





ভাওরাল-অধিপতি, স্বীগণাগগণা
শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
বাহাত্তর করকমলেযু—

রাজন.

আপনি স্থাশিক্ষত, সাহিত্য-দেবী, বিছোৎসাহী, বদান্থ এবং বন্ধীয় নাহিত্যিকগণের আশ্রয়; আপনি বন্ধমাতার স্থসন্তান। তাই আপনার গুণমুগ্ধ এই দীন গ্রন্থকার আজ তাহার এই হিমালয় লইয়া আপনার সম্পুথে উপন্থিত। ভক্তিপূর্ণ এই ক্ষুম্ম উপহার দয়া করিয়া গ্রহণ পূর্ব্ধক আমাকে ক্লতার্থ করন।

বিনয়াবনত শ্রীজলধর সেন।

## তৃতীয় সংস্করণের কথা।

অভি অন্নদিনের মধ্যে 'হিমালয়ের' তৃতীয় সংস্করণের প্রবোজন হইল—বালালা ভাষার তৃত্তাগ্য ! ভাষার যথেছ-ব্যবহার যদি পিনাল কোতের অন্তর্ভ অপরাধ হইত, তাহা হইলে যে 'হিমালয়ের' লেখকের নির্বাসন দও বিহিত হইত, পুসই 'হিমালয়ের' তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল, ইহা বালালা ভাষার উন্নতি-প্রয়াদী বিশ্বিভাল্যের তথা বলীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ গবেশণার বিষয় !

আর একটা কথা গোপন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। করেকজন লাভের বন্ধুর অস্রোধে এবং কিঞিং অর্থ লাভের আশায় আমি না বুঝিয়া না ভাবিয়া 'প্রাংশুলভো ফলে লোভাছ্রাহরিব' বামনের অভিনয় করিতে গিয়ছিলাম—'হিমালয়' থানিকে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভূক করিবার প্রথানী হইয়াছিলাম। সে ধৃইতার উপযুক্ত ফললাত হইয়াছে। অতংপর 'হিমালয়ের' তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু প্রথায় শীযুক্ত শুক্তপাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, আমার পরম সেহভাজন শীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কিছুতেই ছাড়িলেন না, তাই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ছইল।

পুন্তক ত প্রকাশিত হইন; এখন ভাবিতেছি এ পুন্তক কিনিবে কে ? ইহা ছাত্রগণের পাঠের 'অহপর্ক', সংদারপ্রবিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলাক্তর পুন্তক-পাঠের অবকাশাভাব। এক ভরদা পুর-মহিলাগণ; আমি 'হিমালয়ের' এই তৃতীয় সংস্করণ তাঁহাদিসের পবিত্র করে সমর্পণ করিলাম। নিবেদন্মিতি

मरकाय-गन्नमनिः १।

2027

अञ्चलभन्न रमन।

, pro-.

## দ্বিতীয় সংক্ষরণের বিবরণ।

এত দিনের পর 'হিমালয়ের' ভিতীয় সংস্করণ হইল। দীর্ঘ পাঁচ বংসরে প্রথম সংস্করণের সহস্র খণ্ড নিশেংষিত হইয়াছে, এজন্ত আমি ক্ষা নহি—ক্ষোভ প্রকাশ ও নির্থক। আমার 'হিমালয়ের' যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, ইহাতেই আমি বন্ধ সাহিত্যাক্রাগী পাঠক মহোদ্যগণের নিকট ক্বজ্ঞ। বাদলা সাহিত্যের এই উন্নতির মুগেও যথন হন্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যা-বিদ্যোধ্য বহুবিধ অত্যুংকৃত্ত পুতঃ আমি স্পা, নামগাত্র মৃল্যে এবং বিনামূল্যেও সংবাদপত্রের ও থিয়েটারের উপহার ক্ষপে প্রদ্ত হইতেছে, তথন সহস্র খণ্ড পূর্ণ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, ইহা সোভাগ্যের বিষয় সন্দেহ কি ?

নিজের সন্তান নিতান্ত কুংগিত হইলেও তাহার বেশভ্যার পারি-পাট্য সংসাধনে পিতামাতার স্বতঃই ইক্তাহয়। সেই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াই আমি এবার 'হিমালয়ের' অপরাগের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছি। পুতকের কাপল, ছাপা, বাধাই যতদ্র সাধ্য স্থলর করিতে চেটা পাই-য়াছি। আর আমার অনিক্তা সত্তেও আর একটি কাজ করিয়াছি— গ্রন্থান্ত আমার পরিব্রাহ্মক অবস্থার একথানি হাফটোন ছবি দিয়াছি। বাহাদের নিটক আমি পরিচিত, ভাহার। এই ছবিখানি দেখিলেই আমার বর্তুমান অবন্তির চিত্র স্থাপ্ট দেখিতে পাইদেন।

বর্ত্তনান সংস্করণে অনেকভ্লে সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করি-য়াছি। এখন পাঠকগণ ইংাকে পৃর্বের আয় স্নেহের চক্ষে দেখিলেই: আমি কৃতার্থ ইইব, নিবেদন মিতি।

কলিকাতা ১ লা জাতুয়ারী ১৯•৬। বিনয়াবনত শ্রীজলধর সেন।



পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের সাহিত্যেই ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থের প্রাচ্ধ্য লক্ষিত হয়; দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অক্ষ; দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অফুভব করেন না, এমন লোক বোধ করি আমাদের দেশেও এখন একাস্ত বিরল।

হয় ত ইহা মহন্ত জীবনের একটি বাভাবিক বৃত্তি। বাঁহারা কোন রকমে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া উপার্জ্জনের পদ্ধায় দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত আফিদ করেন, এবং অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত জন্ম চিক্কার জ্ঞবদর পান না, তাঁহাদের ত্যিত হৃদয়ও অনতিদীর্ঘ অবকাশ কালে রখচক্র মূখরিত ইষ্টকবন্ধ রাজপথ এবং জ্বটালিক:সন্ধূল সহরের দ্যিত বায়্প্রবাহ পরিত্যাগ্ন পূর্বক মূক্ত প্রকৃতির চিরবৈচিত্রাময় স্থামলবক্ষে ঝাপাইয়া পড়িয়া বিশ্ববিধাতার প্রেমধারা পান করিবার জন্ম অধীর হইয়া উঠেন।কেহ দারজিলিং যান, কেহ শিমলাশৈলে আপ্রয় গ্রহণ করেন, কেহ বা শক্তশামলা নদী-মেখলা পল্পীগ্রামের কৃঞ্জ-কৃটীরে বিদিয়া স্থে অন্তত্ব করেন।

ই টরোপের কথা ছাড়িয়া দিই; দেখানে মাহুষের অর্থ, স্থোগ, শক্তি আমাদের অপেকা অনেক অধিক। লাপলাণ্ডের ছয়মাদ্রাপী দীর্ঘরাত্তি ই এরোপীয় প্র্টেকের চক্ত্র সন্মুথে কেন্দ্রীর উবার বিমল বিভা ব্যক্ত করে; উত্তর মেক্তর চিরহিমানীরাশির মধ্যে তাঁহার। সন্ধীহীন, অবলম্বন্দ্র দীর্ঘ সাধনায় কঠোর ব্রত উদ্যাপন করেন; — তাঁহাদের সাহিত্য তাঁহাদের

স্থ কঠোর মন্ত্রাত্ত্বর স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া জগতের সমূধে আত্র-প্রকাশ করিয়া থাকে।

আমাদের ক্ষুত্র বাকালী জীবনে সে অর্থ, সে স্থযোগ সে শক্তি লাভ করা হ্রহ। জাহাজে চড়িয়া বিদেশগমনে ত সামাজিক অধিকারই নাই, কিন্তু চক্ষ্ থাকিলে, হৃদয় থাকিলে জাহাজে চড়িয়া বিদেশে না গিয়াও আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যা-পৃহ। চরিতার্থ হইতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষকে ভগবান জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক শোভা ইইতে বঞ্চিত করেন নাই; এক হিমালয়—তাহার নিভ্ত হৃদয়ে কত রত্ম নরচক্ষ্র অন্তরাক করিয়া রাথিয়াছে, আমরা কি তাহার কিছু সন্ধান রাথি ? শুন্দের পর শৃদ্দের পর শৃদ্দ শত শত গিরিশৃন্দের মৃক্ত শোভা, সহস্র নির্বারের অক্ট্র করতান, কত বিচিত্র পুপালতা, কত প্রাচীন স্মৃতি-বিজ্ঞিত স্পবিত্র তীর্থ, এই হিমালয়ের হুর্গনবক্ষে সংগুপ্ত রহিয়াছে। ইউরোপ হইলে এই এক হিমালয়ের স্ক্রম সহস্র বিভিন্ন মনোরম দৃশ্য অবক্ষন করিয়া বহু পুন্তক বিরচিত হইতে পারিত, কিন্তু আমাদের প্রক্রানিও নাই।

কেন নাই, এ কথার উত্তর অতি সহজ । যেথানে রেল পথ যার নাই, আনেক স্থানে পথ পর্যন্ত ও নাই ; আহার সামগ্রী সেথানে পাওয়া যায় না, শরনের স্থবলোবত্তও যে অঞ্চলে নাই, আমাদের সাম প্রমবিনুথ, বিলাস-প্রিয়, স্থথলিন্দু বৃদ্ধুবক সথের থাতিরে ২ সকল বিপদ্সম্থল হুর্গম পার্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন, ইহা একবারেই অসন্তব। শিক্ষিত সৌধিন লোকের সে সকল স্থানে গতিবিধি নাই ; যে সকল পুণালাভেন্দু, মুদ্ধিপথাবলম্বী সন্ন্যাসী এই সকল হুগভিদর্শন স্থানে জীবন বিপন্ন করিয়া পদরজে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ করি একজনেরও এই স্থা বা ক্ষমতা নাই যে, এই পুণাময় পার্ব্বত্যভূমির মধুর কাহিনী ভাষায় লিপিবন্ধ করিয়া আমাদের পাঠক সমাজের কৌতুক নিবারণ করেন।

নোভাগ্যক্রমে আমাদের প্রশ্নভান্তন বন্ধু বাবু জলধর সেন মহাশয় একবার সংদারদাগরের ঘূর্ণাবর্ত্ত ভেদ করিয়া তাঁহার দংদার-বাদ-বর্জ্জিত কর্মহীন জীবন মৃত্যুর মহিমাময় তটে নিক্ষিপ্ত করেন, সংসারের স্থের প্রলোভন ছাডিয়া শান্তির আশায় তিনি হিমালয়ের বিজন বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা কতদূর পূর্ণ হইয়াছিল দে সংবাদ আমর। রাখি না, কিন্তু তাঁহার স্থদীর্ঘ বিরহীজীবন আমাদের বঙ্গভাষার দীনভাগুারে যে মহার্য্য রত্ন দান করিয়াছে তাহ। চিরদিন বঙ্গ সাহিত্য সমলষ্কৃত করিয়া রাখিবে বলিয়া আশা হয়। বিধাতা তাঁহার হৃদয়ের প্রিয়তম শামগ্রী হরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের যে তম্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহার করুণ ঝন্ধার প্রত্যেক বন্ধীয় পাঠকের জনয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে। বন্ধভাষার শৌভাগ্য, তিনি হৃদ্যে গভীর আঘাত পাইয়া হিমালয়ের অমরকাহিনী বৃশ-ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন: এ আঘাতে জাঁহার যুতই ক্ষতি হউক বন্ধ-ভাষার মহোপকার হইয়াছে: পাঠকগণও একটা বিশ্বয়পূর্ণ, অনুষ্টপূর্ব্ব, অসা-ধারণ দশুপরম্পরার সহিতপরিচিত হইয়াছেন।—ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, নাইটিংগেল পক্ষী ক টকের উপর বন্ধ স্থাপন না করিয়া ক্রমন গান গাহিতে পারে না, কবিবর শেলীও বলিয়াছেন" Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"-তাই বৃঝি জলধর বাবর ভ্রমণ-কাহিনী এত স্থমধুর।

জনধরবাব্র কাষ স্বভাবভীক লোক সহজে আয়াপ্রকাশ করিতে চাহেন না। বর্তমান ভূমিকা-লেপকের সহিত এই স্রমণ বৃত্তান্ত সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ বিষয়ে কিছু সংক্ষা আছে। আমি তাঁহার ডাইরীগানি তঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যদি হিমালয় কাহিনী যথানিয়মে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ না করিতাম, তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গভাবায় এ রত্ন প্রকাশ করিতেন কি না এ সহক্ষে আমার এবং বাহারা জলধরবারকে জানেন, তাঁহাদের স্বনেকেরই সন্দেহ আছে। আছা স্বতন্ত গ্রন্থাকারে এই কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় আমার যত আনন্দ তাহা অপেকা অধিক আনন্দ আর কাহারো সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না ,.এবং সেই জন্তুই আজ অতীতবর্ষের এই কাহিনী স্মরণ করিয়া সে কথার উল্লেখ এখানে অপ্রাসন্ধিক বোধ করিলাম না।

শ্রীদীনেক্রকুমার রার।

পশ্চিম দেশে অমণ কর্তে গিয়ে আমি কেমন ধীরে ধীরে বিশি নির্মাণ্ড ছনের অধিবাদী হোয়ে পড়েছিল্ম। দেরাত্তনের বাঞ্চালী ও হিন্দুস্থানী অধিবাদিগণ তাঁদের স্বাভাব-স্থলত স্লেহের বণবর্ত্তী হোয়ে আমাকে তাঁদের স্বাপনার জন কোরে নিমেছিলেন। আমিও বেন কেমন হোয়ে গিয়েছিল্ম; ছ-দশদিনের জ্যে বেখানেই ছুটে বাই না কেন, ক্লান্ত হোলেই দেরাত্তনের বক্লুগণের স্নেগ্রাতল আশ্রয়ে এসে হাফ ছাড় ভূম। এই বিদেশে হিমালয়ের জ্যেড়ের মধ্যেও আমাদের ঘর বাড়ী গোটে সিয়েছিল। আমি এই সংসারের পাশ ছিল করবার জ্যে লখা একদৌড়ে— হিমালয়ের কোলের মধ্যে গিয়েছিল্ম; কিন্তু সংসারের আদক্তি আমার পিছনে পিছনে ছুটে এসে এই পাহাড়ের নিভ্ত-নেপথ্যদেশেও আমাকে গ্রেপ্তার কোরেছিল। এই সব কারণে মধ্যে মধ্যে ভারি একটা ছুদেমনীয় বাসনা হোডো যে, একেবারে পাহাড়ের মধ্যে ভূবে বাই—থ্র একটা লখা পথে যাত্রা করি;—নিভান্ত পণের সন্ধান না হয়, একেবারে নিস্কন্ধেশ-যাত্রাই করা যাক। তাতে কার কি ক্ষতি?

দেশে থাক্বার সময় সাধু সন্মাসীর মুখে কেলারনা থ-বদরীনাথের কথা আনেক শুনা গিয়েছিল। কিন্তু কোন দিন স্বপ্নেও সে সব দেশে যাবো. এ কথা মনে উঠে নাই। এখন আমার মধ্যে মধ্যে—সেই সব দেশে যাবার ইছে। হোতো, কিন্তু আমার ক্ষুত্র শক্তিতে সে কাজটা বে হোয়ে উঠ্বে, সে বিষয়ে ধুব সন্দেহ হোত। কেলারনাথ-বদরীনাথে যাত্রী অতি কম যায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর সংখ্যা ত আরো অত্তর, গতি বংসর পাঁচ সাত জানের বেশী হবে না। আমার বদরিকাশ্রমে যাবার জন্মে অত্যন্ত আগ্রহ হোতে লাগুলো, কিন্তু সেবারে স্থিধা কোরে উঠ্তে পালুম না। তার তিন চার বংসর আঞ্চে

থেকে গ্রথমেণ্ট যাত্রীদের বদরিকাশ্রম যা ওয়া বন্ধ কোরে দিয়েছিলেন। কয বংসর গাডোয়ালরাজ্যে এমন ভয়ানক ছতিক হয়েছিল যে, যাত্রীদের পথ ছেছে দিলে তারা হয় ত অনাহারে মারা পছ তো। আমি কিন্তু সেই থেকেই বরাবর চেষ্টায় আছি, স্তযোগ কোরে উঠ তে পারলেই একবার যাব। তার পরে এক বছর হরিদ্বারের মহাক্ত মেলায় গিয়ে আমার একজন পর্ব্ব-পরিচিত শ্রন্ধেয় সন্নাদীর সঙ্গে দেখা তে'লো। ইনি বান্ধালী, বাল্যকাল হতেই ইনি আমাকে মুখেট মেহ করেন, এখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে-ছেন। বলা বাছল। পথে ঘাটে যে রকম সন্নাসী দেখা যায়, ইনি সে পক-কিব নন : ইনি প্রকৃত্ই একজন সাধ বাকি : আধনিকভাবে শিকিত, এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে স্বিশেষ অভিজ্ঞ। আমি নানা প্রকার অক্রোধ কাবে ডাঁকে হরিদার হোতে দেরাগন নিয়ে এলম: কিন্তু তিনি লোকাল্যে আদতে স্বীকার পেলেন না। কাছেই তাঁকে টপকেশ্বের এক প্রতি গহায় রেখে বাদায় এলম। অবকাশমত তাঁর নিকট যাতায়াত কর'ত লাগলম : ছই এক দিন সেই নিজন পর্বতগহরে বাসও কর। গেল এবং এই রক্ম কোরে আমর চ্ছন-এক্ছন সন্নাদী ও এক্ছন গহারাদী –প্র-স্পারের নিকট অধিকতর পরিচিত হোতে লাগল্ম: অবশেষে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যবিকাশ্রমে যাওয়া স্থির চোয়ে গেল। ক<sup>ে</sup> তাল্প সময়ের মধ্যেই দেবাদনস্থ বন্ধবান্ধব্য ওলীৰ মধ্যে ও সংবাদ ব 🗀 হোলো 🕫 আমাৰ সকল হিন্দস্থানী বন্ধর ত চক্ষ স্থির। তাঁর। ভাব লেন, তাঁদের ভবিষ্যংবাণী ব্রি বা সফল হয়।

সন্নাসী মহাশয়কে আমি 'স্বামীজি' বোলে ভাক্তুম। তাঁর সঙ্গে আমার যাত্রঃ কররে প্রামর্শ স্থির হোরে গেলে, আমি যে সতাই এমন একটা বড় রকম বাপাবে প্রবৃত্ত হোন্দি, আমার কর্তাগাবশতঃ তা কেউ বিশাস কর্প্তে রাজী হোলেন না। যদি আমি কথঞ্জিং করণা উল্লেক অভিপ্রায়ে কান বন্ধুর কাছে মুখ ভার কোরে বলি, "ভাষা হৈ ছেড়ে ত, চন্তুম, একেবারে ভুলোনা।" অমনি গুই বিন্দু অশ্বেরং একটা দীর্যখাদের পরিবর্তে একমূব হাবি আমাকে বিরত ও অপ্রস্তা কোরে কেল্তো; বিদ্ধাপের স্বরে তারা বোল্ডেন, "ত্মি যাবে 

শ্রেমি 

শ্রমি 

শ্রেমি 

শ্রমি 

শ্রমি

কিন্তু নানাজনের নানাকথার মধ্যে পোড়ে আমার এমণেছ। জমেই
দূচ হোতে লাগ্লো, —যতই চারিদিক থেকে পথের ভীমণত। সম্বন্ধে কথ।
ভন্তে লাগ্লুম, ততই আমার যাওয়ার ইচ্ছা। পরল হোতে লাগ্লো, —
শেষে যাত্র কর্বার দিন প্যান্ত স্থির হোরে গেল। তথন আমার বন্ধুদের
পরিহাসে ও বিজ্লপ আর কোথায়,—বিদায়ের অঞ্চতে দ্বভেষে গেল। দকলের মনে হোলো, এই হয়ত শেষ দেখা। আর কি ফিরে আম্তেই
পার্বো পু এখান থেকে আমার দৈনিক লিপি উদ্ধৃত করি।

«ই মে, ১৮৯» ; মঞ্চল বর ।—আগামী কাল অতি প্রভাবে আমার বাজ কর্বার দিন। বন্ধুবান্ধর সকলেই খুব বিষয়, বিমর্গ, যেন আমি চিব নিনের জন্তে সকলের স্বেহবন্ধন ছিটেড চোলেবাফি। পাড়ার বাজালী জীপ্রকাস করেই কাতর ছা প্রকাশ করেঁ লাগ্লেন, বন্ধবান্ধবের। আপনার আপনার নাম লেগ। পোইকার্ড আমারগানের বইয়ের ভিতর রেপে দিলেন। সমত দিন এই ভাবে কেটে গেল। বেরাহনে এমনও ছই একজন লোক ছিলেন, বারে আমার উপর অনেক বিষয়ে গুব বেশী বক্ম নির্ভির করেন। মনে মবি নির্ভিরের উপর তাঁদের ভার সমর্পন কল্পন। রাত্রে আর নিজা হোলোন। সামান্ত কোথাও থেতে এখানই নান। উৎকর্গায় রাত্রে নিজা হোলোন। সামান্ত কোথাও থেতে এখানই নান। উৎকর্গায় রাত্রে নিজা

হয় না, আর এ ত আমার স্থানিকালের জন্যে থাতা। বন্ধুবাদ্ধবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তীয় ও নানা কাজে সমস্ত রাত্তি কেটে গেল। আয়োজনের জন্যে কিছু ব্যস্ত হোতে হোলো না; দীনের বেশে বের হবো, তার আয়েজেন কি কোরবো?

ভই মে, বুধবার।—আজ রাত্রিসাড়ে চার্টার সময় দশত্যাগের বন্দোবন্ধ; তৎপুর্বেই বন্ধুবর্গ বিদায়ের জন্যে সমবেত হোলেন। জ্যোৎসারাত্রি, সমন্ত জগং নিস্তন্ধ, নিহস্তা। আমাদের জীবনের ক্ষ্পে পরিবর্জনে পৃথিবীর ধারা কি পরিবর্জিত হয় দু সকলকে ছেড়ে চল্লুন, আল্লীয় বন্ধুবর্গ অনেক দূর্ব পর্যান্ত সঙ্গে পঙ্গে হলেন ; তাঁদের এই দীর্ঘ গালের মেহবন্ধন ছিল্ল করা স্বিশেষ ক্টকর বোলে মনে হোতে লাগ্লো। তাঁদের আর বেশী দূর অগ্রসর না হোতে অহ্বোধ কল্ল্ম, শেষে তাঁরা অনি হাসবেই কির্লেন। আমিও ক্রিরে ক্রিরে অনেকক্ষণ ধোরে তাঁদের চেয়ে চেয়ে দেখ্ত লাগ্লুম। আমার মনে হোলো, এতেই এত কট্ট, আর নিতান্ত আপনার লোকের কাছ থেকে এ রক্ম বিদায় নেওয়াল্লা লালি আরো কত কটকর দিনকতক আগে Pilgrim's Progress পড়েছিল্ম, তারই একটাছবির কথা আমার বারবার মনে আস্তে লাগলো। নানা চিন্তার মধ্যে অগ্রসর হোতে লাগ্লুম।

স্থোদ্য হোলো । আমরা হ্রাকেশের পা নাস্তে লাগ্ল্ম,—এ আর একটা পথ, এ পথেও লোকজনের সংখা । বড় অল্ল। পাহাড় ও জন্দল অতিক্রম কোরে বেলা ১১টার সমর 'থান্ত' নামে একটা ছোট গ্রামে উপস্থিত হোলুম। গাছপালায় ঢাকা পাঁচ সাত ঘর গৃহস্থেব বাড়ী নিয়ে এই গ্রাম থানি শাখাগত্রসমাজ্র ক্রে বিহুখনীড়ের তায় লিপ্প ও শান্তিপূর্ব। এই গ্রামের পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝরণা চলে যান্ডে; আমরা সেই ঝরণার ধারে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলুম; ক্র্ধা-তৃষ্ণায় অধীর হোয়ে ছলুম, প্রাণ্ডরে ঝরণার জল পান করা গেল। তারপর সেই বৃক্তলেই আধারাদি শেষ কোরে অপরাহু ওটার সময় আবার যাত্রা শেরত্ব কলুম। গ্রাম যথন

ছাড়িয়ে গেছি— তখন দেগল ম বৃদ্ধন সন্নাসী আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। ভাবল্ম আমরাও হজন আছি, এ হজন সাধু বাক্তির সঙ্গ লওয়াধাক্না; কিছ দূর একদকেই চারজনে যাওয়া যাবে সেই জজন সাধুকে ধরবার জন্তে আমরা একটু তাড়াতাড়ি চলতে লাগল্ম; কিন্তু পর্যাসীম্বরের কাছে গিয়ে আমার হাদিও এলো, রাগ্ড হোলো: দেখি একজন আমারই বাদার চাকর; চুরী অপরাধে আজ ২০। ৫ দিন পর্বের তাকে তাড়িয়ে দিচেছি। আজ তাকে যে রকম জাঁক:ল সন্মাসীর বেশে দেখলুম এবং যেরকম উৎ-দাহের সঙ্গে সে ঘন ঘন 'হের হর বম বম" করচে, তাতে কার দাধা তাকে চোর বলে তেবে তার নিতান্তই গ্রহবৈগুণা যে আজ আমার সম্মুখে পড়ে গেছে: আমি 'সামীজি'কে সমস্ত কথা খলে বন্ধম: তিনি বন্ধেন "হয় ত ওর সঙ্গীৰ ঝুলিতে কিছু স্বর্থ আছে, তাই আহুসাং করবারজন্মে বেটা এ রকম ভেক ধরেছে।" গৈরিক বসন ও জটা কমওল্র মাধ্য এই রকম কত চুরী ডাকাতি ও নরহত্যা ছলবেশে দ্বিতীয় স্বয়োগের প্রতীক্ষাকরছে তার আরু সংখ্যা নাই। আমার এই ভ্রমণ্রিবরণে পাঠকের এ রক্ম অনেক সাধদর্শন ঘটবে। আমার চাকর বাবাজী হয়ত প্রথমে মনে করেছিল, আমি তার এই নূতন ভোল দেখে তাকে চিন্তে পারবো না, তাই তার পশ্চিমে বৃদ্ধির দারা আমার বাঙ্গালী বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির কোরে নিশ্চিস্ত ছিল ! তাই আমাদের নেখে আরো জোরে জোরে 'বম বম্' কোর্তে লাগ্লো; —এ ভণ্ডামী আমার নিতাত্তই অসহ হোগে উঠুলো, আমি একট হেসে বল্লম "অংবে লৌতে, কব্দে চোরী ছো ছ্কে মাধু বন্ গিয়া ?"—আমার কথা শুনে বাবাজীর মাথায় যেন বজাগাত গোলো। সে একটা কথাও বল্তে পার্লে না। তথন তার সেই বিশ্বতচিত্ত সঙ্গী সাধুটীকে সমস্ত বন্ধুম; সে বেচারী নিতান্ত ভালমাত্ব্য, এই অলবয়সী, জোয়ান ছোক্রা তার চেলা হোতে স্বীকার করায় দে তাকে সঙ্গী করেছে; একট্ আপটু ধর্মোপদেশ দেয়, আর বেশ ভাল ক'রে গাওয়ার দাওয়ায়। আমি বল্লম "দাধু, তুমি

ওকে রাথ, পেতে দেও, তাতে আমার আপতি নেই; কিন্তু যদি ছোলার কুলিতে কিছু টাকাকজি থাকে ৩ তা সাবধান কোরে রেখো। দশ বারে। দিনে যে এমন সাধু হতে পারে, তু পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আবার তার নরছাতক দস্য হওয়ারও আটক নেই।"—পরে জেনেছিলুম, সাধু আমার এই অয়াচিত উপদেশ গ্রহণ কোরেছিল।

সন্ধ্যার সময় আমর। 'ভোগপুরে' উপস্থিত হয় যা। এ গ্রামে অনে গভলি লোকের বাস। ছু চারটে ছোট কোটাঘর দেখে বুঝলুম, এখানে ধনীঙ ছু-পাঁচ ঘর আছে ; এবিলম্বে তার প্রমাণ্ড পাওয়া গেল। এ অঞ্লে ১ গ্রামে ছ-পাঁচজন বিদ্ধিঞ্জলাকের বাস সেইখানেই গ্রামের লোকের ব্যয়ে ও যত্ত্বে এক একটা ধর্মশালা থাকে; বিদেশী সাধু অতিথি দেখানে আশ্রয় পায়: প্রামের লোকে যথাসাথা আহার সামগ্রী দিয়ে যায়। তবে গ্রামে দোকান থাকলে, কি পথিকের হাতে প্রসা থাকলে তাদের ধর্মশালায় আশ্রম নেবার বছ দরকার হয় ন।। বাঙ্গালা দেশে ধর্মশালার মত জিনিসের অভাব বছ বেশী। নানা বিষয়ে আনৱা ভারতের অক্যান্ত দেশের লোক অপেক্ষা উন্নত ও সভ্য, কিন্তু পথিক বা রোগগুন্ত ব্যক্তি পথ প্রান্তে প্রাণত্যাগ কল্লেও তাদের দিকে ফিরে তাকাবার আমাদের অবসর নেই: এতই আমরা কাজে বাস্তঃ তবে আমাদের মধ্যেও 🐇 ত-পাঁচজন এ দংগ্র বাইরে আছেন, এ কথ। অবশ্য স্বীকার ক্রুক হবে। কিন্তু আমার যেন মনে হয়, প্রোপকার, কি বিপন্নকে আশ্রয় দান এবং শতিথি-দংকার প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক অপেক্ষা অশিক্ষিত গাড়ো-য়ালী ক্লয়কের হানয়ের উচ্চতঃ অনেক বেশী।—ভোগপুরের ধর্মশালায় রাত্রিবাদ করা গেল, আহারাদির কিন্তু বেশী দরকার হোলো না : পথশ্রমে वड़ क्रांश्व श्राहिन्य, ग्रम्यारव्येश निमा!

্ব ৭ই মে, বৃহস্পতিবার i—প্রত্যুধে উঠে আবার যাত্রা। এবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত স্বধীকেশের জন্ধনে প্রবেশ করা গেল ; জন্ধন পরিচিত হোতে পারে কিন্তু রাত্তা সম্পূর্ণ অপরিচিত ; পূর্বের যে রাত্তার এগেছিলুম, এবার ও দেই রাত্তার যাঙ্ কিনা ব্রতে পাল্ল্ম না। বেলা ১ টার সময় ক্রমীকেশে পৌছ্লুম! বৃক্ষতলে বিশ্রাম করা গেল, আহারাদি কি हुই হোলে। না! অপরাক্তে রৌজের তেজ কম্লে যাত্রা কোরে লছমন-ঝোলার উপস্থিত হতে সন্ধা। হয়ে গেল ! অভ্যন-ঝোলার গন্ধার উপর যে ক'বানা দোকান ঘর ছিল, দেপলুন তা বাত্রীর দলে পূর্ণ; সেই দিন এবানে একদল উদাসী সন্ধাদী এদেছে। এরা শির্ম তক্ষ নানক একেখরবাদ প্রচার করেছিলেন; কিন্তু এরা এখন পৌরলিক। ইহারা হিন্দুর সমন্ত তীওই প্রতিন কোরে থাকে এবং নানকের লিগিত দম্প্রপ্র পূজাকরে; এরা সেই পুত্তককে 'গ্রন্থ সাহেব' বলে। এই দলে প্রায় ২০০ লোক। এদের কথা পরে বোল্ব।

পশ্চিম দেশে যাওয়ার আগে আমি প্রায়ই পদ্মানদীর ওপারে আমার কোন বন্ধুর বাড়া সন্দি। যাতায়াত কর্তুম। দেখানকার এক আদ্ধান ঠাকুর একবার বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন; কিন্তু আমাদের মত ইংরেজী-পড়া কতকগুলি ছেলের বিখাস ছিল, ঠাকুর হরিদ্বার প্যান্ত্রত্ব যান্নি; যা হোক দেশের লোকে গ্লা, কাশী, মথুরা, বুলাবন যায়, স্তরাং সে সব যায়গার গল্প আমার। সর্বা। শুন্তে পেতৃম; কিন্তু বদরিকাশ্রমে দেশের লোক বড় একটা যায় না, কাজেই দেখানকার কাহিনী সহদ্ধে বামুন ঠাকুরই প্রবান 'অথরিটা' ছিলেন। তিনি অনেকগুলি আজগুরি গল্প করেছিলেন, তার মধ্যে উরে লছমন-ঝোলার গল্প আমার বেশী মনে ছিল, এবং তংসক্ষরীয় একটা ভ্রাবহ ভাব ছেলেবেলা হোতে একেবারের কেন্দ্র বন্ধে মিশেছিল। আমি যে গ্রামের কথা বল্ছি, দেগানে একটা জায়গায় প্রতি বংসর ব্যার সময় কাদায় জলে মিশে একটা নরক কৃও হোরে গাক্ত; এবং সেগান থে ক উদ্ধারলাভের জ্বে প্রামের লোক একটা বানের দাকে। প্রস্তুত্ব রাথ কৃরে সামিকার 'আইভিয়া' সহরের লোককে দেওল। শুন্তা। কাদার মধ্যে

ছ'ণানা বাঁশ পুঁতে তার উপরে একটা বাঁশ ফেলে থানিক উপরে আর একটা বাঁশ বেঁধে দেওৱা হোতো; সকলকে সেই নীচের বাঁশে পা দিয়ে উপরের বাঁশ ধোরে বীরে বীরে দেই কদিমাক্ত স্থান পার হোতে হোতা। হঠাং হাত কি পা ফন্কে গেলে সেই মহাপক্ষে একেবারে নিমজ্জন ছাড়া অহা গতি ছিল না! লছমন-বোলার গর শুনে অবিধি, আমরা এই অপরপ সাঁকোর নাম রেপেছিলুম, লছমন্-বোলা! তথ্ন কি একবার স্বপ্লেও ভেবেছিলুম আম্ল 'লছমন্-বোলা'ও আমাকে পার হোতে হবে ধ

কিন্ত এপন যার। লছমন-ঝোলা দেগ্বেন, তাঁরা পূর্বে লছমন-ঝোলা কি রকম ছিল, তা বৃঝ্তে পার্বেন না। অতএব সে কালের ঝোলার একটু সংক্ষেপ বিবরণ দিছিছ।

প্রথমে একটা দড়ির সিঁছি প্রস্তুত কোরতে হয়, খুব মোটা ছ্'গাছা দড়ি সমান্তরাল ভাবে বসিয়ে তার মারো মারোসিঁ ড়িতে খ্রমন পা দেওয়ার জয়ে কাঠ থাকে, তেমনি ছোট ছোট শক্ত কাঠ বেশ ভাল কোরে বেঁধে সেই দছির সিঁছিগাছটা ছই পারে বেশ কোরে আটকাইয়া- দেয়। তার উপরে পা দিয়ে পার হোতে হয় এবং হাতে ধরবার জয় নীচে যেমন, উপরেও সেই রকম ছটো শক্ত রশি এপার হোতে ওপারে বেঁধে দেয়। সেই রশি এটা ছই কুক্ষির মধ্যে দিয়ে ও'হাতে ধোরে ধীরে বীরে আনর হোতে হয়। এথন একবার মনে কয়ন, বাাপারটা কি ভ্রমনক। ছয় কুক্ষির মধ্যে ছই রশি আর পা সেই রশিনিমিত সিড়ির উপর। পায়ের তলায় চার পাচশো হাত নীচে ভ্রমনক বেগবতী গ্রম। একবার কোন রকমে পা পিছলে গেলে আর রক্ষা নেই। প্রথমে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বেশ ঝুল্তে পারা য়ায় বটে, কিয়্ক পা আবার যথাস্থানে স্থাপন করা অতি কম লোকের ভাগোই ঘটে। আরো। এক ভ্রমনক কথা এই যে, এই রকম ঝোলার উপর দিয়ে একটু গেলেই পা এমন ভ্রমনক দোলে ধে, হাত পা ঠিক রাখা হয়হহহামে পড়ে। প্রতিক্ষণেই মনে হয়, এইবারই হয়ত গোড়ে যাবো। লছমন-ঝোলা

পার হওয় এই জন্তেই ভয়ানক ছিল। এই ঝোলা পার হোতে গিয়ে কত
যাত্রী যে মারা গেছে তার সংখা। নেই। সেই জন্তেই সে কালের লোক
লছমন-ঝোলা পার হোলেই নারায়ণ দর্শনের আশা কর্তো। সেকালে
বদরিনারায়ণের পথে আরো চার পাচটা ঝোলা ছিল বটে, কিন্তু সেগুলি
অপেকাকৃত অনেক ছোট; এই এক লছমন-ঝোলার ভয়েই অনেক লোক
সে পথে যেতে পার্তো না; এখন চেতলার পুলের মত সর্কত্র টানা পুল
হয়েছে। লছমন-ঝোলার বর্তমান পুলটি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রায়
স্রজমল ঝুনঝুনি ওয়াল। বাহাত্র বত অর্থবায়ে প্রস্তুত করিয়ে দেছেন। এ
পুল পার হোতে পয়সা দিতে হয় না। ১৮৮০ প্রাক্রে এই পুল প্রথম
পোলা হয়; তাহার পর হোতেই বদরিনারায়ণের (ব্রুরিকাশ্রমের)
যাত্রীর সংখা অনেক বেশী হয়েছে।

সতা কথা বলতে কি, 'লছমন-বোলা' সম্বন্ধ ছেলে বেলা থেকে মনে মনে যে ভয়াবহ ভাব পোসণ কোরে রেথেছিলুম, লছমন-বোলায় উপস্থিত হোৱে তার কিছুই না দেখে পানিকটে নিরাণ হোৱে প্ডলুম। এখন ছ'বছবের ছেলেরা প্যান্ত মনের আনন্দে খেলা কর্তে কর্তে ঝোলা পার হোতে পারে। পূর্কবিভীষিকা মনে করিয়ে দেবার ও কিছু দেখা গেল না। কেবল দেখ্লুম, এপারে ছ'থানি ওপারে ছ'থানি, জীর্ণ কাঠ থঙা দাঁছিয়ে তাদের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিছে।

নোকানগুলি সব দগল তোয়ে গেছে দেগে আমরা লছনন-ঝোলা পার হোয়ে অপর পারে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ কল্প। পূর্ব্ধক্ষিত দোকান্যরে সাধুর দলের সকলের স্থান সংক্লান না হওয়ায় তাদেরও অনেকে এই সমস্ত কৃষ্ণতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ক্রঞ্পক্ষের রাজি—প্রথম কয়েক ঘণ্টা অন্ধকার; ধুনীর আলোতে অন্ধকার আরও গভীর হোতে লাগ্লো। আমরা অন্ধকারের মধ্যেই বালির উপর কম্বল বিছিয়ে বসল্ম এবং অন্ধকারেই ছ'চার্থানা ক্রটী তৈয়েরী কোরে ধুনীর আন্তনে দেকে একটু গুড় দিয়ে আহার

কল্লম ৷ সমস্ত দিন অনাহার ও পথশ্রমের পর এই আহার এবং অন্ধকার মন। মৈকতে বালকার উপর এই কমলশ্যা। খুব শাঞ্চিদায়ক হোলে। আমার বোধ গোলে। আমর। সংসারে নানা রকম বিলাসিতার মধ্যে জ্যের কোরে নতন নতন অভাবের স্বষ্ট কোরে নিই: তাই সংসারে আমাদের এত তংখ কট্ট, পদে পদে ভগ্ন-মনোরখের ক্লেশ, ও নৈরাখ্যের যন্ত্রণা। যাড়োক সেরাত্রে যে রকম শান্তি উপভোগ করতে পাব ঠিক করেছিলম, আমার অদুষ্টে তা ঘটে নি। শ্যনের প্রায় অদ্ধর্যটা পরে আমি আমার ভান হাতের আন্ধলে এক ভয়ানক দংশন-যাতনা অনুভব কল্লম। স্পীঘাত কি রক্ম ছানিনে কিন্তু আমাকে যে ছাবে কামডেছিল, তার যন্ত্রণা কথন ভল ব না অনেকে কথায় কথায় সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের কথা প্রেডে খাকেন, আমার আজিকার এ দংশন যদি বশ্চিক-দংশন হয়, তবে আমি নিঃসন্দেহে বোল তে পারি এই একটাই যথেষ্ট, 'সহস্র' দরে থাক, ছটিরও দরকার হয় না। বেদ নার জালায় আমি চীংকার কোরে উঠালম: দক্ষী স্বামীজি হাতের উপর চ তিন জায়গায় দেও কোরে বাবন দিলেন , কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধোই ভীৱে বিষ সক্ষাঞ্চ পরিবাপ্তে কোরে ফেলেছিল: আমার সক্ষা শ্রীর অবশ ংলাঘে গেল, নছবার প্যান্ত শক্তি রইল ন। : আর যাত্নায় গভীর আ ইনাদ কটে লাগলুম ৷ তুই চারজন নিকটন্ত সন্নামী এতে এনেক ঝাছ তে লাগ-লেন, কিন্তু কিছুমাত্র ফল হোলে। নঃ। আমার নুদা স্বামীতি বছই কাতর খোৱে পছলেন, তিনি আমাকে মার মত লোলে কোরে বদলেন, কিছু কি 'কোনবেন কিছই স্থির কতে পালেন না।

এই রক্ষে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেলা; যাতনা জমেই বৃদ্ধি পেতে
লাগলো। এমন সময় বৃদ্ধি আমাকে রকা করবার জতেই ভগবান একজন
সন্ধানীকৈ লছমন ঝোলা পার কোরে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি একট্ আসে
লছ্মন-ঝোলায় পৌছ্যেছিলেন। ছুএকজন সাধুব মুখে আমার এই রক্ষ ভয়ানক দংশন-যাতনার কথা তানে তারাচি আমাদের কাছে উপস্থিত হোলেন। তিনি আমাকে বে উপায়ে আরোগা করেন, তা অতি আশুলা। আমান বে অকুলি দই হোয়েছিল সর্নাদী দেই অকুলি মূপের মধ্যা দিয়ে দইছান একটু কামড়িয়ে ধর্লেন, বেধে হোলো আমার পরীরের ভিতর দিয়ে বিছাং প্রবাহ ভূট্ছে। শরীরে যহনা আছে তা বুরছি, নিস্কু আর মন্ত্রণা অক্তর করতে পাল্লম না! স্নাদী প্র একটু কামড়িয়ে আদৃল ছেড়ে দিলেন। কোরোফম কর্লে শরার যেনন ধারে দীরে অবসর হোয়ে পড়ে আমিও পাচ সাত মিনিটের মধ্যা সে রক্ষ অচেতন হোয়ে পড়া আহিও পাচ সাত মিনিটের মধ্যা সে রক্ষ অচেতন হোয়ে পড়া মুন্ প্রতিকালে সাধুর দলের যায়ার আলোজনের রিগোলানালে নিপ্রাভল হোলো। দেশলুম, আমি আমাজির কোলের মধ্যাহার আলোজনের রিছে। তিনি আমাকে কোলোনিয়ে সমন্তরাত্রি কাটিয়েডেন। বিদেশে পথপ্রান্তে এই রকম বিপত্ন অবস্থাতে একজন স্বাদানার নিকট যে মাতার ক্ষেহ্ ও প্রিম্নতার যার পাভ্রা যেতে পারে, রক্ষা আমার নিতার অন্তর্গ বোলে মনে হোতো। কিন্তু এ সংসারে, গৃহহান পথিকের জল্পেও ভগবানের প্রমানার চল্ল অঞ্পূর্ণ হোলো। নিম্না আমার চল্লা আমার চল্লা আমার চল্লা অঞ্চপ্র বিহালে।

তই মে শুক্রবার, —শ্রার খতান্ত রাজ, তবু স্কালে উঠে রওনা হওচা পেল। বার মাইল গিছে আর চলবার কমতা রহল না, তাই 'ফুলবাড়' চটিতে সমস্ত দিন কাঠান গেল। সন্ধার পূর্ণের রওনা লোফে ছর মাইল, রাজা চোলে সন্ধার সময় 'বাগড়া' চটিতে পৌছিল্ম। উলুবেড়ে থেতে উড়িয়ার পথের বাবে যেমন জ্লর জলর চটি আছে, ভাদের মঙ্গে তুলনায় এ সমস্ত চটি কিছুই নয়; বিশেষতা গত তিন চার বংসর গবর্ণমেটের আনেশে বনরিকাশ্রেমে যাত্রী যাওয়। বন্ধ পাকায় সেই সমন্ত পাতার কুটার একেবালে ভেন্ধে গেছে। এবংসরত যাত্রী যাওয়া বন্ধ পাক্রার কথা ছিল, কিছু কুছমেল। উপলক্ষে হরিদ্বারে বত যাত্রীর সমাগম হওয়ায় অল্প কয়েক দিন হোলো মাত্রী যাওয়ার হকুন লোকেন বংস্কি লা জমরা বিতার মাত্রী

দল, আমাদের পুরের একদল মাত্র যাত্রী গিয়েছে। 'বাগড়ী'-চটিতে পৌড়ে দেখি সেই পুর্বাদিনের উদাসী সাধুর দল সেখানে সে দিনের জ্বন্থে আড়েছ। গড়েছেন। একথানি মাত্র পাতার ঘর প্রস্তুত হোয়েছে, আর তাতেই সামান্থ জিনিস পত্রের দোকান বোসেছে। বলা বাছল্য, সে দোকানে যা কিছু জিনিস ছিল তা সেই ছুইশত সাধুর পক্ষেই নিতান্ত আর স্বতরাং আমরা দেখলুম দোকান্দারের কাছে আর ক্রেয়াপ্যোগী কোন জিনিস্ই নেই।

এখানে এই সাধ-দলের একট পরিচ্য় দিই। এদের বছ বছ দল আছে এবং একজন দলপতি আছেন। তাঁর আদেশাসুসারে দলস্থ লোক ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হোয়ে নানা স্থানের তীর্থপর্যাটনে বাহির হয় : কাশীতে, নশ্বদাতীরে এবং অমৃতস্তে ও আরে৷ অনেক স্থানে এই সাধ্রদের অনেক বচ বড় মঠ আছে: মঠের অগাণ সম্পত্তি, হাতী ঘোড়া প্রভৃতিও অনেক। যে দলেব সঙ্গে আজু আমাদের দেখা হোলো, তাদের মধ্যে এক-জনতে প্রধান কোবে এব। ভয়বে বাহিব হয়েছে। এদের সঙ্গে অনেক লোকজন আছে, বড বড পিতলের হাঁডি প্রভৃতিও সঙ্গে দেখলুম ; এরা যেখানে উপত্তিত হয় সে সময় দেখানে অন্যান্ত যে সমস্ত লোক থাকে ভাদের সকলকেই স্থতে আহার করায় এমন কি বাইরের লোকের খাওয়। না হোলে এর। জলস্পর্শ করে না। এদে, কোন রকম বদপ্রোল দেখনুম না, সকলেই সন্নাসী এবং সকলের। মাথায় বেণী ভাঙ্গান চল। এর। অত্যন্ত কষ্টপহিষ্ণ, দক্ষে 'গ্রন্থ পাছেন ; তার রীতিমত পূজা আৰ্বতি ও ত্তৰ পাঠ হয় : তা ছাড়া এৱা বিশেষ কোন ধন্মালোচনায় যে সময়কেপ করে তা নয়: ত একজন ধ্র্মপিপান্ত সাধ ব্যক্তি আছেন: কিন্ধ এনের অধিকাংশ লোকই থব আমোদপ্রিয়: এমন কি. দেখলুম তুই তিন দল ভাস ও দাবা খেলা আৰম্ভ কোৰে দিয়েছে।

আমর। এদের কাছে আদিবামাত্র এর। থুব ষত্তের **দক্ষে আমা**দের অভ্যথনা কোটে; কোন রকমে আতিথা সংকারও সম্প**ল হোলো।** তার পর সেই অনার্ত আকাশতলে—প্রকৃতির রম্বর্গিত নীল চন্ধাতপের
নীচে শরন করা গেল। এদের একজন আমাকে বাজানী দেশে বাজান
ভাষায় আমার সকে আলাপ কর্স্তে লাগলেন; তার ব্যস্থ এপনও বিশ্
ইয় নি। অতি বিনয়া, শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে বোলে বোল বোলে। ইনি
বাজালী, কিন্তু বাড়ী কোখায়তঃ প্রকাশ কোলেন না, তবে জান্তে পাল্ল,
এগার বংসর বয়সের সময়ইনি এই সাধুর দলে প্রবেশ করেছেন, এবং এই
দলের মধ্যে থেকেই শাস্ত্রালি অধায়ন করেছেন। অনেক বাত্রি প্রান্ত তার
সক্ষে থানিক বাজলা ভাষায় খানিক হিলাতে কথাবায়। হোলো। শাস্ত্রসম্পদ্দ
অনেক তর্কবিত্রক হোলো, কিন্তু পেয়ে তকের বা রক্ম মামাংস। ভিরকাল
হোলে থাকে তাই হোলো অর্থাং কোন মামাংসাই হোলো না। তবে বৃক্ষল্ম লোকটি প্রক্রতেই ধর্মিলিগান্ত। বেশ আনন্দে রাত্রি কেটে গেল।
ক্ষের্বালে মার্যে ক্ষেল মুখি কোন্ধান শান্ধা, কিন্তু তথ্ন আর কি
উপায় করা যাবে, কম্বল মুখি দেওয়া গেল। এই সমস্ভ কই ও
অন্তরিধা লীকারে প্রস্তে হয়েই ত এ যাত্র। বাহির হোগেছি।

⇒ই মে, শনিবার — সকালে সন্থাপেই একটা প্রকাণ্ড চড়াই দেখলুম। ক্রমাণ্ড ড' মাইল উপরে উঠতে হোলো। দিনকতক সাগে আধ্মাইল উপরে উঠতে গেলেই গলন্চম হোয়ে পড় তুম, কিন্তু আজ দৃত্তিতে তয় মাইল উঠ্লুম। বেলা প্রায় এগারটার সময় আমাদের চড়াই শেষ হোয়ে পর্কতের গায়ে তু একপানি ভোট ভোট কুঁছে ঘর, তু' এক গৃহস্তু শাস্কভাবে আবন্যারা নির্বাহ কোছে। ছয় মাইল উঠে তার পরে আবাব চার মাইল নাম্তে হোলো। উঠ্বার সময় মনে হোয়েছিল নামা সহজ; কিন্তু নামাবার সময়ও দেখা গেল, কই বড় কম নয়। য়৷ হোক, সনেক কইেনেমে একটা চটিতে উপস্থিত হোলুম। একধানা ঘর, আর তাতে সেই

২০০ দাধু। দোকানে যা কিছু থাবার জিনিস্পত্ত ছিল, তা তারাই আ্যু-সাং কোরেছে। তপ্রহর রৌদ্রে একট ছায়া প্র্যান্তও মিললো না: মে তিন চারটে বছ গাছ ছিল, তার তলাতেও দাধরা আড্ডা **ফেলেছে**। রৌদের মধ্যে কিছুক্ষণ কট্ট াব্যে শেষে সেখান হোতে বাহির হোলুম। আমরা দংকল্প কল্লম যে, এ রক্ম কোরে চোল,বো যে, ১য় এই দাধ-দলের আগে থাকবো, নাহয় থানিক পাছে থাকবো: সঙ্গে সঞ্জে আর যাচ্ছিনে। এদের মাঙ্গ এক চটিতে বাস, আর অনাহার ও রৌদু বৃষ্টি সভা কর: একই কথা: তাই দে দিন কর্টের প্রে রৌদ্রের মধ্যে আবার হাটতে লাগলম। কিন্তু এ দিন যে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, তা বোলতে পারি নে। অল্ল একট্ যেতে না যেতেই ভয়ানক মেঘ ও ঝড় উঠ লো ৷ বোধ হোলো পাহাছের গা হোতে আমানের উভিয়ে ফেলে দেহ আৰু কি । সৌভাগোৰ বিষয় ° ই ছোলো না। সেই বৃষ্টিভীন ঝাছেব মধ্যে মহাদেবচটি'তে একে উপস্থিত হোলম। এখানে একজন বৃদ্ধ বালালী বোমেছিল। দে বছই দ্রিল। আমরা তাকে পেয় যত দ্র ্তথীন। ১ই, সে আমাদের পেয়ে ২১ই তথী হোলো। সমস্থ দিন কটের পর সন্ধানর সময় আশ্রয় পাওয়া গোল ৷ আশ্রয় ভানে কেউ মনে কোরবেন না, বেশ চারিদিকে আঁটা সন্দর হব: এ হব 🗥 কৈম গাছের পাতাভদ্ধ ভাল দিয়ে ছাওয়া, চারিদিকে দেওয়াল কি বেড়া কিছুই নেই। লোকান-দাব তার্ট একপাশে যেখানে ভাব লোকান সাছিলে বেখেছে সেইখান-টক একট শুক্ত কোরে ঘিরে নিয়েছে। দোকানে ১৫/১৬ সের আটা। তাও সেব যি, লবণ, লখা আৰু কডাইয়ের ভাল। এমন কি, তার দোকানে থানিকটে গুড় প্রান্ত বিক্রি হয় ' কিন্তু এ সমন্ত জিনিস গুণু ১০1১৫ জন সাধর পোবাক; তবে দোকানদার ভর্মা দিলে, শীন্তই সে বছ রকম দোকান খুল বে।

্যাভোক্ দোকানদারের সঙ্গে পরিচয় কোলো ্সে আমার একটি

াজের পিতা। আমার পরিচয় পেয়ে দে আমানের একট বেশী থাতিব কালে, এমন কি তাঁর নিজের গাবার জাজ সঞ্চিত দ্রিট্রু প্রান্ত এনে যামানের দিলে! অক্স সময় কোলে আমরা সে দই স্পাশ কল্প কি ন। নিশ্বত, কিন্তু দে দিন পশ্চিমের প্রদিদ্ধ মিষ্টার অপেকা সেই দইটুর আমানর দর নিকট বছমূল্য বোলে বোধ গোলো। রাজে সেই বুদ্ধ বান্ধালী প্রবাদী নের আনন্দে গান কোলে; বছদিন পরে রাদ্ধের মুথে—

"আয় মা সাধন স্মরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।" ধন ভানে বড়ই আনন্দ বেধে কোলে। আমিও তুপাল কটে প্রাণ খুলে হবির রবীক্তনাথের প্রাণস্পনী মহাস্থীত গ্রেততে আগুল্ম—

> শিষ্ঠাসিংকদেনে বাদ শুনিছ, তে বিশ্বপিত । বেংমাবি বাচিত জন্দে মধ্যন্ বিশ্বের সাঁতে। মার্ক্তার মৃত্তিক: কোনে, ক্ষুত্র কা কা লোধ, আমি ৭ জ্যারে তার কোনেছি কে উপনীত। কিছু মাতি চাতি দেব, কোরল দশ্ম মাণ্ড, তেমাবে শোনার সাঁত বংশতি ভাইবার লাগি: গাহে যেখা ব্রিশ্বা, দেহ সভা মাবে বাদ, একারে গাহিতে চাতে বই ভক্তের চিত্ত।

গাইতে গাইতে মনে পছলে, একবিন বাস্থাগা কোশ, গুঙে আমার স্থা এই গান্দী আমার সঙ্গে কওঁ মিলিয়ে গোয়েছিলেন। আজ এর দূর কোশ এবকম ভাবে আবার এই গান গাইব, তা কিংস দিন স্থাপে (এবছিল্ম প্ এগন কোথায় তিনি, কোগায় আমি প্ হঠাং আভাস্থ চিত্তচাঞ্চলো মন ভবে উঠ্লো। এই জিমালয়, এই নিজ্জতা, এই শাস্থি, স্প্ৰত্যুগ্ননে হোলে। আনেক বিল্পে মন্ত্ৰ আবার সংযত কোৱে আনল্ম।

## দেবপ্রাগ-পথে।

১০ই মে রবিবার,—পশ্চিম দেশে থাক্তে গেলে অনেকেই এক ব্লাধনি চা খাওয়া অভ্যাস করেন; ত্র্ভাগ্য বশতঃ আমারও সে অভ্যাসটা ছিল এবং সব ছেছে এসে এখনও সকাল বেলা একটু চা-পানের প্রবৃত্তি বলবলা হোয়ে উঠে! তাই আজ ভোরে এই 'মহাদেব চটি'তে একটি চায়ের খোগাড় করা গিয়েছিল। দোকানদার বেচারা তার কুলি কেছে চা সংগ্রহ কোরে আমাদের জল্ঞে প্রস্তুত্ত কলে—তাতে থানিক বিলহ হোয়ে গেল। স্বামাজিত চটেই লাল! তিনি বোলেন, যার এত হাস্কাল মোর আবার তীর্থভ্রমণে বাহির হওয়ার স্থাকেন ?—কিন্তু শক্রাসংযুক্ত চায়ের সদে তার ভংগনাটা বেশ সহজে পরিপাক কোরে বাহির হওয়া গেল। গত কলা আমাদের সঙ্গে যে বাস্কালী কুল্টা ছটেছিলেন, তিনি তার স্কাদের জল্ঞে সেথানে অপেক্ষা কর্তে লাগ্লেন। তাঁকে আমাদের সঙ্গে নেবার জল্ঞে বিশেষ চেষ্টা করা গেল, কিন্তু তিনি তার পূর্ব্ব

আমর। সেবেলাছৰ মাইল হৈটে প্রায় এগারটার সময় "কান্তি" চটিতে উপদ্বিত হোলুম; কিন্তু থানের ভয়ে আলে: নিন একটু এগিয়ে এনেছিলুম, আজ দেবি তার। সকলে আমাদের পিছনে ফেলে এই চটিতেই এসে আগ্রা নিয়েছে ! এত বেলার এই রৌলের মধ্যে আর যাই কোথা? সেগানেই কোন বক্ষে কাটাতে হোলো। কিন্তু রৌলে বড়ই কট পাওয়া গেল; তার উপর কিছু আহাবেরও যোগাড় হোলো নাভ্তন সকলের সেই 'চা' এর লোভের জন্মে মনে বড় অফুভাপ উপস্থিত হোলো; সন্নাদী মহাশ্য ভারি খুগী।

এইখানে আর একজন বাদালী যুবক-সন্নাদী আমাদের সন্ধী হোলেন এঁর একট পরিচয় দেওয়া দরকার। ইনি চাকা অঞ্চলের লোক, বৈদিব

73

আন্ধণের ছেলে, ইংরাজী জানেন না, কিন্তু বেশ সংস্কৃত জানেন। কলিকাভার সাধারণ আদ্ধ্রমাঙ্গে যোগ দেন এবং উপবীত ভাগে করেন; ভারপর এর মাথায় কি একটা পেচাল চাপে ত লকাভায় থাকতেই িতিন মাদের জ্ঞো মৌনব্রত অবলম্বন করেন। তথন না কি জনি শ্লেট হাতে । কোরে বেডাতেন এবং বভাষা বিষয় স্লেটে লিখে দেখাতেন। মনে সব কথাই। আস্চে, কিন্তু তা মুখ ফুটে না বলার মধ্যে যে কি পুণা ল্কান আছে, তা আমার বন্ধির অগমা। বোল করি এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে: কিন্তু আমার পক্ষে আমি এইটক কোলতে পারি যে, সর রক্ষ শান্তি স্থ করা যায় --কিন্তু মুখ বুজে থাকাট। অসহা ; হাজার হাজার কথা এক সঙ্গে জ্ঞমা হোমে বের হ্বার জ্ঞো ক্মাণ্ড চেলাফেলি ক্জে কিন্ত বের গেছে না পেরে পেটের ভিতর ভিয়ানক একটা অর্জেকতা উপস্থিত কোরছে— এ বছই মৃদ্ধিলের কথা। যাছেকে ছিনি দে পরীক্ষা লোভে উন্তার্থ ছোয়ে কাশীতে আন্দেন এবং দেখানে এক প্রকার কাচে 'দ্বরণ কোরে কোরে স্ক্রাসিং ভন : কিন্তু এ বকুন মান্তবের বকান্ট্রেবিশা দিন পোলাম নাং : সভীদের অনেক কঠোরত। কোর্ডে ১ল। ভানের শ্রেছর বাডারেড জেল নেই, তাদের গুড়ে ভিজা নিতে নেই, এমন কি তাদের সংখ একতে বদাও নিষেধ প্রাহ্মণগুরেও এব বেলাব বেটা অভিথি ভওয়ার বেট নেই। প্রা অর্চনা ম্থারীতি কোর্ড হয়, তাডামা সভ্যানি চলিশ घक्तेचा भरता काछ-छाष्ट्रा कावराव ह्या ८०३ । मधी-धाने ए अभि ८० ८४ শিক্ষাম্বিশী বৃশয় বৃহালে কয়েক বংসর পরে ওলব আনদেশে সভ । প কোরে পরমহংম শ্রেণীতে প্রবেশ কোর্ছে পরের মাচ। প্রক্রত "পরমহণম" ্ত্ ওয়া সকলের ভাগো ঘটে না, কিন্তু সধদ গ্রীই দওতাগৈ কেয়ের পরমধ্যসহ লাভ করেন। রাধাণ ছাড়া চেচন রুঁ হোছে পারেন না। সামাদের দেশে উপবীত গ্রহণ যেমন, দণ্ডগ্রহণ ও অনেকটা তাই। উপবীতের সময বান্ধ্যসন্তান ধেম্ন তিন্তিন খরের মধ্যে বোসে ফলম্বের ও গুড্ধমেগ্রীর

সর্বনাশ কোরে এবং মা-বাপের মহাত্রাস, জলিয়ে শেয়ে একেবারে আন্ধানতেজে পরিপূর্ণ হোয়ে বাহিব হন, এঁরাও তেমনি দও এইণ কোরে হ'চার মাস বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাস করেন, তার পর দও জলে ভাসিয়ে প্রমহংস হন ও অভিমানের বোঝা ভারী করেন।

আমাদের এই নতন সঞ্চী সন্নাদীও দণ্ড তাগে কোরেছেন কিছে প্রমন্ত্রণীতে প্রেম্ম প্রেম্ব আর্থেই কোন করেওে একর উপর বীতশ্রন্ধ হোয়ে দওগানি ছলে ফেলে দিয়েছেন: সতরাং এপন তাঁর অবস্থা "না তাঁতী না বৈষ্ণব।" সন্নাদার পরিধানে গৈরিক বসন, ফঙ্গে একটি কাঠের কমগুল, আৰু ছ' ভিন্থানা বেদাক্র্রন্ন। লোকটা ঘোর বৈদান্তিক। দান্তিকশ্রেণীকে আমার বিশেষভয় কিন্তু এই জন্পলে এ বৈদান্তিককে পেয়ে মনে বড়ই আমন হোলো। লোকটা বেশ স্বল প্রকৃতির তাবে বেলাজের লোগেই গোক, কি নিজের অনুষ্ঠের দোগেই হোক, ভার দল্লাল। কিছ কম বোলে মনে হোলো। ভানা হোলে আর্মা বাপ স্নী সব ছেন্ডে এই ভবঘরে বৃত্তি অংলম্বন কোরেছে ৮ ভগবান ছানেন, তার মনে কতটক শান্তি আছে, কিন্তু তাকে ত সন্ধা। আছিক, পজা আর্চনা সাকর দেবতাদের প্রণাম প্রভতি কিছেই কোর্বে দেখি নে: উপরস্ক, বোল তে গেলে মহাতর্কজাল বিভার 💛 রে মূব 'ন্সাং' কোরে দেয়। বাঝাঘাটে এমন তার্কিক লোক ওক্তা **সঙ্গে** থাকলে আর কিছ মা হোক, পথখ্রম অনেক ক'মে আসে। বাবাজীর এখনকার নাম অচাতানন্দ সরস্তী। ব্যাহ্মবাবর আনন্দমঠে স্বই আনন্দ আর রাস্তা ঘাটের সন্নাসীদের নামেরও অধিকাংশই আনন্দ। নামে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তাকার কতটক ভোগে লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ; শুধ চিনির বলদের মত আনন্দের বোঝা ঘাছে বোয়ে বেডান মাত্র।

'কান্থি' চটির সমুখেই একধানা ছোট গ্রাম। নেই গ্রামে দেদিন একট। বিবাহ। ঢোল বাজ্ছিল; আর ছোট ছোট ছেলে নেয়ের। ভাল কাপড়

্রাপড় পোরে, হাত ধরাধরি কোরে নেচে বেড়াচ্ছিল; মুথ ভাবনাশুরু এবং 5ক অত্যন্ত উচ্ছল ও চঞ্চল। সন্ধার সময় দরের এক গ্রাম হোতে বর আসবে: দেখলম মেত্রেমহলে ভাবি উৎসাহ লেগে গ্রেছে: তারা বাস্ত সমন্ত হোয়ে নানারকম আয়েজন কোরছে। ১টিতে ভাষ্থা পাওয়া পেল না, দুৱে একটা বড় সেওড়া গাছের ছায়ায় বোসে একলা এই দল্প দেখুতে লাগেলন। **আ**মার স্থীয়েও তথন নি*ছাও* মগ্ন আমার চকে আর খন এল না। আমি এই আনন্দের ছবির দিকে চেয়ে থাকলম। একবার ইচ্ছ: ছোলে আছে বাছে এখানেই থেকে থিয়ে ওদের বিবাহের উৎস্থট। ্দুরে যাই, কিন্তু উদায়ীন মাধুর দল আছু এধানে থাকরে। ছারা একবেলার বেশী পথ চালে না, জানবাং এখানে থাকলে আছে রাজেও খনাখার: কাজেই বিকেলে চরেটের সময় বের হোয়ে পড়া গেল। থানিক পথ এসেই ম্যল্যারে বৃষ্টি খারেছ হোলে: ৷ নিকটে গ্রামণ্ড নেই, কোন প্ৰসাহায়হবারও নেই। আবে কঠের কবেণ এই হোলো যে, ব্রস্তির সক্ষে এমন বাড বহুতে লাগলে, যে, প্রতি মহুরেই নীচে পেতে মাওয়ার সম্ভাবনঃ দেখা গেল। আমর। প্রবাতের গালে একটা অভি সংক্রীর্ণ পথ দিয়ে যান্তিলম । আমাদের ব'তে প্রবছের মধ্যে গঞা। অমেরা যেখান দিয়ে যাডিছলম দেখান হোতে যদি কোন বক্ষাে একবার হাত প্ ছেত্রে দেওল যার তে। একেবারে পাচ ছল্পত ফিট নীচে গঞ্চার ছলে বেচগানি—নয় কথানা ভাগালার মার প্রতে পারে। হাতে দেই ৪। হাত পার্ন্ধানীয় লামি: তাবি উপরে দর রেখে বছকটে কাপ্ত ও উত্তর্গত কম্বল ভিজোতে ভিজোতে একটা যায়গায় উপস্থিত হল্ম। তথ্য ও দ্যান তেজে বুষ্টি ও ঝড় হজে। দেখনে ভোটে ১০০ ফিট নীচে নামতে হবে: রাভা এক রকম নেই বল্লেই হয়; পুর্বের রাভাটী ভেক্ষে গেছে, এথনো মেরামত হর নি—সমোর 'পাকদাণ্ডি' আছে মাত। ব্যস্তা সংক্ষেপ করবার জন্মে বলবান প্রচাড়ীর: এড়ো এড়ি যে সমস্ত ভয়ানক

পথে কথনো বা গাছের ভাল ধোরে, কথনো বা পাধরে পা আছিকিয়ে, কথন কথন এক পাথর হোতে লাফ দিয়ে আর একটা সমান পাথরে চোড়ে যাতায়াত করে—তারি নাম 'পাকলান্ডি।' একে ঝড় রৃষ্টি, তাতে এই রকমের পথ, তার উপর আবার নীচে নাম্তে হবে, বেলাও বেশী নেই; স্তরাং আমারা যে মহাভাবনায় পোড়ে গেলুম তা বলা বাহলা মাত্র। তবে এইমাত্র বোল্তে পারি যে, সহস্রধার। দেগিতে যাওয়ার সময়ে আমি ও আছাকের আমিতে তলাম বিতর। পাঠকমহাশয় হয় ত আমার এই গ্রন্থাতিশয়ে কিঞ্চিম বিরক্তি প্রকাশ কর্বেন; কিন্তু বাত্ত-বিক বোল্তে কি. সে সময় পশ্চিমদেশে আমার প্রথম আসা; তাহার পর তিন বম্সর পোরে পাহাড়ে চলা কেরা করাতে এগন শক্ত-সমর্থ হছেছি, নতুবা এই পা ও'বানার উপর কথন এত বিশ্বসন্থাপন কোর্বে পার্ভুম না। দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে পথ চল্তে চল্তে ভিজ্লে কই কম হবে, মনে কোরে তিন জনে অতি বাঁরে বাঁরে, কথন বসে, কথন গাছের গুড়ি ধোরে নাম্তে লাগলুম এবং এক একবার জোরে বাতাস এলে আমানের বিষম বাতিবাতে কোরে তুল্তে লাগ্লে।

ধীরে ধীরে নেনে অনেকজণ পরে একটা প্লের ধারে এল্ন। এ পুলটা বাদে গলার উপরে: একটা ছোট না নালার প্রেছেছে। এই নদীর নামই বাদগলা। আমরা বরাবর গলাকে বাঁহে রেপে চলেছি, অথাং গলা দিশিন মুখাে চলেছে, আর আমরা উত্তর মুখে৷ চলেছি। লছমন-ঝোলা। হাতে গলাপার হারে, বরাবর গলা বাঁরে রেপে চল্তে চল্তে এই নদী আমাদের প্ররোধ কোলে। বাদগলাও হিমালয় থেকেই বাহির হোয়ে কতকটা দক্ষিণ্দিকে এদে শেষে পশ্চিমমুখাে হায়ে প্রায় পড়েছে। এখানে ইংরেজ বাহাত্র একটা ভাটে টান। দাঁকে। তৈয়ারী কোরে দিয়েছেন: দাঁকোটা ৪০ হাতের বেশী হবে না। দাকে। ধুর ছোট কোজেঁ হয়েছে বালে এত তৈয়ার করান হায়েছে, এজফে

উপরের রাজ। হোতে আমাদের প্রায় পচিশ কিট নীচে নেমে আস্তে হোয়েছিল। সাঁকোর প্রায় ১৫০।২০০ হাত সন্মুখে ব্যাসসঙ্গা সঙ্গায় পোড়েছে। এখানে একটা চটি আছে, তাহার নাম "বাসচটি"—এ চটি একেবারে জলের ধারে। নিকটে অনেক দিনের পুরাণে ভগ্রপ্রায় হটো মন্দির আছে; সেখানকার লোকে বলে, ঐ মন্দিরের সন্মুখে বোসে বাসবের আনেক দিন তপজা কোরে ছিলেন। যেখানে বছ মন্দিরটি আছে, সে জায়গাটি বছ ক্লার। নীচেই নদী, ওপারে ছোট বছ অনেক গাছের সার; গছেওলো বাতাসে ওল্ডে, আর তাদের চঞ্চল ছায়া নদীর নিম্মল জলে সক্ষাই কাশ্চে। কিন্তু গাছের শোভার চেয়ে ম্যবের শোভাই বেশী। ওপারের গাছ ওলিতে ময়রের পাল। একটু আগে বুটি হয়ে গেছে, এখনও আকাশে বেশ মেঘ আছে। দলে দলে ময়র প্র গ্লে যে কি ক্লার মৃত্য আরম্ভ কোরেছে, তার আর কি বোল্বে। গু তাদের ছাকে সেই বন্তুমি ও নিজন্ধ নদীতার প্রতিপ্রনিত হজে। একটা দোকানে বোসে এই দুখা দেখতে দেখতে আমি মুঝ হোয়ে গেলুম; কবির কথা এখন আমার মনে আসতে লাগ্লো—

"দেই কদম্বের মূল বমুনার তীব, সেই সে শিশীর নৃত্য এখন ও হরিছে চিত্ত, কেলিছে বিবহু ছায়া আবণ তিমির।"

কিন্তু এনে বৈশাথ !——তা হোলেও বৈশাথের বৈকালে মধ্যে মধ্যে প্রারণের ঘনঘটা নজরে পোড়ে যায় :

নদীর ধারে এথানে ক্ষেক্থান। লোকান আছে। অফাফ চটির চেয়ে ব্যাসচটিতে লোকানের সংখ্যা কিছু বেশী এবং তাদের অবস্থাও ভাল, কারণ শীনগর হোতে এ দিক দিয়ে ব্যাসগধার ধারে নাকে নাকিমাবাদের রাস্থা, আরু এই রাস্থায় অনেক লোকজন চলে। ভিজে কাপড় কোন রকনে শুকিয়ে এগানেই রাজি কাটান গেল, এবং যতক্ষণ নিদ্র। না এল, অচাতানন্দ বাবাজীর সঙ্গে আদিভৌতিক ও আদিদৈবিক তথ নিয়ে অন্যের গর্মোধা বাধালায় কথাবার্ত্ত। কওয়া গেল।

১৯ই মে দোমবার---সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বের হোলুম, কারণ এথানে যে ছটি মন্দির আছে, কাল সন্ধার সময় তা আর দেখা হয় নাই। মন্দির ছটি পাণবের, দেশ লে অনেক দিনের বেলে, বোধ হয়। আর ত। এমন জীর্ন হোৱে প্ৰেছে যে, বেবে হয় আৰু জ তিন দিনের মধ্যেই ভেঞ্চে একেবারে ভূমিদাং হবে। এই সমস্ত প্রাচীন মন্দির রক্ষা করার জন্ম চেষ্টা হওয়। উচিত। মন্দির ছটির একজন পুরোহিত। মন্দিরের মধ্যে দেখলুম, কতক-গুলি সিন্দুর মাধান পাধর, আর ৩টি অপ্পটাকতি দেবদেবীর মৃত্তি: প্রতাহ পূজা করা দূরে থাক, পুরুত ঠাকর যে প্রতাহ মন্দিরের চারও থোলেন মা, ত। মন্দিরের ভিতরের (চহার) দেগ লেই বেশ বোরা। যায়। ভবে যাত্রীদল মে পথে ব্ৰেভে আরম্ভ কোরলে তিনি মন্দির একট পরিকার রাথেন, আর মন্দিরের বাহিরে এক প্রপ্তরগণ্ড ব্যাদের আদন বোলে যাত্রীদের দেখিয়ে তাদের ভক্তি এবং সঙ্গে সঞ্জে কিঞ্চিং খণ্ড আক্ষণ কেরের থাকেন। স্থানট দেখে যে থব ভজিব উদয় হয় তার আর স্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিপদে যদি বিনা বাকাব্যে এই রক্ত সারে 'নজর' দিতে হয়, ত। হোলে বদবিকাশ্রম পৌছবার বছপুর্পেই রাভা হোতে দেউলে হোজে আমাদের দেশে ফিরতে হবে :

আজ আমন: দেব প্রথাগে পৌছিব। আজ অক্ষরত্তীয়া, বদরিকা-শ্রমে বদরিনারায়ণের মন্দির আজ্ট থোল। হবে। আমাদের ইচ্ছ। ছিল, আর হুচার দিন আগে বের হোয়ে অক্ষরতীয়ার দিন বদরিকাশ্রমে পৌছি, কিন্তু তা হয় নি , কাজেট এখন তাড়াতাড়ি পথ চল্তে আরম্ভ কোরেছি। আমারা ছির কোরেছি, খেমন কোরেই হোক আজ দেব প্রথাগে পৌছিব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার জলু খে পেষে খুব নাকাল হোতে ু হবে, তা কে জান্তো 

 তেন হবে কা পাও। এসে আনাদের অফিন্স কোর্লো; এরা দেবপ্রাত 
 তেন হার দল পাও। এসে আনাদের অফিন্স কোর্লো; এরা দেবপ্রাত 
 তোতে গানিক রাপা এসিলে এসে লাভো বরবার জন্ম বেলে আনেক 
 আনাকে নিয়ে মহাপীডালীডি! আনি ভাগের বুলিয়ে দিল্ল হে, আনেক 
 পাওার কোন দরকার নেই, তারে মদি নিভান্তে দরকার হয়, তা হেলে ক্যা 
 আনাকে প্রথমে বলেছে, ভাতুক্ত পাও। কোরবোল এই ক্যায় আন্মান 
 তোর হল লাভার সংস্কার আন্তে লাগেলা; মত জলি পাওল দেশল্ম, 
 তার মরো এর বহস কন্ম, বেশভ্যার পরিপাটাও বেলা। প্লায় সোলার 
 হার, হালের বহস কন্ম, বেশভ্যার পরিপাটাও বেলা। প্লায় সোলার 
 হার, হালের অহসার লাজালে সেম্পার ব্যাবিষ্টা, কানে বারবৌলা; 
 তার নাম লাভ্যানারাল্য সংস্কারিশ বহিলা।

খানের দেবপ্রয়াপে পেছিল বাজারে একটা দোহনার উপর বাসনিন্ন। বাজারে কোনে পড়ো খাছে, কিন্তু ছাতে পাথর চেন্চা: খানক ছবি দোকান; জিনিং পান্ত মোটামুটি দ্ব পাওয়া ধান্ত। পাওবের জালতন হোছে উছার হ'বে সোকান ঠিক কোরে জির হোছে বাস্থিত আমারের প্রায় এক ঘটা লাগকে। বাসন করা হেলে আমার সদী হৃদ্ধ আমীজি তার বাছেচ্ছ বিছাতে থিয়ে দেখেন---বাছেচ্ছ নেই! এই বাছেচ্ছাথানি তিনি ভাল কোরে ঠেবে কোরিয়ার বাগের মত পিন্তে কুলিয়ে নিয়ে চলাকের। করেন। তার বাছছ্ছাথানি খান্ত ভার কিঞ্জিং ছুংখ হোলে। বটে, কিন্তু আমার একেবারেই। কুলিছের।

দেৱাদ্ন ভোতে বেব হবার সময় কিছু টাক: মঙ্গে নিয়ে বের হোডেছিল্যু বাজায় নোট ভাষানর স্থাবিধা হবে না, করেণ এখানে খাদাপ্রবাই মেরে ন তা খাবোর নোটের টাক: ! কাজেকাণ্ডেই যা কিছু অর্থ নিয়েছিল নাত স্বই নগদ টাকা: আর সিকি ত্যানি আবুলী: সঙ্গে ট্রাক কি ব্যাগ প্রস্তৃতি কিছু নেই, এত ওলি টাক: রাখি কোখায় ৮—ভাই বধুবাক্ষববর্ণের

স্পরাদর্শমত মোট। জীনের হাত তিনেক লম্বা ও ত্ব আস্থল কি আছাই আঙ্গুল চওড়া একটা থলি কিনেছিলুম; তার মধ্যে টাকা কড়ি রেপে দেটা কোমরে জড়িয়ে রাথ্তে হয়। যেদিন রওনা হই সেদিন সেই রকমই কোরেছিল ম—কিন্ত চলবার সময় সেটাতে বড অস্কবিধা বোধ হোতে লাগ লো। তাই বামীজির পরামর্শনত সেটা তাঁর ব্যাঘ্রচন্মের সঙ্গে জ্ডিতে ছুই পাশে মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত কোরে বেঁধে দিল্ম। ঐ ভাবে গত কং দিন চোলে এমেছে। আজ খব শীঘ্র চল তে হবে ঠিক কোরে, সকলেই ভারি তাড়াতাড়ি লাগিয়েছিলেন, কিন্তু খানিক রাস্তা তাড়াতাডি চল্লেই ক্লান্ত হোয়ে পড়তে হয়: এই জন্মে আমাদের রান্ডায় ছু তিন জায়গায় বৃদতে হোয়েছিল। একটা জায়গায় বোদে স্বামীজি তাঁর স্কন্ধ হোতে ব্যাঘ্র-চপ্মটা, একবার নামিয়েছিলেন—কিন্তু উঠবার সময় তা পুনর্স্বার স্বস্থানে স্থাপন করার কথা ভূলে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে পয়সা কড়ি সব, সঙ্গে কিছু নেই বোল্লেই হয়। স্বামাজি প্রথমে বোল্লেন, তিনি কখনও সেটা রাস্থায় ফেলে আদেন নি ; দেবপ্রয়াগে পৌছিবার সময় পাওা বেটারাই কেউ হাতিয়েছে। তিনি আরে। বলেন যে, এখানে পাণ্ডাদের যে রকম উপদ্রব, তাতে তারা গলায় ছবি না দিয়ে যে গাছচম্ম কেছে নিয়েই থাক হয়েছে, এই আমাদের চের পুণার ব । আমি হতাশ ভাবে ্রশ্ব "আর ব্যান্ত্রম । আপনার শুরু ব্যান্ত্রম গেছে মনে কোরেই পুণ্যির কথা বলছেন, আমার যে যুখাসন্ধন্ধ গেছে: এর চেয়ে গলায় ছুরি দেওয়া ত অনেক ভাল ছিল।" আমার মন কি রক্ম থারাপ হোলে। তা আর কহতবা নয়। কিন্তু যাকে পাওা স্থির করবো বোলে আশ্বাস দিয়েছিলুম, 🕊 েদ বল্লে আমরা বাজারের মধো বদি নি, আর পাণ্ডাদের দারাও এ রকম কাজ হয় নি.। আমরা নিশ্চয়ই সেটা রাস্তায় কোগাও ফেলে এসেছি। বাদাপুরাদে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। শেষে সেই পাণ্ডা প্রস্থার কোলে যে, রাতার আমরা যেখানে যেখানে বদেছিলম দেই সমস্ত ছায়গা সে

লিজে ও তার সঙ্গে অচ্যতানন্দ বাবাজী গিয়ে থৌজ করে আদবে। কিন্তু 🖥 তে যে কিছু ফল হবে, আমি একবাবও দে আশা করি নি : মাথায় হাত 🔭 যে বোদে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলম। এই পাহাডের মধ্যে বন্ধহীন জানে কি রক্ম কোরে দিন কাটবে । এক উপায় আছে —ভিক্না কি**ন্ত** 🐞 ত কথনো পারবো না : তবে আর এক রকমসভাতাসগত ভিক্ষা আছে. জ্ঞাতিথা স্বীকার করা: এতে কতক অভ্যাস আছে বটে; কিন্ধ এ বংসর **ছ**ভিক্ষের প্রকোপ থাকার-পালাডের মধ্যে যে তুই চারিখানি গ্রাম আছে ্রীস্থানকার লোকেই একরক্ষ থেতে প্যে ম। —ভ। তারা অভিথিকে কি ্বীথেতে দেবে ৪। আমি এই সময় কথা চিফা কর্ছে লাগভ্য, স্বামীজি ভয়ে ্রশভলেন। অচাতানন স্বামী পাওয়েকেরের সংস্থাসাধা ধাবন করবার ্ৰিক্স চোলে গেলেন। রাস্থায় যদি ফেলে এসে থাকি তেওঁ। যে কোথায় 🖥তার কিছ ঠিক নেই। আর ভারপর প্রায় ভিনু ঘটা কেটে গ্রেছ - এফের ্বী এথ জতে খাঁজতে কোন আরও এক ঘটা না লাগ্রে গু এই সময়ের মধ্যে ্বীকত যাত্রী, কত বক্রিওয়ালাং যে পথ দিয়ে যাতায়োত কোরেছে। এত ওলো । বিলাকের মধ্যে যে ব্যাহ্রচম্ম কারে। চোগে কি প্রচ্ছিন ৮- যাহেল্ক লব , তাঁদের পথ চেয়ে বোদে রইল্ম। এ দিকেও ভিক্ষা-- ওদিকেও ভিক্ষ : (नश शक.--काता किरत अस या कर करा गाय :

প্রায় এই ঘণ্টা পরে দেখি উটি। উন্পাসে দৌছে আসভেন, তার:
আনেক নিকটে এলে অচ্যতানক বাবাজী খুব ঠেচিয়ে বলেন, ''নিল গিছা,
নিল গিছা।' আমি অকুল পাথারে কুল পেলুম। উটিরা একেবারে
প্রাণপণ শক্তিত দৌছিরেছিলেন। লছমীপ্রসাদ পাঞা এসে থলিজক
টাকা মাটিতে ফেলে ইপাতে ইপোতে প্রালে পিঠ দিয়ে বোসে পড়লে।
উানের অবস্থা দেখে আর তথন টাকা কিরপে কোথার পাওচা গেল, তা
জিক্সাসা কলম না। শেষে তারা শান্ত হোমে বোলেন যে, রাজার চল্তে
চল্তে যাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, তাদেরই বা্ডিচের্ক্র জিক্সাসা

করেছেন : কিন্তু কেউ কোন কথা বলতে পারেনি। শেষে একজন সন্তত্ত ব:লভিল যে, প্রায় দেড মাইল তকাতে একটা ঝারণার পাশে একর ব বড পাথরের উপর সে একখানা বাা**ছচর্ম পড়ে থাকতে দেখেছে**। তা মনে হয়েছিল, বুরি কোন সন্নাসী সেখানে আসন রেখে বনের মনে প্রবেশ করেছে। এই ক্যা শুনে তাঁদের মনে আশা হলো। তাঁরা দৌছিত। দৌছিতে সেথানে গিয়ে দেখেন যে, বাাঘ্রচশ্বথানি ঠিক সেথানে সেই রক্ষ বাধা অবস্থায় প.ড় আছে। অচ্যতানন্দ মহানন্দে ত। তুলে নিলে, কিন্তু হ'তে কোরেই তাঁর হরি য বিশাল উপস্থিত লো! আসন পাতলা, খুলে দেখেন ভিতরে কিছুই নেই, অবচ উপরে যেমন তেমনি বাধা ! লজনেই মাথায় হাত দিয়ে বোমে পড়লেন : কিন্তু একট্ট পরেই পাওটোকর উঠে সারিদিক অনুসন্ধান কোরে দেখাতে লাগল, কিছুই দেখতে পেলে না। রাস্তা ডেডে অঞ্চলর ভিতর দিয়ে নীতে নেমে গেল আর একট নীতে গিয়ে দেশে একট রাপাল বালক কাতক **ও**লি মেয় চরাজেত। তাকে জিজ্ঞাসং কোলে দেখান দিয়ে কোন লোক নেমে গেতে কি না : পা গুল্পীর কেমন বিশ্বাস হোৱেছিল যে, যে টাকা নিয়েছে যে কথন প্ৰকাশ্য পথ দিয়ে যেতে সাহস করে নি, এদিক ওদিক দিয়ে নেমে গেছে । পশ্চিমে পান্তার এতটা ষ্ঠির পরিচালনা অবশ্য একট অ্যাধারণ। যা ১,ক, প্রথমে রাখাল বালক পাওাজীকে কোন কৰাই বোলতে পালে না: শেষে খানিক ভোৰে চিন্তে বলে যে যে যেন সেই পথদিতে একজা সন্ন্যামীকে থানিক আগে যেতে দেখেছে ৷ তাই শুনে পাওাঠাকর ঠিক করে, এ টাকা চার সেই স্মাসী ছাড। আর কাহারও কাজ নয়। রাখাল যে প্র দেখিয়ে দিলে, সে কাটাজন্বল ভে:ে সেই নিকে নৌড়িতে লাগলে।; কাটায় দর্কা শরীর চিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, জ্রাক্ষেপ না কোরে দৌছিতে দৌছিতে থানিক আগে দেখলে—এ ১৯ন সন্নাদী উপরের নিকেই উঠচে: পাণ্ডাঠাকর তার অলক্ষ্ তার পাছু পাছু যেতে লাগ্লো। সন্ন্যাদী বেশ বলবান বোধ হওয়ায় এই

মজ্জন প্রদেশে তাকে একেবারে চেপে ধোরতে তার কিছু ভয় তোলো। 🕷 হোক, রাখাল বালকও ব্যাপার কি জানবারজন ধীরে ধীরে পা গুজীর প্রতান প্রেছনে আদতে লাগলো। আচাত্রাবাজী ও একট একট (কারে 🔊 গ্ৰমৰ হোভিছ লন । সোৰ মন্ত্ৰামী মধন বীৰে বীকে নীতে বাকাৰ উপৰে। 🏝 মবার আব্যোজন কজিলো, তথন পাওাঠাকর অদ্রের্ভেত উপর সচাত বিবোজীকে দেখে সাহদ পেয়ে একদেটিছে ফিংহৰি এয়ে মেই সন্নাদীৰ আছ 'তেপে ধোরে একেবারে "শালা চেনে, নিকালে। রূপেয়া দ'' বোলে চীৎকার 'কোৱে উঠালে।। ভদিকে অচাত বাবজে "কা: হুমা" বেশুলে ১ক লক্ষ্যে সেখারে উপস্থিত। স্কার্মী চোর ও একবারে থা ১ র আর কোন কথা বল লার শক্তি রভিল মা। তে নিজেও খব জোলান বটে কিন্তু আলো পাড়ে জ্জান স্থায়াক সেবেশ তাৰ বাছ ভ্ৰাত্তাল । এবং সে সৰ্কাল স্বাক্ষা কোৰে কোনে পাপ্তান্তার পায় ব্যারে কান্সাকাটী থারত কোনো : ভারপর তিনাসনে মিলে নেহ কৰণাৰ কাছে এমে টাকা যালে দেখে যে, কেটা টাকাও কমে নি ! मन्तामी ट्रावडी। बण्डे भिन्नांब्य : ट्रकायाय होता ट्रकाटत नता द्रशादाहरू द्रवादाय পাল্যবেরে ১৮৪৮ করবে, মা: --বিছে ভিজার জন্সে ১০নের জলমকে কোরে द्वाभारतः। होकः दुल्हा छारमञ्ज -इष्ट्रंडे १६१६ १६१८ १४, मसाने १६१८६ ভারা ভাকে এক টাকা বকশিদ দিলে, আর ধেই রাধালকে ছেকে তাকে ভার আনা প্রস্থার দিয়ে এই মংবদে আনাধের জনাবার জার্ড প্রাণ পণে ছুটে আনছে। আমি পান্তাজাকে ৫২ টাক: প্রস্কার লিতে গেলম সে কিছুতেই তা নিলে না, বোলে, "বাবুজী, ইমান কা ওয়াতে ইতনা তক-লিফ লেনেকে। আদুনী মেই নেহি ছাঁ, আল্ডেন। ওয়ান্তে প্রাণ্ড লাক্ত ভয় থা।" তার এই স্বাধশুল কথাওলি শুনে, আমি যে টাকা দিয়ে তার পরিশ্রমের মূলা নির্দেশ কোটে গিতে ছলুম এ তেবে মনে বড় লভাবে উদয় হলো: কিছু তার এই মহং বাবহারে আমার খুব আনন্দ হলে। এই প্রতিবাদী একজন অশিক্ষিত পাও। গামার মত অপ্রিচিতের

জন্মে যে কট স্বীকার কোলে, দেশের কোন পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও এর চেয়ে বেশী কোর্তে পার্ত্তেন।; এ রক্ম মহত্তের দৃষ্টাস্ত ও অতি বিরল।

দেব প্রয়াগ গন্ধা অলকনন্দার সন্ধান্তলে অবস্থিত। গাড়োয়ালের মধ্যে দেব প্রয়াগ একটা প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার হাট বাজার বেশ ভাল; বিজনারায়ণের পাণ্ডাদের বাস এখানেই। প্রায় পাচশ ঘর পাণ্ডা এখানে বাস করে। এদের অনেকেরই অবস্থা ভাল, ঘর বাড়ী পাকা এবং সকলেই এক জায়গায় থাকে। গন্ধ। ও অলকনন্দা ঘেখানে সন্মিলিত হোয়েছে তারই ঠিক উপরে একট্ট সমতল স্থান আছে। সেই টুকুর মধোই এই পাচশ ঘর গৃহস্থ কোন রকমে বাস কোচ্ছে। দেবপ্রয়াগে একটা পুরাণো মন্দির আছে, মন্দিরটা পাণ্ডাদের বাড়ীর ঠিক মধানা। এই মন্দিরে রাম্যীতার মূর্ত্তি আছে। গাড়োয়ালের রাজা—এখন তাঁকে টিহরীর রাজা বলে,—এ মন্দিন্তের অধিকারী। মন্দিরের মনেক দনসন্পত্তি আছে। টিহরী রাজোর নিয়ম এই যে, রাজার মৃত্যু হোলে তাঁর নিজ ব্যবহার্যা সমন্ত জিনিসই এই মন্দিরে পাঠান হয়; মন্দিরের সমন্ত আয়বায়ের ভার টিহরীর রাজার পর; তাঁর নিযুক্ত পুরোহিতের উপর দেবসেবার ভার আছে।

পাঙার সদে গিয়ে সন্দান্থলে স্থান কোলুম; গন্ধাও অলকনন্দার মধো অলকনন্দাকেই বড় বোলে মনে হয়। এখন আমাদের অলকনন্দার ধারে ধারে যেতে হবে। আমাদের বেখানে বাসা সেখান হোতে সন্দান্থলৈ যেতে হোলে অলকনন্দা পার হোতে হয়। ইংরেজের প্রসাদে এখন আর ঝোলা পার হোতে হয় না। মেধানে যেখানে ঝোলা ছিল সেই সমস্ত জায়গায় এখন এক একটা স্থানর কোরেছেন, তার মধ্যে এইটিই স্ব চেয়ে বড়ও স্থানা । এর নির্মাণ-প্রণালী কলিকাতার সমিহিত

চেতলার পুলের মত। এই সমস্ত ভয়ানক স্থানে বছ অর্থ বায় কোরে পুল তৈয়ারি করিয়ে ইংরেজরাজ বছ প্রতিষ্ঠা ও আশীর্কাদভাজন হোয়ে-ভেন: প্রকৃতপক্ষে বদরিকাশ্রমের পথ ইংরেজের প্রসাদেই অনেক স্থাম হোলেছে।

বিকেলে আমরা মন্দির দেগ্তে গেলুম; ঠাকুরের গায়ে হণ ও মণিমূজার অনেক অলমার। আমার পাওা আমাকে বাঙ্গালার এক
ক্কার্ডির কথা শুনিয়ে দিলে; লজ্ঞার আমার মূথ চোধ লাল হোয়ে
উঠ্লো! দেবপ্রমাগে ভত্তবেশবারা বাঙ্গালীকে এগন সকলেই সন্দেহের
চক্ষে দেখে, এমন কি তার গতিবিদি প্রান্ত প্রাবেশণ কোরে থাকে।
বাঙ্গালার প্রে এ বছ কন লজ্জার কথা নম্ম! মাকে বছ বেশা বিখালী
বোলে মনে হয়, সে যদি অবিধাসের কাজ করে, তা হোলে তার পরে
কি আর কাউকে তেমন সংজ্ বিধাস করা যায় দু বাাপারটা কি,
এগানে বলা যাক।

আত্ব প্রায় পাচ বংসর হোলে। একনি একজন বাজালী বাবু দেবপ্রবাগে এসে উপ্থিত হন, তীপ্দর্শনই তার উদ্ধেশ । তার বাজা কলিকাতায়, তবে ঠিক নহরের মধ্যে কি না ভা বলা যায় না। তিনি
নিজের নাম বোলেছিলেন, সেটা আমার ছাইরীতে লেখা ছিল; কিন্তু
পেলিলের লেখা মুছে গেছে; আর তার নামটা মুছে যাওয়ায় আমি
কিছুমাত্র গুপিতও নই। বাজালী জাতি হোতে যদি তার নামটা মুছে
যেত, ত তার কুকীন্তির কথা শুনে আমাকে এত লচ্জিত হোতে হোতে।
না। দেবপ্রয়াগে এসে তিনি প্রথমে একদিন খাক্বেন বোলে বামা
নিয়েছিলেন; কিন্তু স্থানটি অতি মনোরম বোগ হওয়াতে তিনি প্রথমে
বেশী দিন ধোরে বাদ কোর্ত্তে লাগ্লেন। প্রথমে একটা ইংরেজের
খানা আছে, থানার লোকজনের সঙ্গে বেশ ভাব হোলো।; ভাকঘরের
বাবের সঙ্গেও বেশ আলাপ পরিচ্যু হোকো; বুছ বুড় পাণ্ডাদের সঙ্গেও

di-

বন্ধুৰ স্থাপন কোলেন, এবং একজন ইংরেজীজানা ধনশালী ( পশ্চিমে একটু ফিট ফাট্ থাক্লেই সে দেশের লোক ভাবে এ ব্যক্তি একজন রাজা মহারাজা হবে ) বাসালী বাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায় সকলেই আপনাকে একটু কতাও মনে কোর্তে লাগলো।

বাব প্রতাহই রাস্পীতা দুর্শন করতে যান, মহাছক্তির সঞ্জ प्रेरिक मिरक-- कि प्रेरिक उपने शहराव जिस्के हैं के बना शह है।- उपन থাকেন, এবং আরু দ্ব দর্শক ও যাত্রী সোলে গেলে তিনি সকলের শেষে মন্দির হোতে বাহির হন। তিনি দেখুলেন বাহিরের দিক হোতে একটা বছ তাল। দিয়ে মন্দির বন্ধ কর। হয়, হুতরাং মন্দিরের এই তালার দিকে তার দৃষ্টি পড়লো। পোট্টমাটার বাবুর আফিদের তালাটাও অনেকটা এই রকমের: কিন্তুদে দিকে আর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নি: আর পোষ্ট-মান্তারকেও বছ একটা আফিদ বন্ধ কোর্ছে হয় না, কাজেই দে চাবিট। কোলুপার উপর অয়ত্বে পোড়ে থাকে। বাঙ্গালী বাব দেই চাবিটা ইম্বাত কোলেন এবং তাকে ঘদে দেই মন্দিরের তালায় লাগাবার উপযোগী কোরে নিলেন। শেয়ে একদিন রাজে যথন সকলে নিদিত-সেই সময তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরের দার খুলে মন্দিরে প্রা: ১ কোল্লেন এবং দার বন্ধ না কোরেই ভিতরে চোলে গেলেন। মন্দরের বাহিবে একটা ভোট ঘরে প্রোইতের একজন লোক শয়ন কোরেছিল: সে কার্যবশতঃ উঠে দেখে, মন্দিরের দার খোলা, ভিতর হোতে আলো আসছে। এত রাত্রে মন্দিরের দার খোল। দেখে তার ভারি সন্দেহ হোলো। চপে চপে মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখে ভিতরে টুক্টাক্ শব্দ হোচ্ছে। সে উচ্চবাচা না কোরে প্রথমে মন্দিরের পাশে একটা গুয়ার ছিল ( সেটা ভিতর হোতে বন্ধ ) সেই ংয়ারটাতে শিকল টেনে দিলে: তার পর নিজের ঘর থেকে সেই বহু দবজার চাবি এনে ংয়োর বন্ধ কোরে। চীংকার আরম্ভ কোরে। চোর মহাশ্য ইতিমধো মন্দিরে প্রবেশ কোরে স্কাপেক্ষা মূলবান

অলমার গুলি—কতক বা সাকুরদের গা হোতে এবং কতক বাঝা ৮েম্বে ্রীবের কোরে—কাপড়ে রেথেছেন। তিনি বিশ্বন্ত চিত্তে এই ব্যাপারে প্রবন্ত-সহস্য মন্দির-ছারে জনকোলাইল শুনে তাডাতাডি গুয়োরের কাছে ক্রিমে দেখেন দ্বার বন্ধ । দশ্মিনিটের মধ্যে চারিদিকে পাণ্ডার দল ক্রমে জনলো: মেয়ে প্রথম সেই মন্দির-প্রাঙ্গণ পর্ণ হোমে গেল। বারাজী বিনা চেষ্টাতেই ধরা প্রালেন, কাপ্তে বাধা জহরত সমস্তই প্রকাশ ্ছায়ে পছলো। টিহরী রাজো ৩' বংসর মেয়াদ পেটে তার পর ইংরেজের কাছে বিচার হোয়ে তার আর ছু বছরের জেল হোলো। জেল থেকে বের হোয়ে সেই প্রুয়পঞ্চর এখন যে কোণায় সোরে পড়েছেন তা জানা ্যায় নি। এখন ভদ্রবেশ্যারী যুবক দেখলেই মন্দিরের লোক ভার দিকে সন্দিশ্ধচিত্তে চেয়ে থাকে এবং বিশেষ দাবধান হয়: আমি যে ভাগের ্লীসন্দেহ হোতে এডিয়েছিলুম ত। বোধ হয় না, আমার বয়দের ধোক যে কোন একটা বিশেষ অভিপ্রায় ছাড়া এত কঠ কোরে ওয় তার্থ লগণের উদ্দেশ্যে এতদর এদেছে, একথা আর তারা মহতে বিধাস কোতে বাজী ন্য : কেন্ন। তাদের এ বিখ্যে অভিজ্ঞত সম্পূর্ণ অভা রক্ষের । শুধ এই হতভাগাই যে এ দেশে আমাদে: নামে কলগ রেখে গেছে ভানর পশ্চিমের আরো অনেক স্থানে অনেক বাহালার ক্রীটির ক্যা শুনতে প্রিয়া যার: এবং সে সমস্ত কথা শুনে অস্থাবদন তাতে হয়। আজ্বাল অনেক ভদুলোক পশ্চিমে গিয়ে আমাদের লপ্ত গৌরব উন্নার কেরেছেন এবং ভর্মা আছে, তাঁদের মহতে আমরা ভবিয়তে এ স্ব দেশে বাশালী বোলে পরিচয় দেওয়া বিশেষ গর্ফোর কথা মনে কোরবো।

## দেবপ্রাগ

১২ই মে মগলবার,—আজ দেবপ্রয়াগে অবস্থান। অনেকদিন পরে লোকালয়ে অসেছি: বোধ হোলো এতদিন যেন জীবনের নেপথো নেপণ্যে বেড়াচ্ছিলন –তার মধ্যে না ছিল জনকোলাংল, না ছিল কিছ; কেবল মুক্ত প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্যা পরে পরে সাজিয়ে – আমার হদর্মনির অধিষ্ঠান কোরেছিল; আজ হঠাৎ মানব-কোলাহলে দে দুখোর পরিবর্ত্তনে একট নতনত্ব পাওয়া গেল। বাঙ্গারে দোকানদারদের কেনাবেচার গোল, পাণ্ডাদের যাত্রী সম্বন্ধে আলোচনা, ছোট ছোট ছেলে মেধেদের হাদি গল্প প্রভৃতি শুনে মনে হোলো, এতদিন পরে বুঝি সংসারে ফিরে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটু আরাম ও স্থুখভোগের ইচ্ছাটাও বেশ প্রবন হোয়ে উঠ্ন। এতদিন ত অবিশান্ত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াভিল্ম, খানিক বোদে আয়েদ করার কথা তথন একবারও মনে হয় নি: কিন্তু আজ পা ছটো একবার ছুটী নেবায় জন্মে মহাব্যতিবাস্থ কোরে তুল্লে; আমি ফিলসকাইজ কল্ন, যতকণ মাত্র কটের মধ্যে থাকে, যতক্ষণ দেখে যে, কট ছাড়া আর কিছু । তর কোন সম্ভাবন। নেই, ততখাণ দে তা বেশ ঘাড় হেঁট কোরে সম্ব কোরে যায়, কিন্তু যখনই তার ফাক দিয়ে একটু স্থথের ছালা নজরে পড়ে তখনই আবার সব ছেড়ে সেই স্থাটুকুর পাছু পাছু ছটে, আর তা লাভ কোর্তে না পাল্লেই নিজকে মহা ওভাগা বোলে মনে করে। আমার আজ আর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, কিন্তু নগর ত দেখা চাই, কাজেই আলম্ম ছেড়ে উঠে নগর ভ্রমণে বাহির হও। গেল।

দেব প্রয়াগের দৃশ্যশোভা বড়ই স্থন্দর। পূর্বেই বলেছি এখানে গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম হয়েছে। গগার মাহাত্ম্য বেণী, তাই লোকে বলে গঞ্চায় অলকনন্দা মিশেছে, কিন্তু ঠিক কথা বল্তে হোলে বলা উচিত অলকনন্দার দক্ষে গঙ্গা মিশেছে। অলকনন্দা ঘোর রবে নাচ্তে নাচ্তে চলে যাছে; তার উচ্চ্ছল বেশ, তার তরঞ্গ করোল, আর তার উচ্চ তটভূমির বিস্তাপ পাথরের উপর স্থামল শৈবালের ফিন্ধ শোভা দেখে তাকে কবিতার একটা জীবন্ত প্রতিকৃতি বোলে বোদ হয়; সেই ভৈরব দৃষ্টের মধ্যে গঙ্গা কুলকুল রবে তার নির্মাণ জলরাশি ঢেলে দিছে। আমাদের বঙ্গের সমতুল কেত্রে ছটো নদীর একটা সগম বড় বিশেষ ব্যাপার নয়, দৃষ্টতেও তেমন কিছু বৈচিত্র্য থাকে না,—কেবল সন্দমন্ত্রটা থানিকটা প্রশন্ত হয় মাত্র; আর ছটো নদী যে কেমন কোরে মিশে গেল, তার থবরও পাওয়া যায় না, স্বত্ম অভিন্তের চিহ্ন ত দূরের কথা! কিন্তু এনেশের পার্কত্যে নদী পার্কাতা ছাতির মত তেল্পী; সহজে আয়বিসজ্জন কোর্ত্রে রাজী নয়, যথেষ্ট আধ্যোজন কোরে তবে আয়বিস্ক্রন করে।

বদরিকাশ্রমের পথে যে ক'টা যায়গা দেখেছি, তার মধ্যে দেবপ্রয়গই আমার দব চেয়ে ভাল বোদ হোলো। দে যে ঠিক একথান!
ছবি। পর্বতের বিবিধ দৃশ্য, ছোট ছোট ঘর বাড়ী, পরিদ্ধার পরিচ্ছন্ন
আঁকা বাকা রাণ্ডা, অনুচ্চ মন্দির, যেন প্রতের গা খুঁদে বের করা
হয়েছে। তার পর বৃক্ষলতা, নানারকম ফ্লর জন্দর কুল, স্বচ্চলচিত্ত গাড়েয়ালীদের নিংশক পদচারণা ও বেশবিলাস্থ্ল প্রত্নর বালক
বালিকার ছুটাছুটি বা শাখাপত্রপ্রুর দীর্ঘ বৃক্ষমূলে জটলা, এ সব দেখে
মনে হয় না যে, এ আমাদের সেই বহু প্রাচীন, জ্ঞানবৃদ্ধ, নিয়মবদ্ধ,
এবং হঃপ ও অশান্তিপূর্ব পৃথিবীরই একটা অংশ। এখানে এবে
বাত্তিকই—

''শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর, বেড়ে যায় জীবনের গতি, ধ্লিধোত গুংথ শোক শুল্লশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ মুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত লগতের মাঝে,
বিখের নিখান লাগি জীবন কুহরে
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।"

আমরা এথানে এদে খেগানে বাদা নিষ্তেছিল্ম, দেখান হোতে পাওা-দের থেখানে বাদ, দেখানে থেতে হোলে একটা সাঁকো পার হোতে হয়; এ সাঁকোটা অলকনন্দার উপর। দেবপ্রয়াগ আবার ড'ভাগে বিভক্ত, বাজারটা ইংরেজদের, আর বাকি সহরটা তিহরীর রাজার। এই অলকনন্দা বুটশ গাড়োয়াল ও স্বাধীন গাড়োয়ালের সীমা।

এখানকার পাঞ্চাদের মধ্যে বেশ লেখাপড়ার চলন আছে, তবে এখানে বড় কেউ ইংরেজী লেখাপড়ার ধার ধারে না, হিন্দী ও সংস্কৃতের চর্চ্চা বেলী। কলিকাতার কোন হিন্দী পাগুছিক কাগজ এখানে তিন চারখান আসে। এখানে আমাদের দেশের কাগজ আসে শুনে মনে বড় আনন্দ হোলো; আমাক পাঞ্ডা আমাকে শু কাগজ একখানা এনে দিলে; তাতে আমাদের দেশে শেরালের উপস্তবের খবর পাওয়া গেল, একটা গ্রামে হরিসংকার্ডন হ্যেছিল, তার এক দীর্ঘ বিবরণ, আবো কত কি পড়লুম;—পরনিন্দা, পরকুংদা, এবং সঙ্গে সঙ্গে হরিসভার সচাঁক বিবরণ পাঠ করে আমার যথেষ্ট উপকার ও প্রচুর আনন্দ হোলো, কিন্তু এ সকল সংবাদে এই পাহাড়ী জাতির কি লাভ, তা অনুমান করা আমার সাধাতীত। বিকেলে পোইমান্টার বাবুর কাছে শুননুম, এদেশে কারো নামে একখানা খবরের কাগজ আদা বিশেষ গৌরবের বিষয়।

দেবপ্রয়াগে প্রায় ৫০০ ঘর পাণ্ডার বাস, কিন্তু এত লোকের বাসের জন্মে আমাদের দেশে যতথানি প্রশস্ত যায়গার দরকার, ততথানি দরের কথা। দুমন্ত গাড়োয়াল রাজ্যে তার অর্দ্ধেক স্থতল ভূমি আছে কিনা সন্দেই। দেবপ্রয়াগে সমতল ভূমি নেই, পাহাড়ের গায়ে যে ঢাল আছে তারই উপর লোকের বদবাদ: একটা যায়গা একট কম ঢাল—দেই থানে এই পাচৰ হর পাঙা বাস কচেচ। একটা বাডীর মধ্যে হয়ত দশ পনেরটি গৃহস্থের বাদস্থান। বাড়ী গুলি অপ্রশস্ত ঘরে জানালার দম্পর্কমাত নেই. ্যন এক একটা দিন্দুক, আলো ও বাতাসকে যতদুর সম্ভব পাদের ভিতর থেকে নির্বাসিত কোরে দেওয়া হয়েছে : কোন কোন বাড়ী তিন চার তলা। রাস্থার ভাল বন্দোবন্ত নেই, কারো ঘরের বারান্দা দিয়ে, কারো বরের ভিতর দিয়ে যাওয়া আদা কর্ত্তে হয়। এই ত বাড়ীর অবস্থা – এরই এক এক ক্ষুদ্র কটীরে এক বৃহৎ পরিবারের বাস। তার মধ্যেই রাল। ার, গোক্তর ঘর এবং নিজেদের থাকবার বন্দোবস্ত। পা চটো যেমন জতে। জোছাটার ভিতরকার সমস্ত স্থানটা অধিকার ক'রে, জলকাদা থেকে মাপনাদের বাঁচিয়ে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করে, এদের এই সংকীর্ণ ারে বাসও অনেকটা সেই বক্ষের। আলাদীনের প্রদীপের দৈতা ্ৰমন এক রাজির মধ্যে এক স্থাবৃহৎ অট্টালিকা তৈয়ারা কোরেছিল, সেই রকম একটা দৈত্য এদে যদি এই সব ক্ষদ্র কটার ভেঙ্গে এক রাত্রির মধ্যে মুছ বছ ঘর তৈয়ারী কোরে দিয়ে যায়, তবে এই পাঙা বেচারীরা তাদের াধ্যে একদিন বাস কোরেই হাপিয়ে উঠে।

পাঙাদের ঘর ঘারের অবস্থা এরকম হোলেও তারা গুব গরীব নায়।
াবিনালায়পের অন্থাহে প্রতি বংসর এই সময় তারা বেশ ছাদশটাক। রোর ার করে, আর তাতেই তাদের সমস্ত বছরটা চলে যায়। হরিছার, কান্দ্রী ার। কি অ্যোধ্যার পাঙারা ধে রকম জোর ঘবরদ্ধী কোরে যাত্রীধ গাঁছ থেকে টাকা আদায় করে, এরা দে রকম নায়, আর এরা অরোইশ সম্ভষ্ট। মধ্যে মধ্যে এরা নীচে নামে, অনেকে কাশী পর্যান্তও বায়; কিছ বাঙ্গলা দেশ পর্যান্ত এগোয় না! গ্রীশ্মের ভয়েই তারা বাঙ্গলায় যেতে চায় না; হরিবার, স্ববীকেশ প্রভৃতি বায়গা হোতে তারা যাগ্রীদের সঙ্গ নেয়। পাণ্ডারা অতি শুদ্ধাচারী, এনের মধ্যে কর্ণাটী, ফ্রাবিড়ী, সৌরাষ্ট্রী ও দক্ষিণী আন্ধণই বেশী। এদেশে মোটেই মুসলমান নেই। পাণ্ডারা মাছ মাংস স্পর্শপ্ত করে না; এদের চলন মিতাক্ষরার মতে।

मधी मधामी वृक्षन याज मगल पिन विधाय कतुरवन, ठिक कारत्तन; আমি বেচারা দিনটা কেমন কোরে কাটাই, ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে প্রভলম। অনেকক্ষণ পাহাতে পাহাতে বেডান গেল, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। আমি থানিক বেড়াচ্চি, থানিক বা একথানা পাথরের উপর বোদে প্রকৃতির শোভা দেখ চি. অন্তমান সুর্যোর রশ্মিজাল পর্ব্বতের পাশ দিয়ে স্থামল প্রকৃতির মধ্যে এদে বিকীর্ণ হোয়ে পড চে। আমান ন্ত্র কলন পুনর পর্বত অঙ্গে, কখন স্থাকিরণোদ্ধানিত জ্যোতির্ম্মী অলকননার উপর। দেখতে দেখতে কতকগুলি পর্বতবাসিনী রুমণী এনে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো; এই নির্জন প্রদেশে আমাকে একা বোনে থাকতে দেখে তারা যে বিশ্মিত, তা তাদের চাহনীতেই বেশ ব্যুতে পারা গেল। ধীরে ধীরে সাহস পেয়ে তারা সমাকে ছই একটা কোরে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোলে, কেন দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশে আমার আর কে আছে, আবার কবে দেশে ফিরবো, এই দব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখলুম, আমার প্রতি দহামুভূতিতে তাদের হাদয় আর্দ্র হোয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে আমায় কিছু না বল্লেও তাহাদের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝাতে পেরে আমার বড় আনন্দ হলে। এই দুরদেশে আমার মত প্রবাদীর প্রতি মা, বোনের স্নেহের আভাদ ভারি প্রীতিকর!

অলকনন্দা ও গন্ধার সঙ্গমের একটু উপরে বেশ একটু নির্জ্জন জায়গা আছে। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে মিয়ে একটা শিলাপণ্ডে বোসে পড়লুম। ননীর কলতানের সঙ্গে প্রাণ ভেসে যেতে লাগ্লো। সন্ধ্যা হোতে আর বেশী বিলম্ব নেই, কিন্তু আমার সে জায়গা ছেড়ে উঠ্তে ইচ্ছে হোলে। না। নদীর দিক হোতে মথ ফিরিয়ে পেছনে চাইতেই দেখি, একটু দূরে ছটি মেয়ে, বেশ স্থানর দেখাতে ! অরচিতবেশ, চুলগুলো এলোমেলে। হোয়ে এদিকে ওদিকে লতিয়ে পড়েছে, হাতে কতকগুলো স্থানর কতা পাত। ও ফুল ফল। তারা উপর হোতে নেমে আসছিল। আমাকে দেখে তারা একট থমকে দাঁড়াল, গ'জনে কি বলা-বলি কোলে, তারপর যে দিক থেকে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাবার জোগাড় কোল্লে। আমি তাদের দল্পে কথা কইবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ কোর্ত্তে পাল্লম না। তাদের ডাকতেই তার। ফিরে এল। মেয়ে ছইটির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়্সে একটু বেশী লাজ্ক, সলজ্জভাবে পাশের একটা বড় পাথরে ঠেন দিয়ে দাড়িয়ে রইলো; আজন্ম পার্বরত্য-প্রকৃতির মধ্যে বৃদ্ধিত হোলেও তার লজ্জাশীলতা দেগলুম আমাদেব বঙ্গবালিকাদের মতই প্রবল এবং সেই রক্ম মধুর। ছে,ট মেয়েটি আমার কাছে এদে দাঁড়ালো; আমি তাদের বাড়ী কোথা, কে আছে, কয় ভাই, কয় বোন প্রভৃতি প্রশ্নে আলাপ আবত কল্লুম; প্রথমে তাদের কথ। কইতে একটু বাধবাধঠেকলো, কিন্তু শীঘ্রই সে সঙ্গোচভাব দূর হয়ে গেল। व्यत्नकक्ष कथावाडी दशाला, मव कथा भाग त्नेहें, किन्न क्रिकी कथा আমার মনে বড় বেজেছিল, তাই সেটা বেশ মনে আছে। আমি যথন তাকে বল্লুম বে, "আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, ছেলেও নেই," তথন সে ভার করণ ও আয়ত চক্ষু গুটি আমার মুখের উপর রেখে অতি কোমলম্বরে বোলে, "লেড্কি ভি নেহি?" কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত বিদ্ধ হোলা! আমার একটি "লেড় কি" ছিল, জানিনে কোন্ অপরাধে তাকে তিন বংশর হারিয়েছি। আজ এই বালিকার একটি কোমল প্রশ্নে সেই ক্রপ স্মৃতি জেগে উঠ্লো, আমার চোথে জল দেখে বালিকার মুথথানি

8 .

বিবাদ। দে যায়গাটক যে আপাতত: দাপ, বাাং ইতুর বিড়াল ও আবর্জনা ছাত্র আঁর কারে। কোনও কাঞ্চে আদতে পারে, এমন স্ভাবনা আমার ুক্বারও মনে উদয় হয় নি : কিন্তু তাদের অভিপ্রায় অন্তরকম । ছু'জনেই বলে যে, চিরদিন কি ১ এমন অবস্থা থাকবে না, কিছকাল পরে যদি এই কোঠা ভেঙ্গে নৃত্ন কোঠা তৈয়ের কোঠে হয়, ভবে ঐ যায়গাটায় থুব কাজ দেখ্বে; এ দিকে ৩ই ৬।ই মিলে যে মোকদ্দমা ফাদিয়াছে, ভাতে ২। কিছু আছে তাও যে যাবে—দে বিষয়ে তাদের বিদ্যাত্ত দক্পাত নেই। সামরা ভোট ভাইটিকে সেখানে ডাকালম গুজনকেই অনেক বোঝান গেল, কিন্তু কেউ ব্যাতে চাইলে না.—আমাদের দেশের শিক্ষিত ভায়েরাই বোঝে না, ত এরা ত অশিক্ষিত পাহাড়ী। তই ভায়ের পক্ষেই অনেক হিতাকাঞ্জী জ্টেছেন; বড়র পঞ্চারের। সাক্ষা দেবেন, বাপ মৃত্যকালে এ জ্মাট্রিক বড় ভাইকেই দিয়ে গেছেন, কারণবড় ভাষের পোষা অনেক; ছোটোর পক্ষ হোতে প্রমাণ হবে, এটা মিথ্যে কথা। আমি ভাবলুম এরা ধান্মিক, ইয় 🕏 ধর্ম কথায় এদের মন নরম হবে, স্কুতরাং "যতুপতেঃ কু গতা মধুরাপুরী'' ও "নলিনীদলগত জলবং তরলং" প্রভৃতি বড বড বাঁধি শ্লোক আউড়ে তাদের মন নরম করবার চেটা কলুম, কিন্ত চোরা নামা বধ্ধের কাহিনী! —এ বৈষয়িক ব্যাপারে আব্যাত্মিকত। কিছুতেই খার্ট না না। শেষে উভয়ে আমাকে অথুরোধ কলে যে, টিহরীর রাজদরবারে বিচার হবে; যদি কাউন্সিলের কোন মেম্বরের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকে ত তার কাছে একথানা অমুরোধ পত্র দিতে হবে, যেন পুনঃপুনঃ দিন ফিরিয়ে তাদের হয়রাণ করা না হয়, এবং বিচারটা যেন ভায়দঙ্গত হয়। আমার তুর্ভাগ্য-

১৩ মে বুধবার—আজ খুব ভোরে পাঁচটার আগে উঠে দেবপ্রয়াগ

জমে টিহরীর রাজদরবারের ছুই একজন মেম্বরের সঙ্গে অল পরিচয় ছিল, আমি একটা অন্তরোধ পত্র লিখে দিলুম যে, যেন এসম্বন্ধে একট্

বিশেষ অমুসন্ধান হয়।

হেছে চরুম। এপন হেছে আমর। বরাবর অলকননার ধার দিয়ে চল্তে লাগ্লুম। ন'মাইল চলে 'রাণা বাড়া' চটিতে এদে পৌছান পেল। এ জায়পাটা সহদ্ধে বিশেষ কিছু বল্বার নেই; আমর। বৈকালে বওনা হওয়ার যোগাড় কর্লুম, কিছু দেখ্তে দেখ্তে চারিদিক ঘোর করে বেশ মেম হয়ে এলো, ঝড় বৃষ্টির মধ্যে যে কট পাওয়া গিয়েছিল তা বেশ মনে আছে, সেই জন্ম আর মে্ম মাথায় কোরে বের হওয়া কারে। ভাল বেলে মনে হলো না। এখানে রাত্রিও কাটান খেল, রাত্রে বৃষ্টি দেশে মনে হলা, না বেরিয়ে ভালই হয়েছে।

১৪ মে বুহস্পতিবার—প্রাতে যাত্র। সাত মাইল চোলে এ<mark>মে</mark> একটা ঝরণার বারে উপস্থিত হোলুম। ঝরণার উপরে একটা প্রকাও শিবমন্দির, শিবের নাম "বিভাকেখন।" আমাত সঞ্চী সঞাসীবন্ন মন্দিরের ুল্রো শিব দেখে এলেন। সেখানে কিন্তু আমার "প্রবেশ নিষেধ", কুরণ সন্মাসাদের প্রদা দিয়ে শিবদর্শন কোতেও ২ল না বটে, কিন্তু ওঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ঠিক দে সময় আমার হাতে পয়স। ছিল ना, ८म ९ এक कात्रभ वरहे। यात এक विस्थि कात्रभ अहे १४, अहे রকম প্রদা দিয়ে ক্রমাগত ঠাকুর দেখার প্রবৃত্তি আমার বলবতা ছিল না; এই ছুই কারণে আমার শিবদর্শন ঘটলো না। ঝরণার জলপানে তৃপ্ত হয়ে আমি এদিক ওদিক খুরে বেড়াতে লাগ্লুম। থানিক পরে श्रामां भी भिव तिरंथ किरत अलाम । जात मूर्य छन्तूम राष्ट्रे मिनरतत ,মধ্যে পাথরের উপর থুব বড় পায়ের চিহ্ন আছে, পাণ্ডারা তা অর্জ্বনের পদচিহ্ন বোলে ব্যাখ্যা করে থাকে। শুনলুম, সেই অসাধারণ পদচিহ্নের মধ্যে আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণার তিনথানি পা বেশ পাশাপাশি ভয়ে থাক্তে পারে। অর্জ্জুন অত বড় বীর, তাঁর পা আমাদের পায়ের মত হোলে আর তাঁর পদগৌরব থাকে কোথায় ? স্থতরাং তাঁর পায়ের চিষ্ক খুব জাকাল হওয়াই যুক্তিসদত ! এ সব বিষয়ে আমাদের আধ্যন্তাতির

খুন বাহাতরী আছে; হহুমান বেচারাকে খুব প্রকাণ্ড কোরে আঁকতে হবে, অতএব স্থাকে তার কুন্ধিগত করানো হোলো; বিজ্ঞানের উন্নতিও দক্ষে স্থেমার আকার বিস্তৃততর হয়েছে, স্কতরাং হহুমানজীর মহিমার তাতে রন্ধি বই হাস হয়নি। এই রকম কুস্তকর্ণের নাসারন্ধু, খুব বছ দেখানে। দরকার—অতএব তার এক এক নিখাসে বিশ পচিশটে রাক্ষণ বানর উদরে প্রবেশ কোবছে, আর বের হোক্ষে। কিন্তু তারপর যথন যুক্তি ও তর্কের কাল আসে, তথন এই সমস্ত গাঁজাখুরী গল্পের এক এক ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। প্রস্তুতের অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়ে। তাতে দিনকত চারিদিকে খুব বাহবা পোড়ে যায় বটে, কিন্তু শেষ ফল এই হয় এবং তা হোতে একটা নৃতন সত্য আবিদ্ধারের চেষ্টাও বার্থ হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কথা চিন্তা কর্তে কর্তে আরো ত্বাইল চ'লে এমুল গাড়োয়ালের রাজধানী জ্ঞীনগরে প্রবেশ করা গেল।

## প্রীনগর

১৪ই মে, বৃহস্পতিবার। বেলা প্রায় এগার , সময় গাড়োয়ালের প্রধান নগর শীনগরে উপস্থিত হওয়া গেল। ভারতবর্ষের উত্তরে তৃই শীনগর আছে, এক হচ্ছে ভূস্বর্গ, কবিতা ও কল্পনার চিরলীলানিকেতন, সমগ্র হিমালয় প্রদেশের রম্য কুঞ্জকানন কাশ্মীররাজধানী, আর অভাটি এই গাডোয়ালের প্রধান নগর। কাশ্মীর রাজধানীর তুলনায় এ শীনগর অবশু আনকটা হীন, কারণ এখানে প্রকৃতির সৌন্ধ্যই আছে, কিন্তু সে সৌন্ধ্য বেশী কোরে ফুটিয়ে তোলার জালে কোন আয়োজন এখানে হয় নি, কিংবা মানবের ফুচি এই সৌন্ধ্য উপভোগ কর্বার কর্মে কোন ক্রিম উপায় অবলম্বন করে নি। কিন্তু তবু এ সৌন্ধ্যের

মধ্যে একটা মহান গন্ধীর ভাব আছে, তা শুর প্রাণ দিয়েই অমুভব করা যায়। চারিদিকে হিমালয়ের অসমান শৃঙ্গ আকাশ স্পর্ণ করার জন্মে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যে গ্ৰাও অলকননা নিৰ্মল জলপ্ৰবাহে উপল-গণ্ড ধুয়ে চলে যাচেছ: তুই একটা জায়গায় বড বড প্রত্যের ওপ পোডে. তাদের গতি ব্যাহত করবার চেটা কোরছে। দেখানে তাদের বেগ বড়ই ভয়ানক: নির্মাল তরণ প্রাবাহ বটে, কিন্তু তাদের গতি কে রোধ করতে পারে ৮ নদীর পাড়ে এবং অসমতল পর্বত উপত্যকায় নানা বকমের গাছ। ফুলের গাত্ত যে কত, তার সংখ্যা নেই; কোখাণ রাশি রাশি ইট ইতস্ততঃ বিশিপ হোয়ে রয়েছে, একরাশ সতেজ লতা তাদের জড়িযে ব্যে—বেশীর ভাগ জায়গা দ্বজ পাতায় চেকে—আশপাশের তু'পাচটা গাছকে তালের "ললিত লতার বাধনে" বাঁধবার চেই। কোছে। তার মল্ল দুরেই জ্রীনগরের পুরুর গৌরবের লুপ্ত চিহ্ন পুরাণে রাজবাড়ীর ভগ্না-বিশেষ আর স্থানে স্থানে নানা শিল্পকার্যাবিশিষ্ট প্রাচীন দেবালয়। শ্রীনগরের দ্খ-শোভার মধ্যে মোটেই বিলাদের ভাব নেই। এগানে যামি এমন একটা জাগ্নগা দেখেছি বোলে মনে হয় না, যেখানে নদীতারে. জ্যোৎস্পাপ্লকিত, ক্সমস্তর্ভিপ্লাবিত রাজে নৈশ্বাবৃহিল্পোলিত লতাকুঞ্জে নায়ক নায়িক। পরস্পরের জন্যাবেগ ঢেলে দিয়ে তথ্যি অহাভব করতে পারেন। সমস্ত স্থানটা যেন যোগীঋষির তপ যথের পক্ষেই একান্ত উপযোগী। क्रमाइ शांति जात्म. (अपने काक्षमा जागाव ना।

আমর। জীনগরে প্রবেশ কোরে একটা ছোট পরিভন্ন দোতাল। ঘরে বাসা নিলুম। হরিছার ছেড়ে অবধি যত জারগা দেখেছি তার মধ্যে জীনগরকেই সহর বলা যার। পর্কাতের মধ্যে এতদূর বিস্তৃত সমভূমি আর কোধাও দেখি নি। অন্ত যে সমস্ত নগর দেখেছি, তার কোনটা পর্ক-তের গায়ে, কোনটা বা তিনচার বিঘে সমস্থমির উপর, কিছু জীনগর মোল বিঘে কি তার চেয়ে বেশী সমতল জায়গা দখল কোরে আছে। বাজারের

সমস্ত দোকানই প্রায় কোটাঘর। দোকান বিতর, আর সে সকল দোকানে নানা রকম জিনিস পাওয়া যায়; এমন কি নিকটে আর কোন জায়গায় যে সকল জিনিস দেখা যায় না, এখানে ভাও পাওয়া য়ায়। আর এই জন্তই সমস্ত গাড়োয়ালের লোক এখান গেকে দরকারী জিনিস কিনে নিয়ে য়য়। তবে এদেশের লোকের দরকারী জিনিসের সংখ্যা নিতাস্ত কম—লবণ, লঙ্কা, আটা ও কাপড় হোলেই সকলের বেশ চলে য়য়; এগুলি ছড়ে। আর সমস্ত জিনিসই বিলাসের উপকরণ বোলে সাধারণের বিবাস। বাজারে যে পঞ্চাশ য়াটখানা দোকান আছে, ভার প্রায় সকলগুলিই হিন্দুর—ছই একখানামাত্র মুসলমানের দোকান। শ্রিনগরের এই ছই একখর মুসলমান দোকানদার ছাড়া সম্ভ গাড়োয়ালে আর মুসলমান অধিবাসী নেই।

শ্রনগরে পৌছে বাদাভাঙা করার পর সেখানে পরিচিত যে এই এক জন লোক ছিলেন, তাঁদের কাছে আমাদের শুভাগমন সংবাদ পাঠান গেল। তাঁরা অবিলথে আমাদের বাদার এদে উপস্থিত হোলেন এবং আমাদিগকে তাঁদের বাড়া নিয়ে বাবার জন্মে যথোচিত গাঁড়াপীড়ি আরম্ভ করেন; কিন্তু আমি তাঁদের বলুম এখানে আমরা এক নাজ মাত্র থাক্বো, বাসাতেই আগরাদির আঘোজন করেছি; অত্যাব এখন আর কোথাও নড়াচড়া না কোরে বদরীনারায়ণ হোতে কেরবার সময় এদিক দিছে যাব; এই কথায় বদ্ধুবর্গকে তখন ব্রাইয়া স্থির করা গেল। আহার বিশ্রামের পর বিকেলে সহর দেখতে বের হোলুন। শ্রীনগরে দেশন যোগ্য ছানের বিবরণের আগে, উপক্রমণিকায় তার একটু ইতিহাস দেওলা দরকার, কারণ ইতিহাসের সঙ্গে তার একটু সম্বন্ধ আছে।

অনেক্দিন আগে একবার নেপালের রাজা গাড়োয়ালরাজ্য আক্রমণ করেন। গাড়োয়ালের রাজা যুদ্ধে পরাত হন এবং পর্বাতে পলায়ন করেন। এই সময় হোতে গাড়োয়াল নেপালেরই অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু এই সময়ে এখানে কি রকম শাসনপ্রণালী অবলম্বন করা হোয়েছিল তার (कान विववन भाख्या याय नः। তবে बाज्यामान ও प्रत्यं तनभानीतन्त्र অত্যাচারের চিহ্ন আজও বেশ দেখা যায় ৷ যাহোক, গাডোয়ালরাজ উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজের দঙ্গে সন্ধিস্থাপন কল্লেন এবং তাঁদের দাহায়ো গাড়োয়াল স্বাধীন হোলো; কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রায় অন্ধেক গাড়োয়ালের পরিবর্ত্তে জীত হ'মেছিল, কারণ যদ্ধের বায় স্বরূপ গাড়োয়ালের গনেকথানি অংশ ইংরেজরাজ এইণ করেন:-এই অংশের নামই বটিশ গাড়োয়াল, আর অবশিষ্ট অংশের নাম স্বাধীন গাড়োয়াল: তবে নেপাল ব। ভোটের মত স্বাধীন নয়। যাঁরা অন্তগ্রহ কোরে পরের হাত থেকে রাজা জয় করে দিলেন—আবশ্যক হলে যে তাঁর। তা কেডে নিতেও পারেন, একথা বলাই বাছলা। তবে এ রক্ষ অবস্থায় যতথানি স্বাধীনত। থকোর সম্ভাবনা, গাডোয়ালের তা যথেষ্ট আছে। আর স্বাধান গাড়োয়ালের আর একট ভর্ম। এই যে, তাতে প্রলোভনের এমন কিছুই নেই, বে জন্যে এদেশে দেশীয় পাগড়ীর পরিবর্ত্তে রাতারাতিই ইংরেজের টপী ও ছড়ির আমদানী হোতে পারে; বরং প্রলোভনের যে টকু ছিল, সে উকুর আপদ অনেক আগেই চকে গেছে। নেপালের কবল থেকে গাড়োয়াল উদ্ধার কোরে ইংরেজ গাড়োয়ালের উৎকৃষ্ট অংশট্রুই অধিকার কোরেছেন।

অলকননার পূর্ব্ব পার ইংরেজের অধিকার, পশ্চিম পার গাড়োরাল রাজ্য বা টিহরীর রাজার দীমানা। দেবপ্রয়াগে অলকননা গলার দালে মিশেছে; স্কুতরাং গলার পূর্ব্ব পার ইংরেজের, পশ্চিম অংশ টিহরীর রাজার। হরিশ্বার ও হ্ববীকেশ যদিও গলার পশ্চিম পারে, কিন্তু তা ইংরেজের অধিকারে; ওদিকে মন্থরী ও ল্যাণ্ডর সহরও ইংশেজের। ল্যাণ্ডরের পূর্ব্বপ্রান্তের একটা রাত্তা হোতেই টিহরীর দীমানা আরস্তু। মন্ত্রী ও ল্যাণ্ডর আগে টিহরীর রাজারই ছিল, পরে গ্রপ্রেশিত তা কিনে নিয়েছেন। টিহরীর রাজা মাটীর দরে পর্বতের যে জঙ্গলময় অংশ বেচেছিলেন, কে জান্তো যে কয়েক বছর পরে দেখানে মহাসমুদ্ধ হু'টি নগর স্থাপিত হবে এবং তা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিলাসীদের জ্বতো গ্রীম-কালের বিরামকৃত্ত্বে পরিণত হবে ?

নেপালরাজ গাড়োয়াল আক্রমণ করবার পর-গাড়োয়ালরাজ রাজা তাগি করে পলায়ন কোলেন। নেপালীরা অবন্ধিত প্রাসাদ ও স্থবমা রাজপুরী সম্পর্ণরূপে শীভ্রষ্ট করে ফেলেছিল। পরে ইংরেজের সহায়-তায় যথন গাড়োয়াল পুনবিজিত হোলো, তথন গাড়োয়ালের রাজা আর শ্রীনগরে ফিরে এলেন না: তিনি শ্রীনগর হোতে বতিশ মাইল উত্তরপশ্চিমে অলকননার অপর পারে টিহরীতে পলায়ন কোরে-ছিলেন: - সেই যায়গাটা স্থন্দর ও স্তর্ক্ষিত দেখে সেইখানেই তিনি বাস কোর্ত্তে লাগুলেন। শ্রীনগর ইংরেজরাজ্যের অধিকার ভুক্ত হোয়ে বটিশ গাডোয়ালের প্রধান নগুর রূপে পরিণত হোলো। তা হোলো বটে, কিন্তু ইংরেজের কাজারী দেখানে রৈল না: শীনগর হতে ৬ মাইল দরে পাহাডের উপরে "পাউডি"তে কমিশনর সাহেবের পীঠস্থান হোলে: একটা রেজিমেন্টের আড়চা পড়লো,এবং আফিস আদালত সমন্তই সেখানে স্থাপিত হোলো: কেবল ডাব্রুণার খানা শ্রীনগরে। টুড়ী"র কাড়ারী বাড়ী ও সাহেবদের বাড়ী তৈয়ারীর জয়ে গাড়োয়াল রাজের বছমূল্য স্থানর প্রামাদের অনেক ভগাবশেষ দেখানে চালান হোয়েছে। "পাউড়ী"তে একবার যাবার ই৮ে ছিল, কিন্তু সময় ও স্থােগের অভাবে যাওয়া হয় নি।

আমার বন্ধু পণ্ডিত ইরিকিয়ণ অপরাক্তে আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই ডাক্তারখানায় গেলেন। ডাক্তারখানায় অনেকগুলি রোগী দেখা গেল। ডাক্তারখানায় অনেকগুলি রোগী দেখা গেল। ডাক্তারখার বাগালী কায়ন্ত, বাড়ী কলিকাতার বাগালার। তিনি এখানে দপরিবারে বাদ কচ্চেন্। এই পর্কাতের মধ্যে একখর বাদালী ভক্তলোক গৃহস্থ দেখে ভারি প্রীতি হোলো। তাঁর স্কুলর, প্রকুল্ল ছেলে দেয়ে

গুলি দেখে বোধ হোল, আমরা আবার যেন বাঙ্গালা দেশে ফিরে এসোছ। ভাকার বাব আমাদের যথেষ্ট যত্ন কোলেন, এবং তাঁর বাসাতেই থাকবার জন্ম বিশেষ অমুরোধ কল্লেন। তাঁর যত্ন ও আগ্রহে আমর। খুব সম্ভষ্ট হোয়ে ডাক্তারথানা পরিদর্শন কোর্তে বের হলম। গবর্ণমেণ্টের সাধারণ ভাজারখানায় রোগী সম্বন্ধে সচরাচর যে রকম বন্দোবন্ত হয়ে থাকে. এখানেও দেই চিরাগত নিয়মের কোন বাতিক্রম দেখা গেল না: জতরাং দেখানে আর বেশী সময় না কাটিয়ে পরাতন রাজবাড়ার ভগাবশেষ দেখুতে গেলুম। গিয়ে দেখি দে এক লক্ষাদধ্যের ব্যাপার। বাশি রাশি ইট আর পাথর তুপাকারে পড়ে আছে,—আর যদি গুই এক বছর পরে কোন পর্যাটক এখানে আসে, ত এই স্থপাকত ইট পাথরকে প্রশামল শৈবাল সজ্জিত দেখে একটা ছোট খাট গিরিশঙ্গ বলে মনে ্কার্বে। সেই নীর্দ, অনাবৃত পাহাড়ের বকে ভগ্ন প্রাধাদের বড বছ দেয়াল গুলো হাঁ কোরে রয়েছে; তার থানিকটে তফাতে একটা পাথরের প্রকাণ্ড সিংহদার—বছকাল হোতে এমনি অসহায় অবস্থায় বাড় বুষ্টির সঙ্গে যদ্ধ করে কাং হোয়ে পড়েছে এবং এই অবস্থাতেই আরে। কয়েক বছর বাডবৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করার তঃসাহস প্রকাশ কোচ্চে। াক বারে একটা ভাঙ্গা মন্দির, বহুদিন আগে তার দরজা জোড়া একদল ্মধ্বজী নেপালী এসে তলে নিয়ে গিয়েছে: বোধ করি তা দিয়ে পশু-পতিনাথের কোন মন্দিরের সিঁড়ী তৈরারী হয়েছে; আমরা সেই পুরাণো রাজবাড়ী ঘূরে ফিরে দেখুতে লাগ্লুম। অনেক দূরে একটা বড় মনিব ; পাথরে নানা রকম দেবদেবী খুটি; সমস্ত হিন্দেবগুটি কিনা ঠিক বুঝ্তে পাল্ল ম না.—বঝ বার জলো তেমন চেষ্টাও করি নি। একটা ঘারগায় দেও ল্ম শ্রীয়ং গ্রজানন মহাশ্য—তিনিই দেবতাকলে স্ব চেয়ে নিরীং —হস্ত-**চতুষ্ট্যে গদা** ও তীরধত্ক নিয়ে ম**ংতেজে অগ্রসর হচ্ছেন।**— এই নিরীহ কেরাণী দেবতাটীর এই যুদ্ধ সাজ বড়ই অমানান দেখাচ্ছিল; ২হাভারতে ত কোথাও গণেশের এতটা বীর পরাক্রম প্রকাশের কারণ উল্লেখ দেগা যায় না, তবে যদি অন্ত কোন পরাণে এ সম্বন্ধে কিছু থাকে, তা হোলে একটা কথা বটে। কতকগুলি দেবতার চেহারা চক্ষে একটু নৃতন ঠেকলো; তেত্রিশকোটির মধা হতে তাঁদের চিনে নেওয়া আমার মত লোকের পক্ষে বিলক্ষণ কঠিন বাাপার! তবে এটা মনে হোলো যে, যদি শেগুলি হিন্দু দেবমূর্ত্তি না হয়, তবে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি হবে, কারণ নেপালীরা যথন এগানে ছিল, তথন তারা যে ছই এক জারগায় নিজেদের ভাপর বিল্লা প্রকাশ করে নি, এ কথন সম্ভব নয়। একটা চক এখনো বর্ত্তমান আছে, শুন্লম তার হিতরে সাপ, বাঘ ও ভালুকের চিরস্থায়ী আছে। হোয়েছে। দেগ্ল্ম, তার ফ্কোরের মধ্যে রাজ্যের পাথী বাসা কোবেছ; তার ভিতরে ছই একটা ফাটল দিয়ে বড় বড় অথথ গাছ মাথা ডুলেছে। এইসমস্ত দেথে শুনে চকের মধ্যে আর প্রবেশ কোর্তে সাহস হোলো না।

চকের সন্মুখেই নহলতপানা। এটা এপনো ঠিক আছে, কোন দিক্
আজও ভেদ্দে পড়ে নি! আমাদের সঙ্গী একটা ছোকরা ভিতরে গিয়ে
কোন দিক্ দিরে একেবারে নহৰতের চুড়ায় উঠে বোচ লা। শুনা পেল
উপরে উঠনার রাস্তা সহজে চিনে নেবার যো নেই বা লা লাভ লা পেল
চেনে তারাই সহজে উপরে উঠ্তে পারে। আবার তার ভিতরে হারানও
নাকি থ্ব সহজ, কিন্তু তাতেও আমলা উপরে উঠ্বার রোকি ছাড়ি নি,
শেষ যথন শুনুন, তার ভিতর বহুজাতীয় সর্পবংশের নির্বিবাদ বংশবৃদ্ধি ও
শীর্দ্ধি সাধন হচ্ছে, তথন আমাদের প্রবল রোক অবিলম্বে ছেড়ে গেল।
বেলা যায়; স্থোঁর উজ্জল কিরণ এদে প্রামাদের ছাদহীন উন্মৃক্ত প্রাচীরের গায়ে হেলে পড়েছে; — চোথে বড় খট্কা লাগ্লো। এই অভীত
কীর্ভির ভগ্নাবশেষ ও মন্থ্যা গৌরবের অ্যারতার চিহ্নের উপর অ্মানিশার
গাচ্ অন্ধকার যবনিকাই সম্পূর্ণ উপযোগী।

এখান হোতে আমরা কেদাবনাথ মহাদেব দেখুতে গেলুম। কাশীর াখেখরের আকার ও কেদারনাথের আকার অনেকটা এক রকম: একটির **জ**ওকরণে যেন **আর** একটী তৈয়ারী হয়েছে, কিস্তু কোন্টি "ওরিজ্বিনাল" ে স্থির করাবড় কঠিন। কাশীতে বিশেশরের মাথায় কলদী বা ঘটী কোরে জল ঢালতে হয়, কিন্তু এথানে কেদারনাথের মাথায় হিমাল্য একটি ক্ষিরেণা উৎসর্গ কোরে দিয়েছেন: তা হোতে অবিরাম অবিশ্রাম জল পোডে কৈদারনাথের মাথা ঠাও। হচ্ছে।•কেদারনাথের মন্দির অলকনন্দার ঠিক উপরে: মন্দিরের কোন রকম জাকজমক নেই। কাছেই একঘর দেবা-ইতের বাজী, তার অবস্থা দেখেই দেবতার আর্থিক অবস্থাবেশ অনুমান কোরে নিলুম। উভাঙেই দেখলম কোন উপারে ছভিক্ষের হাত হোতে অাত্মরক্ষা কোরে আপনাদের সম্মান ঘোষিত কোন্ডেন। এখান হোতে ফিরে বাজারে এলুম; দেখুলুম ভিন্ন ভিন্ন দোকানে নানারকম জিনিদ প্রবিদ বিক্রী হচ্ছে। আমরা সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু তাই বোলে ভাল জিনি-বের প্রলোভন ত্যাগ করার সংযম কিছুই শিথি নি; কাছেই আমাদের খানিকটা সময় জিনিসপত্তের দরদাম কোর্তেই কেটে গেলো। বৈরাগ্য ষ্ম অবলম্বন কোনে সন্নাসী হোয়ে বেরিয়েছি, তথনো দর কচ্ছি "ন। বাপু তিন প্রদা হবে না, তুপ্রদা পারে, দাও"--এবং তুপ্রদায় বখন তা পাওয়া ণেল, তথন যেই একজন বল্লে "ওটার এক পর্যা দাম হওয়াই উচিত ছিল"—অম্নি এক প্রদা ঠকিচি মনে কোরে আমাদের দীর্ঘকালের এত আদরের সন্ম্যাদ এক প্রদার চিস্তাকে জড়িয়ে তার পুনকন্ধারের প্র খুঁজ তে বাগ্র হোয়ে উঠ লো। স্থ্য আমরা নই, এরকম সন্নাসী বিশুর। আমার মনে পড়ে, অনেক দাম দিয়ে আমর। এপানে তিনটে গোল বেওণ কিনেছিলম। বাজারে একবার পানের অনুসন্ধান করা গেল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না; শীতকালে মধ্যে মধ্যে এখানে পানের আমদানী হয়. কিন্তু বছরের অন্য কোন সময়ে তা পাওয়া কঠিন।

এখানকরি বাজারের রাস্তাগুলি সাভাই বীধান। সব রাহ পরিসরে তেমন বছ নয়, তবে একটা ওড়া আছে। বাজারের মলে দিয়ে যেতে স্কল দেখ লুম। স্কুলটিতে মাইনর পর্যান্ত পড়ান হয়। 👶 প্রটান মিদনরীদের স্থল; প্রলের লাগাও হেড্মাষ্টারের বাদা। 🚁 মাষ্টারের বাড়া এই দেশেই; আগে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখন ংগ্রান হোয়েছেন। "ইয়ং বেশ্বল"দের যে সকল গুণ সচরাচর দেখা যায় এ লোকটীতে তার কিছুরই অভাব দেখুলুম না। বেশ মিষ্টভাষী, সদলোপী। তিনি পৃষ্টান বটে, কিন্তু পৃষ্টধর্মে তাঁর যে কিছু আহা আছে, হা (वाध (शाला ना । धर्म अकी शाकरलई (शाला, अह दुक्स एम होड মনের ভাব; তবু যেকেন তিনি গৃষ্টান হোষেছেন, তা আমি বুঝুতে পার লুম না। যদি পূর্ব্ব ধর্ম বদলিয়ে নৃতন কোন ধর্ম অবলহন কোর্তে হয় ত আমাদের এই নবাবলম্বিত ধর্মের উপর প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত ষার বলে আমরা পাপ ও অক্যান্তের থানিকটে উপরে উঠ তে পারি। ত না কোরে যদি "যথাপূর্ব্ব তথাপর" রকমেই কাল কাটাই, তবে ধর্মন বদলানও যা, না বদলানও তাই। অনেক কথাবার্ত্তার পর মাষ্টার্জি নিকট হোতে বিদায় নিয়ে আমরা সকলে বাসায় ফিরে এলুম।

তথন সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীষ্য আর 'পাদমেক ন গচ্ছামি" বোলে বোসে পড়্লেন। চারিদিকে এত স্থলর দৃখ, আ চাদের উজ্জল শুল আলোকে তা এমন মধুর দেখাছিল যে, এমন চ কোরে ঘরে পড়ে থাকা আমার কিন্তু কিছুতেই পুযিয়ে উঠ্লো না ।পরি হরিকিষণের সদে আবার বের হোয়ে পোড়লুম। পণ্ডিতজির সং আমার এই ন্তন পরিচয় নয়,—কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে প্রায় এই বংসর কাটরেছি। তাঁর প্রো নান শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিক্লঞ ছুর্গাল কর্মেরা। তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ; কিন্তু পাণ্ডিত্য অপেকা তাঁর কবিষ্

ক্ষুক্রতক উপহার পাঠিয়ে*ছিলেন। মোক্ষমলর প্রতান্তরে লিংইছিলেন*, নামি যদি মৃত্যুর পূর্বে এই প্রকার কবিতার একটি লাইনও লিখিয়া ্রীতে পারি, তাহা হইলে জন্ম সফল মনে করিব।''—অবশ্য এতে অধ্যা-🚂বরের যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ হয়েছে; কিন্তু যার কবিতা পোড়ে তিনি রকম একটা মন্থবা প্রকাশ কোরেছেন, তাঁর প্রতিভাও প্রশংসনীয়। জ্ঞান্ত নির্জন পথে এই জ্যোৎসা রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের ্রনক পুরাণো কথা উঠ্লো। পশ্চিমদেশে ছই ধর্ম-সম্প্রদায় আছে.— 🖚 দল চিন্দু, আর এক দল আর্যা। হিন্দুর দল আমাদের দেশের মত: বিদের ও 'হরিসভা' আছে, তবে সে সভার নাম 'রথসভা'। রক্ষসভা অর্থ किन्द्रभाषा । " কিন্তু আমাদের দেশের হরিসভার অপেক। এই দ্যাসভার লাচনার প্রদর একট বিস্তৃত্তর। আমাদের দেশের হরিসভায় হরি-কীর্ত্তন, পুরাণাদি পাঠ ইত্যাদিই হোয়ে থাকে; বত জোর বাৎস্ত্রিক াবের সময় কোন কোন সনাতন-ধর্মপ্রচারক বক্তা উপলক্ষে সেই ত সভার দাঁড়িয়ে অক্ত ধর্মের বাপাও করেন। কিন্তু পশ্চিমের ধর্ম-্রীয় এ সমস্ত ছাড়াও অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়। 'ধর্মসভার' ত্বিদ্দী সভার নাম 'আধাসমাজ'—এই সমাজ দ্যানন্দ্রামীর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীসমাজিগণ শুদ্ধ বেদের অন্তমোদন কোরে চলেন এবং বেদ অভান্ত সোলে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে জাতিতেদ নেই, পৌতুলিক ক্রিয়া 🥦 ও তার। মানেন না। ইংরেজী লেপাপড়। জানা এবং উদার মতা-ৰী প্রায় অধিকাংশ লোকেই আয়া। আর্যাদের দঙ্গেই আমাদের 🔭 বেশী মেশামিশি ছিল ; তবে পণ্ডিত হরিকিষণ ধর্মসভার সম্পাদক একজন দিগ্রিজয়ী বক্তা হোলেও তাঁর সঙ্গেও আমার বেশ বন্ধুতা ছেছিল। যথন দেরাদ্নে ছিলুম, তথন এই ছুই দলের তঠ বিতক বিকৃতার আলায় তিষ্ঠান ভার হোত। যে সমস্ত বকৃতায় শাল্প কথা হু না থাক, প্রতিপক্ষের উপর তীত্র বাকাবাণ বর্ষণ কোর্ছে উ-য়

দলই সমান মজবুদ। একবার আমি আমার হুর্ভাগাবশতঃ এই বুকুম একটা সভায় গিয়ে পড়েছিলুম। সেদিন আমাদের পণ্ডিতজি বক্তত। কোরবেন - অপর পক্ষে মার্যা সমাজের একজন প্রচারক ব্লবেন। সভায় উপস্থিত হোয়ে দেখি কুরুপাণ্ডবের মত তুদল তুদিকে সার দিয়ে বদে গিয়েছেন; আমরা কোন দিকে বদি প্রথমে ত এই ভাবনাতেই অস্তির –শেষে কিছু ঠিত কোর্ত্তে না পেরে বক্তার টেবিলের স্কমুখে ব্যাস গ্রন্ম। বক্ততা হিন্দীতে নয়, বিশুদ্ধ সংস্কৃতে; বেদ বা ধর্মশাস্ত্র নিয়ে যারা তর্ক করবার স্পর্দ্ধা রাথেন, সংস্কৃতে তাঁদের বেশী দথল থাকাই কর্ত্তবা, তবে আমাদের বাঙ্গালী প্রচারক মহাশয়েরা সেটা অনাবশুক মনে করেন। সভায় প্রথমে একজন কোরে বক্তা কোলেন, শেষে বোদে বোদে উভয়পক্ষে ঘোর তর্ক আরম্ভ হোলো; স্থর পঞ্চম ছেড়ে সপ্তমে ইঠ্ল, তার পরেই হাতাহাতির জোগাড়। বেগতিক দেখে আমি পলায়নের পথ খুঁজ্তে লাগলুম। কিন্তু এক অচিন্তাপূর্ব্ব কারণে হঠাৎ সভ ভেম্বে গেল। তর্ক কোর্ত্তে কোর্ত্তে আর্যাসমাজের একজন বক্তা তাঁ বজুতার মধ্যে একটা ব্যাক্রণ অন্তন্ধ কথা প্রয়োগ করেছিলেন,—তাই শুনে হিন্দুসভার দল হো হো কোরে চীৎকার কোলে উঠ ল-এবং হাত তালি দিয়ে 'ব্যাকরণ নেহি জান্তা, বেদ্বিচার ক াকো আয়া' বোলে সভা ভেকে দিলে। এই রকম হঠাং সভাভগ না হোলে সেদিনকার প্রচারকার্য্য হয়ত খ্রীঘর পর্যান্ত পৌছিত। এরকম ঘটনা আমাদের দেশেও খুব বিরল নয়। অনেকদিন পরে পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে দেখ হওয়াতে তুই সমাজ কি রকম কাজ কোরছেন, এ সম্বন্ধে নানা কথ জিঞাদা কল্পম। কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কেটে গেল, আমরাও এক পা তু পা কোরে কমলেশরে গিয়ে উপস্থিত হোলুম।

কমলেশ্বর শ্রীনগরের খ্ব নিকটে, এমন কি এক মাইলের মধ্যে কমলেশ্বের নাম আগেই শুনেছিলুম; ভেবেছিলুম,—হয় ত পাহাড়ের

🛂র একটা শিবমন্দির ছাড়া এথানে আর কিছুনেই; কিন্তু কাছে সে বুঝ লুম, এ শুধু মন্দির নয়, একটি ছোটখাট রাজবাডী। চারিদিকে 🗫 চ্চ প্রাচীর বেষ্টিত নি হলার। লারে "ভীষণ মুরতি" দারববান ; তাদের থে বিনয়ের অভাব এবং ঔদ্ধত্যের ভাব দেখে স্বতঃই মনে হয় এরা ্রাবমন্দিরের সংস্পর্শে আসবারও সম্পূর্ণ অমুপযুক্ত। চারিদিকের ব্যাপার 🔭 থে বুঝ লুম, এটা কথন সন্ন্যাসীত্র আশ্রম নয়। মঠধারী যদিও সন্ন্যাসী, ক্রিন্ত ত্রিদীমানায় সন্ন্যাসের কিছই নজরে পড়ে না : স্কুতরাং তারকেশ্বর. বৈদানাথের মহান্ত মহারাজাদের কথা আমার মনে হোলো: তাঁরাও 🕏 তুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, এবং যদিও তাঁরা সন্ম্যাসী, তবু যে রক্ম বিলাস-দালিসা ও প্রলোভনের মধ্যে তাঁরা চিরজীবন ডবে থাকেন, তাতে তাঁদের ্রন্নাসিধর্মের বর্ণপরিচয়**ট**কুও হয় কি নাসন্দেহ। এই কমলেশরের মহান্ত ন্ধ্যম্বেও আমার এই রকম একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল; কিন্তু ভিতরের ন্মাপার জানবার জন্মে আমার বিশেষ কৌতৃহলও হোলো। আমরা শিংহদার পার হোয়ে প্রকাণ্ড একটা দ্বিতল চকের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হোলুম; সেই প্রাঞ্জণের এক পাশে খেতপ্রস্তরনির্দ্দিত লোহার গরাদে নেওয়া এক অনতিদীর্ঘ শিবমন্দির, মন্দিরের মধ্যে মহাদেব লিক্ষমর্ত্তিতে বিরাজমান। মন্দিরের বাইরে একটা প্রকাণ্ডকায় পিতলের যাঁড়। প্রাঙ্গণটী পাথরে বাঁধান: পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অভ্যাগত ও যাত্রী-দলে সেই প্রাঙ্গণ এবং টানা বারানাগুলি পরিপূর্ণ। আমরা গিয়ে ভিন্লুম, আরতির সময় হয়েছে, তাই এত জনতা; অন্তান্ত দর্শকের মত আমরাও একপাশে দাঁডালম: অবিলয়ে ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হোলো। হঠাৎ চারিদিকে "তফাৎ ভফাৎ" শব্দ পড়ে গেল। বুঝ্লুম, মহাস্ত

বাবাজী আদছেন। তাঁর মাগে তিনচারজন চাকর উগ্রসূর্ত্তিতে দর্শকদের তকাং কোর্বে লাগলো। একজন বুদ্ধা একটী ছোট ছেলের হাত ধোরে আরতি দেখুতে এসেছিল, মহাস্ত বাবাজীর পরিচারকদের গাকায় ছেলেটি দর্শকগণের পায়ের তলায় পোড়ে গেল। বুন্ধা ভয়ে চীৎকার কোরে উঠ্লু পেনই ছেলেটাই তার অন্ধের নয়ন, বার্দ্ধকোর যাই। পরিচারকদিগের এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখে, মহান্ত বাবান্ধা যে কিছু অসন্তই বা ঘৃংবিত হোলেন, তা বোধ হোলো না। তিনি কমলেখরের সেবাই »; তাঁর পথের সম্মুথে দাঁড়ালে, এ রক্ম ছু পাঁচটা খুন জ্বম হওয়া যেন নিতান্তই স্বাভাবিক। মহান্তের এ রক্ম ভাব দেখে মনটা, বড়ই অপ্রস্ক গোবিন্দমাণিক্যের মত আমারে। ননে হোলো—

"এ সংসাত্র বিনয় কোথায়? মহাদেবী, যারা করে বিচরণ তোমার চরণ-তলে, তারাও শেথে নি কত ক্ষুদ্র তারা! তোমার মহিমা হরণ করিয়ে লয়ে আপনার দেহে বহে, এত অহহার।"

যা হোক যথন এসেছি, তথন শেষ পর্যন্ত দেখে যাওয়াই ঠিক কোরে দাঁড়িয়ে রইলুম। মহান্ত প্রথমে কমলেশ্বের উদ্দেশে প্রণাম কোলেন, তারপর যতক্ষণ আরতি হোলো ততক্ষণ ধোলে মন্দির প্রদক্ষিণ কোলেন, অ্যান্ত অনেক দর্শকও দূরে থেকে মন্দির প্রদক্ষিণ কোরেল লাগ্লো। আরতি শেষ হোলে মহান্ত ভিতরে প্রবেশ কল্লেন। পণ্ডিতজ্ঞি বোলেন, মহান্ত এখন বৈঠকখানায় যাবেন—সেখানে আমাদের যাওয়ার কোন আপত্তি নেই; স্ত্তরাং আমরাও তাঁর বৈঠকখানায় উপ্রিত হলুম। দেখলুম একটা প্রকাশ বিছানা আছে; একপাশে একটা উচু গদি ও তাকিয়া খ্ব কাক্ষকার্য্য খচিত এবং বেশ স্থকোমল। ব্র্রুম মহান্ত মহাশ্রের সেইটিই আসন—সন্মাসীর উপ্যুক্ত আসনই বটে!

षामता त्य नमम देवहकथानाम त्रान्म, ज्थन महास महानम हा इ मूथ

তে বারান্দায় গিয়েছিলেন: অমরা বোসে বোসে ভিতরের দিকে ার একটা খুব জম গালো চক দেথলুম; সেটা মহাস্তের অন্তঃপুর। ই অন্তরে অবশ্র পরিবারাদি কেউ নেই; সেখানে তাঁর শগনকক্ষ্ াশামকক ইত্যাদি আছে। অভাভ অনেক মহান্তের ভার কমলেখরের হান্তেরাও চিরকুমার থাকেন, মৃত্যুকালে চেলাদের মধ্যে কাকেও ভরাধিকারী কোরে যান। বর্ত্তমান মহাস্টের বয়স প্রয়ত্তিশ ও চল্লিশের ্ধা বোলে বোধ হোলো; দেখ্তে বেশ হাইপুই। কোন মঠের মহাস্ত-কই ত এ প্র্যান্ত কাহিল দেখলুম না ; মহাদেব সেবাইত ও ষণ্ড উভয়েই স্বকাল দিব্য স্থগোল-দেহ। কথাবার্ত্তায় মহান্তজি মন্দ নন। আমাকে ই একটা কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন, বাঞ্চলা দেশ ভাল কি এদেশ ভাল এ াধ্যে আমার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি একবার তীর্থভ্রমণোপ-াক্ষে কাশীজি গিয়েছিলেন, দেখানে বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হোয়েছিল, সে কথাও বোল্লেন। তারপর তিনি নানা রকমের গল্প মারন্ত কোল্লেন—খোদামুদেরাও থুব প্রতিধ্বনি কোর্তে লাগ্লো। দেখ-াম. বাবাজীর আধ্যাত্মিকতা ও ভগবন্তক্তি আমাদের চেয়ে বড় জেয়াদা ায়, অন্ততঃ কথাবার্ত্তায় ত এই রকমই বোধ হোলো। যিনি সব ছেড়ে খুরু শাশান ও ভদ্ম মাত্র সার করেছিলেন, তাঁর সেবাইতের এ রক্ম বিশাসপ্রিয়তা, এ রকম মোসাহেবের দল এবং এই প্রকার রাজভোগ কতটা তায়সঙ্গত, দে বিষয়ের বিচার বাহুলা। অতুল ঐপর্যোর মধ্যে থেকে মনটা থাটা ও নিলিপ্ত রাথায় বাহাহরী আছে বটে, কিন্তু মাতুষের হর্বল হৃদয়ের পক্ষে দে কাজটা বোধ হয় বিশেষ শক্ত। চারিদিকের অগণ্য স্তৃতিবাদ ও দেশবিদেশ হোতে প্রেরিত বহুমূল্য উপহার দামগ্রীর যথেচ্ছব্যবহার, যথার্থ বৈরাগ্যাবলম্বী সন্মাসীর কথনই প্রীতিকর নয়। কমলেশ্বের মহান্তকে দেখে, তাঁর সম্বন্ধে এই সমন্ত স্মালোচনা আমার মাধায় আসছিল। তিনি কি জানতেন যে, চারিদিক হোতে যথন তাঁর

কথার প্রতিধানি উঠ্ছে, তাঁর অন্থচরগণ শতমুথে তাঁর মহিমাকীর্ত্তন কচ্ছে, সেই সময়ে তাঁরই গৃহপ্রাস্তে বোসে একজন প্রবাসী অতি রুঢ়ভাবে তাঁর বিষয় আলোচনা কচ্ছিলো?—আমিও জানতুম না যে, আমার সেই অসংযত সমালোচনা পুথিগত হোয়ে অনেকের সম্মুথে উপস্থিত হবে।

যাহোক মহান্ত বাবাজীয় সেই সমস্ত বাজে গল্প ধৈৰ্যাধারণ পূৰ্ব্বক শোনা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হোয়ে উঠ লো। আমি পণ্ডিত-জিকে ইসারা কোরে উঠ্বার জত্যে বলুম। আমাদের উঠ্বার উপক্রম দেখে মহান্তজি প্রদাদ পাবার জত্যে অনুরোধ কল্লেন: কিন্তু আমার সঙ্গে আরো লোক আছেন, তাঁরা হয় ত থাবার প্রস্তুত কোরে আমার জন্তে অপেক্ষা কোচ্ছেন, এই রকম একটা কথা বোলে ভাড়াতাভি উঠে এলুন; বান্তবিক দেখানে প্রসাদ পাবার তেমন কিছ প্রলোভন ছিল না, কারণ পণ্ডিতজি অপরাত্তে এমন এক সিধে পাঠিয়েছিলেন যে, তাতে আমাদের পাঁচ দিন বেশ সমারোহ কোরে চলতে পারে। এর উপরে আবার আমাদের পরিচিত বন্ধবান্ধবগণ দেখা কোর্ত্তে এনে যথেষ্ট মিষ্টান্ন উপহার দিয়ে গিয়েছেন। আমার দঙ্গী বৈদান্তিক ভাষা প্রবিটা মায়াময় বোলে নস্তাৎ কোর্ত্তে সম্পূর্ণ রাজী, কিন্তু প্রত্যক্ষ বিদ্যমান মিষ্টান্নগুলি মায়াময় বোলে ত্যাগ কোর্ত্তে কিছুতেই রাজী হন নি। বৈদান্তিকের দদ্বের ক্রিয়া দেখে আমিও অবাক ! আমার ভয় হোয়েছিল সন্দেশগুলা বৈদান্তিকের যথেষ্ট মুখরোচক হোলেও তাঁর পাক্ষন্ত সেগুলা হয় ত খুব সমাদরে গ্রহণ কোর্বে না।

কমলেশ্বর মন্দির হোতে যথন বাসায় ফিরনুম, তথন অনেক রাত হোয়েছে। বাসায় এসে দেখি সেথানে দলে দলে লোক জ্বমে গিয়েছে, আর পৃজ্জনীয় স্বামীজি সেথানে তুলসিদাসের পদ ব্যাখ্যা কোচ্চেন। পাউড়ী হোতে একজন বনুর আস্বার কথা ছিল তিনি তথনও এসে পৌছেন নি, স্তরাং পরদিন তাঁর জন্তে শীনগরে অপেক্ষা করবো কি না, এই ভাব্তে লাগলুম এবং শেষে আর একদিন শীনগরে পাকাই স্থির কোলুম!

১৫ই মে শুক্রবার। – আন্ধ্র শ্রীনগরে অবস্থিতি। সকালে কি তপরে কোথাও বের হই নি: বিকেলে নদী পার হোয়ে অপর পারে পাহাডে বেড়িয়ে এলম। দর্শনযোগা বিশেষ কিছু নেই, তু তিনটে ভগ্নপ্রায় শিব-মন্দির দেখা গেল। পাহাড়ের উপরেই মন্দির—খুব প্রাচীন; পাহ ড়ের নাম ইন্দ্রাকিল পাহাড। শ্রীনগরের গায়ে যে পাহাড তার নাম খণ্টাবক্র পর্বত। স্থানীয় লোকের মুথে শুনল্ম, অষ্টাবক্ত মুনি এই পর্বতে দীর্ঘ-কাল তপস্থা করেছিলেন। তপস্থার উপযুক্ত স্থান তার আর সন্দেহ নাই. কিন্তু কোথায় অষ্টাবক্র ঠাকুরের আশ্রম বা তপোবন ছিল । বিশেষ চেষ্টা কোরে জানতে পারি নি। কারও কারও মত এই যে, যেখানে ইংরাজের। 'পাউরী' নগর স্থাপিত করেছেন, দেখানেই অষ্টাবক্র মূনির গুহা ছিল। এখানকার রাজকার্য্য করিবার জন্ম একজন "স্থপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট" আছেন: আমাদের দেশে মাজিষ্টেট কালেক্টার এবং পুলিদের ্য কাজ, তা এই স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে। এতদ্বিন্ন এথানে চারজন ভে গুটী ও চারজন তহদিলদার অর্থাৎ স্বতেপুটী আছেন। এ ছাড়া কাল বেশী পড়লে সময় সময় বাহিরের লোকও নেওয়া হয়। অক্যান্স আফিসের মত পাউডীতে একটা টেলিগ্রাফ আফিসও আছে: এক কথায় এই স্থার এবং তুর্গম পাহাডের মধ্যে ইংরেজ তাঁদের স্থাস্বচ্ছনতা ও আরাম বিরামের প্রয়োজন মত যতটক দরকার, সব ঠিকঠাক কোরে নিয়ে বেশ নিক্ষরেগে দিনগুলা কাটিয়ে দিক্তেন।

## 不信的 包带

১৫ই মে শুক্রবার। আজ শ্রীনগরে আছি। বিকেলে নদী পার হোয়ে অপর পারে পাহাড় দেখতে গিয়েছিল্ম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরে আসাগেল। थानिक भटत भारः एइत भाग नित्य हान छट्ठे मस्तात असकात नृत कारत দিলে। তথনও আলো তত উজ্জল হয় নি. সেই অপ্পষ্ট আলোকে বছ-দুরে স্মুক্ত পর্যুত্তশৃত্ধ গুলি যেন আকাশের পটে আঁকা ছবির মত বোধ হোতে লাগ লো। অনেকক্ষণ ঘরে বেডাতে শরীর একট পরিশ্রান্ত হোয়ে-ছিল, কিন্তুদে জন্তেচপ কোরে পোড়ে থাকবার লোক আমি নই। থব উৎসাহের সঙ্গে গল আরম্ভ কল্লম, এই নিজন পাহাডের কোলে বোদে আমাদের দেশের ও সমাজের কথা চলতে লাগুলো। জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য, আশা ও আকাজফ। সম্বন্ধে যখন কথোপকখন হোলো, তথন দেখি উৎসাহ ও আনন্দে সেই ব্রদ্ধের গম্ভীর এবং অচঞ্চল মুথকান্তি মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্চে। মহাসমিতিতে একটা শুধ্ রাজনৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখি, এবং নিদ্রাময় জাতি ফে ব্কালের জড়তা ত্যাগ কোরে নিজের নিজের একটা অধিকার নাভের চেষ্টা করছে, এই ভেবে বিশেষ আনন্দ অমুভব করি; কিন্তু স্থামিজি এর মধ্যে স্বধু প্রাণের নয়, প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখেচেন; সেই প্রেমের মূল্য সমন্ত রাজনৈতিক অধিকারের মূল্যের চেয়ে বেশী। স্বামীজির দঙ্গে কথা কইতে কইতে—অচ্যত বাবাজি এদে পা**শে বদলেন,** এবং একটা **সামাগ্** কথা খোরে বেদাত্তর তর্ক পাডলেন। তর্কে মামি পশ্চাংপদ নই. আর ইংব্লেঞ্ট-পোড়ে অনধিকারচর্চ্চা করবার ঝেঁ।কটাও আমাদের ইয়ং বেশনদের খুর বেশী প্রবল। তার একট কারণও আছে। স্থলে কালেজে যে দব কেতাব পড়া হয়, তাতে বিশ্ববদ্ধাণ্ডের দকল জিনিস্ই

কিছু কিঃ আছে; তার উপর আজকাল স্বাধীনচিন্তার দিন; স্ক্তরাং আমাদের ক্ষু মত গুলিকে তর্কজালে গগনম্পনাঁ করিয়া ব্যার্দ্ধ এবং জ্ঞানসিদ্ধ প্রনীয় ব্যক্তির উপর বর্ষণ কর্ত্তে আমাদের কিছুমাত্র সদ্ধাচ হয় না। এ অবস্থায় যে বৈদান্তিকের সদ্ধে তর্কক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবো, তার আর আর্দ্ধা কি 

পু আমাদের তর্কের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে স্বামীদ্ধি কম্বলমু 

ভিনিত্ত প্রক্রি ক্রেমান্ত কর্মান্ত বা তর্কসমূল পার হোয়ে এখন বিখাসের 
ভীরে এসে দাঁভি্রেছেন; তাঁর এ সব ভাল লাগ্বে কেন 

ভারে এসে দাঁভি্রেছেন; তাঁর এ সব ভাল লাগ্বে কেন 

ভালের গোড়া ছটিলোক ক্রমাণত বাকাবর্ষণ কোরে পৃথিবীর স্থি ছিলিলম 
কোরে প্রবৃত্ত হলুম, তখন তিনি নিলার উদ্যোগ কোলেন; কিন্ত 

কাণের গোড়ায় এ রক্ম কলবব হোলে সর্বতাগী সন্মাসীরও নিম্না
ক্রমণের পক্ষে বাধা জন্মে, স্ক্তরাং তিনি ক্ষল ছেড়ে উঠে একটা গান 

ভ্রেছে দিলেন; তার স্বতী মনে নেই, গুটো লাইন এই 

—

"গোলেমালে মাল মিশে আছে;

ওরে, গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে।"

আমাদের তর্ক বিতর্কের এর চাইতে আর কি ভাল মীনাংসা হবে। মাত্রি অধিক হোলে। দেগে সে দিনের মত বেদবাসের বিশ্রাম দেওয়া গেল।

শ্রীনগরের ধব ভাল; মন্দের মধ্যে একটি ক্ষ্ত্র ভাব, নাম বুল্কিক।
এখানে বৃল্কিকের ভর অত্যন্ত বেশী, বিশেষ তার দংশন জালা আছেও
বেশি মনে আছে; স্থতরাং বধন শরন করুন, তধন মনে বড় ভয় হোতে
লাগলো। সম্ভ রাত্রি এই ভরে পাশ পর্যান্ত কিরিনি। খুম্ও ভাল হয়
নি; স্বপ্রে সমন্ত রাত্রি বৃশ্কিক দেখেছি, আর বৈদান্তিকের তক
ভবনিচি।

১৬ই মে, শনিবার। আজ প্রাতে শ্রীনগর ত্যাগ কোরে । মাইল রাও। চোলে 'বাড়ী' চটি ত এবুম । চটিতে এসে দেখি জনমানবের সম্পর্কশৃক্ত

অর্গলবন্ধ তুতিন্থানা পত্রকুটীর পোড়ে আছে। এখানে খাওয়া দাওঃ। হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, ক্ষুধারও কিছুমাত্র অপ্রতুল নেই। গত ছদিন শ্রীনগরে যে স্থাপে ছিলুম, আজ তার প্রতিশোধ হোলো। নিকটে এমন কোন গ্রাম নেই বৈথান হোতে থাবার যোগাড় কোরে আনি স্তরাং এ অবস্থায় সকলে যা করে আমরাও তাই কল্ম; বেশ পরিপূর্ণ রকম উপবাদ করা গেল। ঘরে বদে উপবাদ করার মধ্যে গুরুত্ব বিশেষ কিছু নেই; কিন্তু এই পাহাড়ের মধ্যে > মাইল "চড়াই ও উৎরাই" শৃন্ত পাকস্তলীতে পার হোলে শরীরের যে কি চুর্দ্দশা হয়,তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো অন্নভব করবার শক্তি আছে বোলে বোধ হয় না। আমি বত না কাতর হই—আমার বোধ হোলো আমার সঙ্গিষয় একট বেশী কাতর হোয়েছেন। স্বামীজি বন্ধ, তার উপর অল্লাহার: দীর্ঘকাল অনা-হারে তার কাতর হওয়া অবশ্রুই সম্ভব : কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া আমার অপেক্ষাও জোয়ান, তবু তাঁর এরকম কাতরতার কারণ বোঝা গেল না: বোধ করি, তাঁর পরিপাকশক্তি ভোজনশক্তিরই অন্তর্মপ। ধর্ম-কর্মের কোনই ধার ধারেন না, কেবল এক পেট আহার, ও খানিকটে ওচ্চ নীরস তর্ক পেলেই তিনি থব পরিতপ্ত হন। আমাদের স্থাল কটি খাওয়ার পরিবর্ত্তে যদি তিনি (যোগী ঋষির মত আমলা ৬ হর্ত্ত কী খাওয়া অভ্যাস কোঠেন, তা হোলে কটা গাছ ফলশুন্ত কোঠে পার্বেন তা আমি অফুমান কোরে উঠতে পারিনে। অনাহারে ভায়ার মেজাজ বড় থিটুথিটে হোয়ে উঠলো; আজ আমার উপর তাঁর রাগটা কিছু বেশী, অবশ্য তার কারণও ছিল। এীনগর হোতে বের হবার সময় ভায়া আমাকে পুনঃ পুনঃ বোলেছিলেন যে, রাস্তায় আর এমন সহর নেই; এখান হোতেই কিছু খাবার সংগ্রহ কোরে যাওয়া উচিত, বিশেষ পথে আজও চটি বদে নি. স্বতরাং অনাহারে বড়ই ক্ট পেতে হবে। সে সময় উদর পূর্ণ বোলেই হোক—কি পুঁট, লি বেঁধে থাবার ঘাড়ে কোরে চলাটা

ক্ণার সময় ছাড়া অক্ত সময়ে প্রীতিকর নয় বোলেই হোক—বৈদান্তিক ভায়ার সে প্রস্তাবে আমি কর্ণপাত করি নাই; সেই জন্ত আজ ভায়া আমার উপর গরম; এই সময়ে এই কুংপীড়িত বৈদান্তিকপ্রবরের জঠরানলে কিঞ্চিং তর্কাহতি প্রদানের ইচ্ছা আমার বিলক্ষণ প্রবল হোয়ে উঠ্লো, কিন্তু স্বামীজির ইন্ধিত অন্তুসারে আমি নিরস্ত হোলুম। উপায়ান্তর না দেখে একটা গাছ তলায় পোড়ে নিতান্ত নির্কণায় ভাবে সেই ছপুরের রৌছণভাগ করা গেল।

বেলা ছটো বাজ্তে না বাজ্তেই এখান হোতে রওনা হবার জ্লো বৈদান্তিক বাতিব্যস্ত কোরে তুল্লে: এত রৌদ্রে বের হোতে কারে৷ ইচ্ছা ছিল না: কিন্তু পাছে রাত্রেও অনাহারে আশ্রয়হীন হায় কাটাতে इय, এই ভয়ে বেরিয়ে পঢ়া গেল। কিন্তু অদৃষ্টে কট থাকলে কে খণ্ডাতে পারে ৪ আজ কি শুভক্ষণেই পা বাড়ান গিয়েছিল, তা বলুতে পারি নি। একট থেতে না থেতেই এই বৈশাণ মাদের প্রবল রৌদ্র কোথায় চলে গেল এবং তার বদলে ভয়ানক ঝড জল আরম্ভ হোলে।। কিন্তু এ রক্ম বিপদ আমাদের পক্ষে নৃতন নয়। কোন রক্ষে প্রাণ বাঁচিয়ে দেই বুষ্টিতে ভিজ্তে ভিজ্তে চার মাইল তফাতে একটা চটিতে ইঠ্লুম: এ চটিটার নাম আমার ভাইরী থেকে মছে গিয়েছে। এথানে ্রকটা পাথরের কোঠা আছে, শুনলুম দেট। গ্রথমেণ্টের ধ্রমশালা। ছোট একটা কোঠা আর একটা ছোট বারান্দা। দেখানেই আড্ডা নেওয়া গেল! এথান হোতে রাস্তায় মধ্যে মধ্যে এ রুক্ম ধর্মশাল। নাকি অনেক আছে। যাহোক এগানেই সে রাত্রিবাসের অংয়োজন কোল্ম; ভিজে কাপড় ও ভিজে কমলে কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল।

১৭ই মে রবিবার। খুব ভোরে রওনা হয়ে ১১ মাইল পথ চলে রুত্র-প্রয়াগে উপস্থিত হওয়া গেল। আমাদের দেশের লোক একটা প্রয়াগেরই

নাম জানেন। তা ছাড়াও অনেক প্রয়াগ আছে। যারা বদরিকাশ্রম কি কেদারনাথ দর্শন কর্ত্তে গিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য এ সকল দেখেছেন: কিন্তু সব ভাপার কাগজে বড় একটা উঠে না. এ সব শুধ পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থ যাত্রীর মনে ভীর্থের স্থপবিত্র মহিমার সঙ্গে দীর্ঘ পরের স্মৃতি ছড়িয়ে ভক্তির একটা অটল সিংহাসন প্রস্তুত কোরে রাথে। সেই জন্যে সকল প্রয়াগের নাম সাধারণের জানার তত্ট। সন্থাবল। নেই; কিন্তু কেদারখণ্ড নামক গ্রা পাচটি প্রয়াগের উল্লেখ আছে। এলাহাবাদে বটপ্রয়াগ, কারণ সেখানে অক্ষাবট আজ্ঞ দশরীরে বর্তমান, তবে জ্লাগত তেল দিদ্রের বর্ষণে শ্রটপ্রবর এমন (চহার। বের করেছেন যে, তিনি উদ্ভিদ কি আর কিছু তা সহজে ঠাহর করা যায় না; বোধ হয় প্রালয়কালে বিষ্ণু বিশ্রাম কামনায় পত্রের অন্তদ্ধানে এদে গুঁড়ি পর্যান্ত চিনতে পারবেন ন।। বটপ্রয়াগের পর দেব-প্রয়াণ, মে কথা আগেই বলেডি: ক্রেমে কল্প্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ এবং নন্দপ্রয়াগ। ভারতবর্ষে সর্মসমেত এই পাঁচটি প্রয়াগই ছিল : কিন্তু আরও একটি প্রয়াগের বৃদ্ধি হয়েছে, তার নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। ধীরে ধীরে দকল গুলির কুমাই বল্বার ইচ্ছা আছে। পুরাণাদি গ্রন্থে এই অঞ্চলের নাম 'উত্তরা পণ্ড': ঐ দকল গ্রন্থে উত্তরাগণ্ডের অনে । মৃহিমার কথা সন্নিবন্ধ আছে। 'উত্তরাগণ্ডে' বাস কলে মহাপুণা সঞ্চ , । য়।

ক্তপ্রস্থাবে এসে আমরা বড়ই বিপদে পড়ল্ম। স্বামীজি জরে পড়্লেন, তবে সৌভাগ্য এই যে, গবর্ণমেন্ট নির্মিত দক্ষণা নাম আমাদের মাথা রাথবার একটু জামগা হোল। এ চটিতে ছটো ছোট কুঠুরী আর একটা বারান্দা, এথানে অলকনন্দার পাড় অত্যন্ত উঁচু। জ্বলের ধারে ধাওয়া অসম্ভব। এথান হোতে মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম অতি হুন্দর দেখতে পাওয়া বায়। এথানে একটা ছোট বাজার আছে, কিন্তু তা পাহাড়ের এমন জামগায় যে, যদি একদিন নদীতে ভাঙ্গন ধরে ত সব এমন ভেঙ্গে পড়্বে যে, আর কাহারও কোন চিহুনাত্রও থাক্বে না। আমার এ অহুমানটা হাতেহাতেই

কলে গিয়েছে। বদরিকাশ্রম হোতে ফেরবার সময় দেখি, সতাসতাই এখানকার বাজার নদীগর্ভে নেমে গিয়েছে। শুধু বাজার নয়, বাজার হোতে ছ
তন মাইল বদরিনারায়ণের রাস্তা পর্যান্ত অদৃশ্য হয়েছে। সেকথা ফেরবার
নয় বোলবো। আমরা যে পারে ছিল্ম, সঙ্গমস্থল তার অপর পারে।
বার হবার জন্ম দেবপ্রয়াগের মত এখানেও একটা টানা সাকো আছে,
সেই সাকো পার হোয়ে সঙ্গমস্থলে আসতে হয়।

দেব প্রয়াগে একট সহরের গন্ধ আছে: এখানে তা কিছুই নেই। এমন ক পাণ্ডার গোলযোগ পর্যান্তও নেই। গ্রামে তিন চার ঘর গৃহস্তঃ দোকান-গুলি অতি যৎসামান্ত : অনেক চেষ্টা কোরেও একট চিনি যোগাড় কোর্ত্তে পল্লম না: সামীজির জার ক্রমেই বাছতে লাগলো। এই দর দেশে তাঁর প্রস্তুর এদেছি, তাঁকে এ রকম অস্তুর দেখে মনটা ভারি দমে গেল। তিনি গুল্লাগী সন্মানী: সব ত্যাগ করেছেন, কিন্তু মায়া ত্যাগ কোর্ডে পারেন নি: ক্ষল ছাড়া সম্বল নেই, অথচ তাক্মধ্যে মায়া। ইহা মোহের নামাস্কর নয়; ইহ: আস্ত্রিশন্ত, উদার, সর্পত্র প্রসারিত। কিন্তু তার মাত্রাটা আমারই উপর ্কট বেশী হোয়ে উঠেছে। এ কয়দিন বোধ হয় তিনি তাঁর ধ্যান ধারণা ্গতে থানিকটে সক্ষয় বের কোরে নিয়ে, এই জন্মলে, পর্বতের মধ্যে আমার ্ত্রিক স্থাবা আরাম লাভ হোতে পারে, তারি জন্মে তা নিযুক্ত কোরেছেন। ্দিকে জ্বরে কাঁপ চেন, শীতে দাঁতে দাঁতে বেধে যাচ্ছে, অথচ তারি মধ্যে ্ল। হোচেচ : "দেখদেখি দোকানে ছটো চাল পাওয়া যায় কি না প ্কটু ছ্ব যোগাড কোরে থাও।" এই পর্বতের মধ্যে রোগ-শ্য্যাশায়ী দর্মত্যাগী সন্ত্রাদীর প্রাণের আগ্রহ দেখে হৃদয় বিগলিত তোলে। এবং বালোর পিতামাতার স্নৈহ ও আদরের কথা মনে পড়লো। শমন্ত দিন স্থামীজির রোগশ্যারি পাশে বোদে থাকলম: সন্ধ্যার ানিক গাগে অন্তৰ্গামী কুৰ্বোর স্বৰ্ণময় কিরণে ইপন সঙ্গমন্ত্ৰল গুলুপুন শে ভা ধারণ কোলে, তথ্য এক একবার ইচ্ছে হোতে লাগলো

যে, ছুটে গিয়ে এই মুক্ত প্রকৃতির স্থন্দর শোভার মধ্যে এই চিস্তাক্লিষ্ট, বিষ মন্টাকে খানিক প্রফুল্ল কোরে নিয়ে আসি। কিন্তু স্বামীজ্ঞি অত্যস্ত কাতর, তাঁকে ছেডে কোথাও যেতে পাল্লম না: তব যে তাঁর দেবা কোর্ত্তে পাল্লম এই একটা আনন্দের কারণ হলো। কোন রকমে সন্ধ্যাটা কেটে গেল. কিন্তু রাত্রে বিপদের উপর নিপদ উপস্থিত , আমার অত্যন্ত জর ও রক্তা-মাশ্য হোলো। রাত্রি থত শেষ হোতে লাগলো রোগও তত বাড় তে লাগল জ্ঞান আমি উত্থানশক্তি-রহিত হয়ে প্রভান : সমস্ত প্রশ্রমের কট আমার বলহীন, নিজ্জাব দেহটা আক্রমণ কোলে: হাত পা নাডবারও ক্ষমতা রইল না ৷ শরীরের অবস্থা এ রকম হোলেও আমার চিন্তাশক্তি তথন বেশ তীব্র ছিল: আমার মনে হলো উধার আলোকে চরাচর স্তরঞ্জিত হবার আগেই হুখতো হিমালয়ের এই নিজনউপতাকায় আমার ইহজীবনের ভ্রমণ প্রাব্দিত হোকে। সন্নাদী হয়ে বেরিয়ে মনে বড অহন্ধার হোয়েছিল যে, যথন মায়াজাল ছিন্ন করা এত সহজ, তখন লোকে তা পারে না কেন ৪ এই ত আমি পেরেছি: কিন্তু মৃত্যু যখন জীবনের পাশে এদে দাঁড়ালো, মৃত্যুর সেই উচ্চ অনাবৃত তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন প্রতি মুহুর্তে সেই বিশ্বতিপূর্ণ, গভীর অতলে আমার পদখলন হবার সম্ভাবনা দেখ লুম, তথন সংসারে সমস্ত মায়া त्यार अत्य चाक्कत दकारत । मृद्य दशारत यात्मत दक्षत । हि. मन्नामी বোলেই যে তাদের ছেড়ে আদতে পেরেছি তা নয়; তাদের একবার দেখ-বার আশা আছে বোলেই তাদের ফেলে আসতে পেরেছিল্ম, বাঁধন চিউতে পারি নি । যথন এই সকল গন্তীর চিন্তা আমার মনে উদয় হোয়েছিলো, তথন স্বামীজি তাঁর রোগশ্যা ছেড়ে বহুকটে একবার উঠে আমার মান্দ্র্থ ও ক্লাস্ত চক্ষর দিকে শতান্ত ব্যাকুল ক্লেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্ছিলেন। সন্মাসজীবন আরম্ভ কোরে, যে সব অনিম্বম ও অত্যাচার কোরেছি, তাতে কোরেই আজ এই বন্ধহীন দেশে পর্বতের মধ্যে এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছি বোলে স্বামীজি অত্যস্ত কাতর হোমে পোড়লেন। তাঁর কাতরতা

দেখে তাঁকে একবার বোল্তে ইজ্বা হোলো "হে বৈরাগাবলম্বী পুরুষপ্রবর রখা তোমার বৈরাগা, এখনো তোমার মনে ছংখ শোক স্থান পায়, এখনও দুমি বন্ধনের দাস।" কিন্তু তখনই মনে হোলো, এ কাতরত। তাঁর নিজের হুটো নয়, পরের জন্মে; তাঁর এ অশ্রু—নিজের ছুটো নয়, পরের করে। খিবীর সঙ্গে সমন্ত সম্পর্ক ত্যাগ কোরেও যিনি সকলের প্রতি স্নেহবান, গারই যথার্থ বৈরাগা; নতুবা জুনমানবের সাড়া-শকশৃত্য জন্মলে বোমে বর্রজা ওকে জালীক বোলে নাসাত্যে দৃষ্টিবন্ধ কোরে কাল কাটানতে বিশেষ কছু যে মহব আছে তা আমার বোধ হয় না। বৈদান্তিক ভাষার মবস্থা নথে আমার একটু হাসি এল, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে কাত হোয়ে ঘরের কি কোণে পড়েছিলেন এবং এক একবার উদাস ও জসন্তুই দৃষ্টিতে আমার ম্যপানে মিটমিট কোরে চাজিলেন। সেই দীপালোকে তাঁর অপ্রসন্ধাব্যর দিকে চেয়ে কিছুতেই মনে হয় না যে, সেই বৈদান্ধিক আমাদের এই বিপদ্কালে তাঁর theoryর উপর নির্ভর কোরে নিশ্বিস্ত হোলেন।

চ্চ নৈ, দোমবার। রাত্রি প্রভাত হোলো। স্কালের আলো ও বাতাদে আমার শরীর অনেকটা ভাল হোতে লাগলো; পীড়ার বেগও মনেকটা কমে এল। স্বামীজির অবস্থাও অনেকটা ভাল। ত্ই প্রহরের মম্য স্বামীজি আমাকে একট্ট জল পেতে দিলেন। আশ্চর্যোর বিষয় ধানীজির একট্ট আব্দু তন্ত্রমন্ত্র ভিল, তাঁর মত লোকের ওসবের কি মাবশ্রুক, তা আমার ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে ঠিক কোরে উঠতে পাভ্যু না; কিন্তু আজ্ব দেগলুম, তাঁর তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যেও গানিকটে স্বত্য আছে। তিনি তাঁর কমগুলু হোতে বানিক জল নিয়ে তার দিকে একটা দিন তার কমগুলু হোতে পানিকটা সলার মধ্যে জোরে একটা দিয়ে আমাকে বেতে দিলেন। আমাদের দেশে ভ্রেছি সে কালে ললপড়া পেরে লোকের বাারাম সাব্তো, মধ্যে ইয়ংবেশ্বলদের আমোলে কিছ দিন সাব্তো না, এখন সেই জলপড়া বিলাত হোতে মেসমেরি-

জম নাম নিয়ে এদেশে এদেছে, এখন আবার তাতে অস্থ সাবতে । প্রাচীন যোগতত্ত্বের জায়গায় পাশ্চাত্য সাইকিক ফোর্স বাদা বেলে বিশ্বক্ষাণ্ডের অতীত ও ভবিষ্যতের থবর দিছে। শুনেছি, এ সকল থিয়সফির কথা: এসব তত্ত্ব জানিও নে ব্রিও নে। তবে এইটক দেখ লম যে, স্বামীজির জল খেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার শরীর বিশেষ স্বস্থ বোধ হোলো: অস্বৰ্থ একট নরম পডতেই আহার ভয়ানক কিন্দে পেলে। সে রক্ম কিনে বোধ হয়, আমার জাবনে আর কথন পায় নি। একটা অস্ত্রথ কতকটা দেরেছে বটে কিন্ত জর তথনত পূর্ণ মাত্রায়। ক্ষিদের জালায় ছটকট কল্লেও দে অবস্থায কিছ খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমি আর থাকতে পাল্লম ন।। मक्ष এक क्षम लोक किल, मिटे बाबाब योशीए कार्ब मिल, छोड़ क्रभाग्न जान-कृषि चा प्रमा (शास्ता। तम जान-कृषित (म कि (हशाता: তা যদি আমাদের ডাব্রুর মহাশয়েরা দেখ তেন. -বিশেষ, আমার একটি অতিসতর্ক, ব্যাঃক্রিষ্ট, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধ ডাক্রার বন্ধু আছেন— স্মামার এইরূপ পথা তাঁদের কারে। চোথে পোড লে তাঁর। নি সন্দেহে আমার মৃত্যু নিশ্চয় বোলে সিদ্ধান্ত কোর্ত্তেন। স্বামীজিও জারার পথ্যের পোষকত। করেন নি; কিন্তু আহারের পর আমি অনে ৮০। বল পেলুম, জরটা তথনও বেশ প্রবল; স্বামীজি বল্লেন, রাত্রে ঘুমালেই জরটা যাবে ৷

আদ্ধ বৈকালে বেড়াবার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে একেবারে ছঃসাধা হয়ে উঠ্লো। সঙ্গমস্থলের কাছে গিয়ে সেখানকার শোভা দেখবার জন্তে মনে অত্যন্ত আগ্রহ হোতে লাগ্লো। কিন্তু এই অস্থবের উপর খুরে বেড়ানতে স্বামীজি যদি অসম্ভই হন, এই ভয়ে অনেকক্ষণ চূপ কোরে থাকনুম; পরে ষেই দেখলুম, স্বামীজি ধর্মশালার ঘরে ঈষৎ ভক্সাভিভূত হয়েছেন, অমনি আমি বেরিয়ে পড়্লুম। বাজারের ভিতর দিয়ে টান

াঁকো পার হোয়ে ঘূর্তে ঘূর্তে সঙ্গমস্থলে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। একটু পথশ্রমে শরীর বড় কাতর ও অবসম্ম হয়ে পড়লো। জলের গারে বোদে আমি প্রাকৃতিক দৌন্দর্য্য দেখুতে লাগুলম। চারিদিকে সর্ব ন্মুলত পর্বত; সম্মুধে অলকননা ও মন্দাকিনার থর প্রবাহ পরস্পরে মশে গিয়েছে; স্থ্যকিরণোদ্বাদিত পর্বতের কনক-কিরীট নদীজলে প্রতি-চলিত হোচেছ; রক্তরঞ্জিত মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে ভেসে **যাচে**ছ; ছলের ধারে কত রকমের স্থন্দর পাথর পোডে আছে, বোলে শেষ কর। ায় না: আমি বোদে বোদে দেই সমন্ত উপলপত সংগ্ৰহ কোর্ত্তে লাগ-াম। দেবপ্রয়াগে কতকগুলি ফল্বর পাথরের হুডি সঞ্চয় করেছিলম কন্তু স্বামীজি তা ফেলে দিয়েছিলেন এবং বোলেছিলেন যে, যদি ভাল াণর দেখ লেই কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়, তা হলে আমাদের দকে দশ गाउँ हाजी जाना छेठिल हिल। एनव अग्रार्श रमखील रफरल निरम्भिन्म. ন্ত এখানকারগুলি সব ফেলতে পাল্লম না; এমন স্থলার পাথর কি ফেল। ায় ? কেমন উজ্জল, মহণ, বছবিধ বর্ণ এবং আকারবিশিষ্ট। কোনটা घात नान, त्कानही प्रश्लाकनवर त्याज, करव्यकही गाह क्रक्षवर्ग-आवनुम-াঠের মত, কতকগুলি নয়নম্মিঞ্চকর হরিং, তু পাঁচটা বা কমলালেবর রং। তকগুলির এক দিক এক রকম বর্ণ, অক্তদিকে অন্ত রকম; উভয় বর্ণ ্রম্পরের মধ্যে মিশে গিয়েছে অথচ দেই মিশ্রণের মধ্যে এমন একটা ন্দর রেখা আছে, যা মানবচিত্রকরের তুলিতে কিছুতেই অঙ্কিত হতে পারে ্র অথ্য তা কত স্বাভাবিক দেখাছে; যেন তার মধ্যে কিছুমাত্র ানাধারণত নেই। আবার সেই সমন্ত প্রন্তর্থত যে কত আকারের, তা খ্যা করা মায় না। গোল, চেপ্টা, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ; আকার যত কম হতে পারে, বোধ হয়, তার দকল রকমই শাছে। এই দকল ्उत्रथ् नहीत धारत श्राप्त श्राप्त श्राप्त विकिश्च ; त्वांध रशास्त्र नाग् त्ना, ্দব যেন স্থরনদী নন্দাকিনীর দৈকতে প্রস্টুটত প্রবাল-পুপ।

আমি এক একবার কতকগুলি স্থন্দর মুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে খানিকটে উপরে পাথরের উপর বৃদি: বোদে থেকে তার মধ্যে হোতে দ্ব-ভাল জ তিনটে বেছে রেখে, বাকিগুলো জলে ছড়ে ফেলে দিই; আবার কতকগুলি নিয়ে আসি এবং তা হোতে ত একটি বেছে নিই। এই বক্ষ कार्त्व कार्त्व करम मन्ना इस्स करना, अथह स्म निरंक आमात स्थान स्मेहे : र्कार छे पत रूट या भी जिल कर्ष र अ खरन आभात देव छ छ दशदन। दहार । दहार দেখি, তিনি অপর পারের পাহাড বেয়ে যেটক নীচে নামা যায়, ততটক এগে একথানা পাথরের উপর বোদে আমায় ডাকচেন। আমি তাডাতাভি উঠে রান্তা ঘরে ধরমশালায় যেতে বেশ অন্ধকার হোয়ে এলো। স্বামীজি ততক্ষণ বাসায় পৌছেছিলেন। আমি বাসায় প্রবেশ করবামাত্র তিনি আমার উপর স্নেহপর্ণ তিরস্কার বর্ষণ কোর্ছে লাগলেন: তার মর্ম এই যে, যদি আমি পথে ঘাটে যেখানে দেখানে এ রক্ষ নিবিষ্টচিত্ত হোয়ে বোদে থাকি ত, খামাকে বাঘে ভালকে ফলাহার কোর্ত্তে পারে, কিংবা আমি পাথর চাপা পড়েও মরতে পারি। বিশেষতঃ আজ আমার রুগ্নেহে এতটা উঠা নামা করা ভাল হয় নি। বৈদান্তিক ভাষার মথে শুনলম, স্বামীঞ্চিও আর বৈদান্তিক আমায় বাসায় না দেখে, এথানে এফে আয় এক ঘণ্টা ধোরে ঐ পাথরের উপর বোদে আমার ছেলে বেলা দেখছিলেন অচ্যত বাবান্ধী আগাকে ডাকতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বামীন্ধি ডাকতে দেন নি। আমার রকম দেখে তাঁর মনে অন্য এক প্রকার ভাবের উদ্য হোয়েছিল: তাই ভাবে গদাদ হোয়ে বোলেছিলেন, "প্রকৃতি মায়ে? কোলে এমনি কোরে সকলেই বালক হোয়ে যায়।" বাজিটা আমরা এব রকমে কাটিয়ে দিলুম; কিন্তু সঙ্গের লোকটার বড় জ্বর এলো।

১৯এ মে, মর্ফলবার। আমাদের শরীর যদিচ অনেকটা তুর্বল ছিল তব্ও আক্ষই এখান হোতে রওনা হব, এ রকম সম্বন্ধ করেছিলুফ কিন্তু সন্দের লোকটার জর হওয়ায় আজও এখানে থাক্তে হোলো। আগে

মনে করা গেল, আজকের দিনটা বিশ্রাম কোরে শরীর আর একট স্বস্থ কোরে নেওয়া যাকু। বৈদান্তিকের আর এক দণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে ্নই. তিনি বেরিয়ে পড়লেই বাঁচেন: কিন্তু কি বোলে আমাদের ফেলে ান ? কাজেই তাঁকেও চক্ষ্লজ্জায় থাকতে হোলো। এখান হোতে ছটে। ান্তা বের হোয়েছে: যে টানা সাঁকে। পার হোয়ে আমি সঙ্গমন্থলে গিয়ে-ছিল্ম, মেই সন্ধমস্থানের উপর দিয়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারনাথ বাওয়া যায়; আর একটা রাও।—আমরা যে পারে আছি, সেই পার দিয়ে ববাবর অলকনন্দার ধাবে ধারে বদরিকাশ্রম প্রযান্ত গিয়েছে। আনকেই এখান হোতে অপর পারের পথ ধারে, প্রথমে কেদারনাথ দর্শন কোরে, পরে ঐ দিক দিয়েই যে রান্তা আছে, দেই রান্তায় এদে খানিক উপর দিয়ে বদরিকাশ্রমে যে রান্ত। গিয়েছে, দেই রাস্তায় উপস্থিত হন। আমরা প্রথমেই ব্যবিকাশ্রম যাব, এই ব্রক্ম স্থিব ছিল। প্রের্থই বলেছি, আমর। থে পারে আছি, এই পার দিয়েই —অলকনন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্রমের রান্তা; কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পিপলচটা প্রয়ন্ত রান্তাটা বডই ভয়ানক এবং হুর্গম। এথান হোতে পাহাড একেবারে সোজা, তারি গায়ে একটা ন কীৰ্ণ তৰ্গম পথ। পাহাডের যে অংশে রাস্তা, সে অংশটা মধ্যে ভেক্লে পড়ে, স্ত্রাং থানিকটে ঘুরে আবার একটা রাস্তা পড়ে। একবার একদিন এই ংগোয় কতকণ্ডলি যাত্রী যাচ্ছিলো, তথন একটু একটু বুষ্টিও হোচ্ছিল, বছও ছিল: এই সময় তাদের মাথার উপর পাহাড়ের ধদ নামে. ার পর একটি যাত্রীরও চিহ্নাত্র দেপ্তে পাওয়া যায় নি। এই ঘটনার পর গবর্ণমেন্ট টানা সাঁকোর উপর দিয়ে পিপলচটা পর্যান্ত একটা রান্তা ্ত্রেরী কোরে দিয়েছেন। আবার পিপলচ্টীতে একটা টানা সাঁকো ত্যেরী কোরে এ পারের রাস্তার দঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। ক্রন্তপ্রয়াগ থেকে পিপলচটী পুনুর মাইল। ও পারের নুতন রাস্তা ভাল বটে, কিন্তু এই পনর মাইলের মধ্যে কোন চটী নেই; এক টানেই এই পনর মাইল

्रताचा हुना कष्टेकत त्वाल. मकलाई এ পারের मुक्की পথে हुला: কারণ, এখান হোতে সাত মাইল তফাতে 'শিবাননী চটী।' সরকারী লোকজন ত পথেই চলে। এক জায়গায় আজ তিন দিন বোদে (थरक मन्द्रे। वर्ष जान (नर्रे। विरक्रत सामीकि (वारक्षन, এथन হোতে রান্তা ক্রমেই খারাপ হবে, শুধু পায়ে তার উপর দিয়ে চোলতে গেলে পা তথানাকে কিছতেই আন্ত রাখা যাবে না: বিশেষতঃ এই তুর্ম রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় যদি পা জ্বম হোরে পড়ে ত চক্ষ স্থির। স্বতরাং এখান হোতে এক এক জোড়া পাহাড়ী জ্বতে কিনে নেওয়া যাক। আমিই বাজারে জুতো কিন্তে গেলুম; দেখি জুতোর দোকান নেই, একজন মুচি একট। যায়গায় বোদে জুতে মেরামত কোন্ডে, আর তার পাশে দেবকরার মত স্থন্ধরী একটি মেয়ে বোদে আছে: এমন স্থন্দর চেহারা দর্বদা আমাদের নন্ধরে পড়ে না। তাং ষেমন রং, তেমনি সর্কাঙ্গের পূর্ণ সৌষ্ঠব। মেয়েটির বয়স পনর ষোল বছর गरंजक, छेन्नकरान्ह, जात छेलत योवरानत नावराग रम रमहे कांग्रणांग राग আলো কোরে বোদেছিল। আমি বিহবলনেত্রে তার দিকে চেং রইল্ম: এ রকম জায়গায় আমি এ রকম স্থলরীকে শেশ্বার প্রত্যাশ করি নি বোলেই বোধ করি, আমার এত বিশ্বয়। তার পর যখন শুনলুম দে মূচীর কন্তা, তথন আর আমার বিশায়ের সীমা রইল না। আহি ভাবলম. মুচির মেয়ে যেথানে এমন, ভদ্রলোকের মেয়েরা দেখানে ন জানি, কত স্বন্দরী।

যা হোক এই মুচিকে জুতোর কথা জিঞ্জাসা করায় সে বোলে, জুতে তৈয়েরী নেই, তবে আমি হ থানিক অপেকা করি ত সে জুতে তৈয়েরী কোরে দিতে পারে। থানিক বোসে থাক্লে তিন চার গোড় জুতো তৈয়েরী হবে, ভানে আমি অবাক্। একটা দোকানে বোসে তার কাওকারখানা দেখতে লাগ্র্ম। সে আর তার মেয়েতে মিলে

জুতে। তৈরেরী কোর্বে লাগ্লো,—দেই স্থনরীর ফুলের মত স্থানর স্কোমল হাতে কঠিন চামড়া নাড়াচাড়া বড়ই অমানান দেখাছিল।

শীরই জ্তো তৈয়েরী হায়ে গেল; —জ্তো তো ভারি; পায়ের সমান কোরে কাটা এক এক খানা নোটা চাম্ডা, তার উপর পায়ের এপাশ ওপাশ দিয়ে বাঁধ্বরে জালে গোটাকত চাম্ডার ফিতে। জ্তো তৈয়েরী হোলে, মেয়েট তা হাড়ে কোরে আমার আগে আগে ধরমশালা পয়্যন্ত পয়দা নিতে এলো; মনে হোলো, যেন কোন বনদেবী ছল কোরে এই নিজ্জন পার্কতা প্রদেশে আমার পয় প্রদর্শিকা হোলেন।

আজ রাত্রে সঙ্গের লোকটার অবস্থা অনেক ভাল। প্রত্যুবে রুক্ত প্রয়াগ ত্যাগ কোৰবো—এই রকম স্থির করা গেল।

## কর্ভারাগ-সথে।

২০এ মে, বুধবার। আদ্ধুব সক'লে কক্স প্রয়াগ ছেড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হোতে লাগুলুম। আমরা যে কয়জন এক সক্ষে যাছিছ, এক বৈদান্তিক বাদে তাদের আর সকলেরই শরীর অস্তৃত্ব; স্বামীজিও ভূতাটি অত্যন্ত কাতর; আমার শরীরও বড় ভাল ছিল না, কিন্তু সে ভাব গোপন কোরে বিশেষ ক্ষৃত্তির সঙ্গে চল্তে লাগুলাম। আমার একটা অভ্যাস আছে, কোন স্থানে বেতে হোলে গন্তব্য জায়গায় পৌছিবার পূর্ব্বে আমি কিছুতেই পথের মধ্যে বিশ্রাম করি নে: একবার বিশ্রাম কোর্তে বোস্লে আমি বড় অবসন্ন হোমে পড়ি, আর পথ চলা হয় না; এই জ্লে আমি সর্ব্বন্দির আগে আগে চলতুম। কথন কথন আমার সঙ্গীগণ আমার অনেক পিছনে পোড়ে থাক্তেন। আজ শরীর খুব ছর্বাল থাক্লেও

সকলের আগে আগে হেঁটে বেলা আটিটার সময় ৭ মাইল দুরে 'শিবাননা' চ্চাতে পৌছিলম। এইটক পথ চোলে এত সকালে এখানে এমে আছ সম্প্র দিন এখানে অপেক্ষা করবার কিছুমাত ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আট মাইলের মধ্যে আর কোন চটী নেই, আর এই পার্বতা পথ ভেঙ্গে সাত মাইল আগতেও পরিশ্রম কিছ কম হয় নি: বিশেষ আমার পীতিত সঞ্চীগণ এখন পর্যান্ত এ চটীতে এসে পৌ্ছতে পারেন নি : হয় ত তাঁদের আরো ও তিন ঘণ্টা দেরী হবে মনে কোরে, শিবানন্দী চটীতেই আশ্র নিলম। বেলা বেশী হয় নি: কিন্তু রৌদ্রের তেজ খুব প্রথর। পর্বতের भमत (भरू উদ্ধানিত কোরে एपाएमन श्रवी भगतात व्यानक छेर्द्स छेर्री-ছেন এবং তাঁহার উজ্জল প্রভায় সমচ্চ বক্ষরাজি হোতে পথপ্রারুত্ত নিতার ক্ষদ গুলা প্রাপ্ত যেন খব একটা সঙ্গাবত। অন্তত্তব কোন্ডের। আমি পথে একটা গাছের ছায়ায় বোদে চারিদিক চেয়ে দেখতে লাগ লম। আমি যেন এ রাজ্যে একটি মাত্র প্রাণী, আর কোথাও জীবজন্তর সম্পর্ক নেই: যেন এই নির্জন প্রদেশে দিনের পর দিনগুলি অল্সভাবে নিতান্ত বৈচিত্রাহান অবস্থায় কেটে বাচ্ছে। এথানে এসে মনে হয়, এ জায়গা-্গুলি পৃথিবীর নিতা গ্র্ট বিজন নেপ্যা; মন্ত্যাজীবনের দী ভূ আকাজ্জা. বিপল েষ্টার সংখ এদের কিছমাত সম্বন্ধ নেই। বার্থ-মনোব্য হোয়ে কেউ যে এখানকার পথপ্রান্তে আপনার অবদন্ধ জীবনের শেষ দীমায় পৌছিয়েছে, কি প্রবলবিক্রমে এই গ্রেড শিলাতলে আপনার গৌরব-পতাকা প্রোথিত কোরেছে, এখানে বোসে তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তবু শিবাননী চটীতে মান্নযের ক্ষন্ত হস্তের অনেক কাজ অপনো দ্বিগোচর হয়: আর এই জব্যেই বোধ হয়, সকল চটা অপেক্ষা শিবানন্দী চটা বেশী মনোরম বোধ ছোয়েছিল। যে সময়ে প্রাভঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাই হরিদ্বার হোতে বদরিকাশ্রনের এই রাস্তা অনেক অর্থ-বায়ে তৈয়েরী কে:রে দেন, সেই সময় তিনি এই স্থানের প্রাক্তিক দৃষ্টে

্নাহিত হোমে এখানে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তেনেকগুলি কোঠাঘর প্রস্তুত করিয়া এই তুর্গম স্থানটিকে পথপ্রাস্ত পথিকের যথেষ্ট বাদোপধাণী কোবে দেন। সেই হোতে এগানকার নাম শিবানকী হোয়েছে। এখনো অসংখ্য ধর্ম-পিপাস্থ যাত্রী এই পথে যেতে যেতে রাণী অহল্যাবাইয়ের পবিত্র নামে জয়ধ্বনি করে, তার আত্রার মঙ্গলাজেশে আশীর্কাদ করে। তিনি কত দিন স্বর্গে চলে গিয়েছেন, কিন্তু এমন দিন নেই থে দিন এখানে তাঁর নাম ভক্তির সঙ্গে উচ্চারিত না হয়।

দে অনেক কালের কথা- - যখন শিবানন্দী চটী প্রতিষ্ঠিত হোমেছিল। জনশৃত্য পর্বতের একটি জনশৃত্য সংকীর্ণ ভপত্যকাম একট পবিত্র দুয়ার-ধবল দেবমন্দির, আর আশে পাশে ভক্ত বাজ্ঞীদের জত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রামকক্ষা কত দীর্ঘকাল ধোরে কত প্রাটক এই পাছ-নিবাদে আপনাদের পথপ্রাম অপনীত কোরেছে, তাদের স্থাণ্ড্যমায়, সন্দেহ ভাক্তিমিপ্রিত ক্ষুদ্র জীবনের অতীত কাহিনী এই সমস্ত অট্টালিকার চত্ত্বিকে আছেন কোরে রেপেছে। যে ভক্তিও বিধাস নিয়ে তার। এই গগম পর্বতে স্ত্র তীর্থায়ায় অগ্রসর হোয়েছিল, জানি না, তাতে তাদের মনে কত্থানি শাস্তি প্রদান কোরেছিল।

দেই প্রাচীন শিবাননী চটা এখনো আছে, কিন্তু পূর্বের দেই
গৌবব এবং শোলা-সমূদ্ধি আর নেই। অট্টালিকার অনেকগুলিই ভেদ্ধে
গিয়েছে; যেগুলি এখনো একটু ভাল আছে, তাও বাসোপযোগী নয়;
ভবে নিরুপায় যাত্রীর দল কোন রক্মে এপানে এক রাজি কি এই রাজি
বাদ কোরে, এবং রান্নাবানা কোরে খায়; কিন্তু চটা ত্যাগ কর্বার
সময় আর তা পরিকার কোরে যাওয়া দংকার মনে করে না। এইজন্মে
সংকীর্ণ ঘরগুলি জন্মেই ধেনী অপরিকার হোচ্ছে; এই অপরিকার ঘরে
আর একদল যাত্রী এসে খাওয়ার আয়োজন কোর্ভে গেলে, তার।
যে কতথানি বিরক্তি বোধ করে, তা বলাই বাহলা; তারাও উপায়ান্তর

না দেৰে একটুগানি জান্বগা পরিকার কোরে নেম এবং খাওয়া-দাওয়ার পর তা পরিকার নাকোরেই চোলে যায়; স্থতরাং আবর্জ্জনার উপর আব-জ্জনা তুপাকার হোয়ে উঠে।

শিবানন্দী চটীর দম্মুথে পাথরে বাঁধান বর্টগাছের তলে বোদে এই দকল কথা ভাব্ছি; পায়ের কাছ দিয়ে অলকনন্দা ললিভ-তরল-গতিতে কুলকুল কোরে বোয়ে যাচ্ছে এবং নদীজলে উজ্জ্বল সুর্যাকিরণ প্রতিফলিত হোয়ে পাষাণ্ময় উচ্চ উপকুলকে মনোরম কোরে তুলেছে। এমন সময় শিবানন্দীর শিবের পূজারি ঠাকুর আমার কাছে উপস্থিত ছোলেন। শিব এবং পূজারী উভয়ের ছুরবস্থাই সমান। শিবের এখন প্রতাহ হুই বেলা দূরের কথা, এক বেলা পূজা জোটে কি না সন্দেহ! সামাদের দেশের গর্গোৎসবের সময় ব্রাহ্মণের। যদি চণ্ডীপাঠ কোর্ত্তে কোর্ত্তে একেবারে ছই তিন পূষ্ঠা উল্টোতে পারেন, তবে এ নির্জ্জন প্রদেশে শিব যে সপ্তাহাত্তে একবার পূজা পাবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি ? পূজারীর দক্ষে আলাপ কোরে জানলুম, এখানে তিনি সপরিবারেই আছেন। মনেকগুলি ছেলে মেয়ে এবং সংদার এক রকম অচল; তাই তাঁকে পৌরোহিত্য ছাড়াও নানা রকমে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা ্লার্ডে হয়। মন্দিরের কাছে যে অল্ল জমা আছে তাতে মোটেট কিছু জন্মায় না, অগ্র যে একটু আগট জনী আছে, তাতে অল্ল কয়েক কাঠা গম হয়; কিন্তু তাতে সংসার চালান হন্ধর হয়; তাই সে অনেকগুলি বাবসা অবলম্বন (कारत्रह्म) निर्वाननीट प्राकान थूटनह्म; (य क्यमान याजी हटन. দে কয়মাদ কিছু কিছু উপায় হয়। দূরবর্তী গ্রাম হোতে গম এনে ময়দা ও আট। প্রস্তুত কোরে, কন্দ্রপ্রাগ কি কর্ণপ্রয়াগে বেচে আদে; ছাগল পোষে, তাও বিক্রী করে; কিন্তু কিছুতেই বেচারীর কুলিয়ে উঠে না! এতঞ্জলি কাজ ধার হাতে, তাকে দিয়ে নিত্য নিয়মিত শিবপূজার আশা ছরাশা মাতা। আমাদের দেশে ম:নক গাক্ববা দীৰ পূজারী রাধুনী

বাম্ন, তারা তাড়াতাড়ি পূজা শেষ কোরেই রাণ্ডে যায়, স্কতরাং পূজা কর্বার সময় পূজার মন্ত্রের কথা তাদের মনে হয় কি তরকারীর কথা মনে হয়, তা অসুমান-নাধা। স্ক্তরাং পর্বতবাদী এই দরিত্র পুরোহিত যদি পূজার্চনায় অবহেলা প্রকাশ করে ত দে অপবাধ মার্জনীয়।

প্রায় চঘট। পরে সঙ্গীরা এসে জটলেন। কোন ঘরে চাট্টি থাওয়। দাওয়া করা এবং একটু মাণা রাথ্বার জায়গা হোতে পারে, তাই শহুদদ্ধান কোর্ত্তে লাগ্লুম। বহু অন্তুদদ্ধানে ঠিক নদীর উপরে একটা দিতল কোঠা আবিষ্কার করা গেল, অস্তান্ত ঘরগুলি অপেকা এইটি একটু প্রশন্ত এবং পরিকার। সামরা দেখানেই আড্ডা ফেল্লম। আজ দকালে দদী ভতাটিকে বলেছিলুম যে, যদি তার শরীর অস্তম্ভ বোধ হয় ত আজও আমরা রুদ্রপ্রয়াগে থাকি; কিন্তু সে বোধ হয়, আমাদের অস্কবিধা ভেবে নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন কোরে চলতে চেয়েছিল। এই দাত মাইল রাস্তা এদে দে একেবারে হাঁপিয়ে পোডলো, না পারে উঠতে. না পারে বোসতে। রুদ্রপ্রয়াগে অনেক বিলম্ব হোয়ে গেল, এখানেও ভূতাটির এই রক্ম অবস্থা: এখানেই বা আরু ক্য় দিন বিলম্ব হবে ८ ज्या देवनास्त्रिक जाया वज्र विवक्त दशालन । श्राप्त भाषावानी देवनास्त्रिक र তোমার এই মায়াবাদ কি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। তমি ছ:খ-দারিজ্য পদদলিত কোরে তীর্থস্থানে যেতে চাও, দরিন্দ্র প্রজার সর্বন্ধ লগ্ঠন কোরে কাশীতে দেবালয় প্রতিষ্ঠা কোর্ত্তে চাও, ভগবানের অক্সম্র করুণা ও চির-খনের মন্ধলেন্ডাকে ত্যাগ কোরে, বৈরাগ্যের জন্মহীনতাকেই সার পদার্থ বলে মনে কর? সকলে তোমার মত হোলে পথিবী এত দিন শাশান হোতো। অথবা তোমারই বা দোষ কি, আমাদের দেশের অনেক সাধু পুরুষের বৈরাগাই তোমার মত। ভোমরা পিতা-মাতার গভীর মেহ উপেকা কর, পত্নীর ব্যাকুল প্রেম-বন্ধন ছিল্ল কর, সে ষতি কঠিন কাজ দলেহে নেই; কিন্তু তোমাদের এই ব্রত দার্থক

9 9

তোতো, যদি তোমরা তোমাদের এই ক্ষ্ম প্রেম প্রসারিত কোর্তে পার্তে।
পিতা মাতা ত্বা পুত্র ছেড়ে যদি পৃথিবীর লাককে মাপনার কর্তে পার্তে।
কিন্তু তাও পার্লে না এবং যা অল প্রেম তোমাদের ঐ ক্ষম নয়ন আলো
কোরে ছিল, তা চির দিনের জ্য়ে নিবিয়ে ফ্লেে।—আমার মনের ক্যা
মনেই রাখ লুম, বৈদান্তিককে বলা আর আর্থ্যক্রোধ কর্লুম না; শুর্
বললুম, বদরিনারায়ণ যাওয়া হোক্ আর নাই হোক্, এই রোগীর পাশে
মনারামণ মির, তাহাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু এরকম হদয়হীনতা দেবিয়ে
হোলে থেতে পার্বো না। স্বামীজিও অবশ্রুই আমার মতে মত দিলেন।

देवनास्त्रिक लाग्ना अवरभरष विवक्त त्राराव आमारमव एइएए यावाव উত্যোগ কোল্লেন। আমি তাঁকে পথ-খরচের জন্ম চার পাঁচ টাকা দিতে চাইলুম, কিন্তু তিনি তা নিলেন না। আমি তাঁকে অনেক বুঝুলুম,— বল্লম, এ ভয়ানক পথে বিনা সম্বলে চলতে নেই; চারিদিকে ছুর্ভিক্ষ। এদিকে আসতে প্রায় সকলেই সঙ্গে কিছু অর্থ নিয়ে আসে। যারা বিনা দখলে আদে, তারা হরিদ্বারে স্ব্রীকেশে বোদে থাকে। কোন বনী শ্রেষ্ঠা বদ্রিনারায়ণ দশন কোত্তে এলে, তিনি এই ংক্ম সম্বলহীন একশ ছইশ—এমন কি, তিনশ পর্যান্ত সাধকে নিজ ব্যয়ে নালারণ দর্শন করান। প্রতি বংসরই পশ্চিম দেশ হোতে দশ পনের জন শ্রেষ্ঠা এই রক্ম তার্থযাত্র। করেন। বৈদান্তিক আমাদের উপর বিরক্ত হোয়ে ट्ठाटन ट्राटन । या उद्यात मगद्र मटक निटनन এक है। कन्टक ; कि इ শুধু কল্কে ত আর কারে৷ কাজে লাগে না, কাজেই তাঁর কিছু তামা-কের দরকার; তাঁর কাছেও তামাক ছিল না, লজ্জায় আমাকেও দে কথা বোল তে পাঞ্চিলন না, কিন্তু আমি তার বিপদ বুঝে একটা দোকান হোতে এক দের মাথ। তামাক কিনে দিলুম। যাওয়ার সময় বোধ হয়, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন বোলে তাঁর একটু লজ্জা হোয়েছিল; তাই বেশা কিছু বলতে পাল্লেন না। লোকটা নিতান্ত যথন চোলে

যাচে, আমার তার প্রতি একটু মায়া হোলো — এতদিন এক সংল থাকা গিয়েছিল; — আমি তাঁর হাত ধোরে বলুম, "কত সময় কত অত্যায় কংশ বলেছি, আমার জত্যে কত কট সহু করেছেন, সে জত্যে কিছু মনে কোর্বেন না; আবার কত কালে দেখা হবে; কখনো দেখা হবে কি না, কে জানে ?" তিনি চোলে যাওয়াতে আমার বড়ই কটু হোতে লাগলো, কয়দিন এক সঙ্গে ছজনে বেশ স্থুখে ছিলুম। পথশ্রমের পর অনেকে হাত-পাছড়িয়ে নিত্রা দিয়ে স্থে ও আরাম পান, কিন্তু আমি এই বৈদান্তিকের সঙ্গে আজগুবি তর্ক কোরে পথশ্রম দর কোর্ত্তম।

বৈদান্তিক চোলে গেলে আমর। দেখানেই থাক্লুম। সন্ধার সময় আনাদের চাকরটির জার ছাড়লে। এবং সে বেশ স্বন্ধনভাবে উঠে বেড়াতে লাগ্লো। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝাতে পালুম যে, পর্বতবাদীরা রোগে বিশেষ কাতর হয় না, তবে তাদের জার যে রকম ভয়ানক হয়, তাতে তারা কাতর না হোলেও আমরা কাতর হই। রাত্রে দেখুব আহার কোরলে।

২> এ মে, বৃহম্পতিবার।—সকালে উঠে দেখি,চাকরটি যাত্রার জন্তে তৈরেরী হোরে বোদে আছে। আমি তাকে বল্ল্ম, তার অস্তথ একটু ভাল কোরে না সার্লে, পথশ্রমে সে মারা পড়বে; কিন্তু বোধ হয়, তার মনে হোরেছিল, তারই জন্তে বৈদান্তিক আমাদের ছেড়ে গেলেন, তাই সে যাওয়ার জন্তে কৃতসংকল হোলো। অনেকথানি বেলা হোলে আমরা সেখান হোতে রওনা হোল্ম। রান্তা অপেকাক্কত ভাল, কিন্তু আট মাইলের মধ্যে আর চটা নেই, কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি কোরে চল্তে লাগ্ল্ম এবং তুপুরের সময় পিপলচটীতে উপস্থিত হোলুম। একটা বটগাছ আছে, তারই নাম অনুসারে চটার নাম 'পিপলচটী।'

্রথানে একটা গ্রন্মেটের ধর্মশালা আছে ; কিন্তু পিপলচটীর মত কদ্য্য স্থান আর দেখি নি । স্থামরা এখানে এসে দেখ্ট্য, এখানে অনেক যাত্রী জড় হয়েছে, আমরাও কয়টি প্রাণী তাদের সঙ্গে মিশে যাত্রী-সংখ্যার বৃদ্ধি কোল ম।

একটা কথা বলতে ভূল হোয়ে গিয়েছে। আমরা যথন পিপলচটীর কাছাকাছি এসেছি, সেই সময় দেখি বৈদান্তিক ভায়া শিবানন্দীর দিকে ফিরে যাচ্চেন। তাঁকে দেখে আমার এমনি আনন্দ হোলো, আমি দৌডে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধোল ম। তিনি বলেন "ভাই, তোমাদের ভেডে গিয়ে আমি কাজ ভাল করি নি—তোমাদের মনে ত কটু দিয়েছিই, তা ছাড়া নিজে যে কট ভোগ করেছি, তার আর কি বোল বো: শুনলে তোমাদের ছেডে যাওয়ার জন্মে আমার অপরাধ মাপ কোরবে।' আমরা পিপলচ্টীতে উপস্থিত হোয়ে তাঁর কথা জনতে লাগ্লম। তিনি বল্লেন বে, রাত্রে তাঁর কিছু খাওয়া হয় নি: চার পাঁচ দল যাত্রী পিপলচটীতে রাত্রি বাস কোরেছিল বটে, কিন্তু কেউ তাঁকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে নি। সমস্ত রাত্রি অনাহার তার পর রাত্রে মাছির উৎপাতে অনিদ্র।। রাত্রে নাকি দশ বার হাজার মাজি তাঁকে অস্থির কোরে তলেছিল। সকালে উঠে ক্ষধার প্রকোপটা আরে। থানিক বৃদ্ধি হয়েছিল এবং উপা-য়ান্তর না দেখে, তিনি ছুই একজনের কাছে ভিক্ষেও চেয়েছিল ন, কিন্তু এ বড় কঠিন পথ। সকলেই প্রায় ভিক্ষক, তাঁকে কে ি । দেবে । তখন অনুজ্যতি হোয়ে জার মঙ্গে যে তামাক ছিল, তাই একটা দোকানে দিয়ে তার বদলে অল চানা ভাজা ও একটা পাকা 'কাঁচকলা' নিয়ে ষঠরানল যংকিঞ্চিৎ নিবৃত্তি কোরেছিলেন। কিন্তু ক্রমে যতই বেলা বাড়তে লাগ্লো, ততই তিনি ক্ষাত্ঞায় অদকার দেখতে লাগ্লেন; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছে তাঁর প্রবল হোয়ে উঠ লো. এবং আমরা হয় তো আজ শিবানন্দীচটীতেই থাকবো মনে কোরে ভিনি व्यामात्मत्र काष्ट्र फिर्द्र गाश्चिलन , शब्द व्यामात्मत्र मत्क (मथा। उात ছাথের কষ্টের কথা শুনে আমার বড়ই ছাথ হোলো।

বৈদাপ্থিক বলেছিলেন, রাজে দশবারো হাজার মাছি তাঁকে অস্থির কোরে তুলেছিল। পিপলচটীতে এনে মাছির আতিশয় ও উৎপাত দেখে আমার এ কথাটা অসম্ভব বোলে মনে হোলোনা। এত মাছি আর কোথাও দেখি নি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেক জায়গায় মাছির বংশবৃদ্ধির খুব্ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এত বেশী নয়। এরা মায়্র্যকে একে-গারে পাগল কোরে তোলে। মাছির জালায় আমাদের ধর্মশালায় বসা
অসম্ভব হোয়ে উঠ্লো। কোন রকমে এখানে ছ তিন ঘণ্টা কাটান গেল।
কল্পয়াগ হোতে অলকনন্দার অপর পার দিয়ে যে নৃতন রাভা বের
ংয়েছে, তা এখানে শেষ হোলো। এখানে একটা টানা সাঁকো হিয়ে

রুদ্ধ স্থানীজি থানিক বিশ্রাম কর্বার আশায় কলল মুড়ি দিয়ে গুনে পোড়েছিলেন, কিন্তু ভাতেও মাছির হাত হোতে পরিজাণ নেই। কললের বে এক আবটু ফাক ছিল, তারি মধ্য দিয়ে গিয়ে তার। তাঁকে আক্রমণ কোতে লাগ্লো। এই দারুণ পথশ্রমের, পর কোথায় একটু আরান কোর্বো, না মাছির জালায় অস্থির হোয়ে পোড়্লুম; শেষে যুদ্ধা মুক্র হয়ায় বেলা তিনটে না বাজতেই পিপলচটী হোতে বের হওয়া গেল।

কিছুদ্র যেতে না যেতেই, আকাশে অল্প মল্ল মেঘ দেখাগেল;
মানর। প্রথমে দে দিকে বড় লক্ষ্য কল্প না, কিন্তু মেঘ ক্রমে সমস্ত
আকাশ চেকে ক্রেল্ল, চারিদিক থব অন্ধকার হে যে এলা এবং পরেই বন বাতাস উঠ্লো। বাড়-ছলে রাজায় বিপদে পড়া অসম্ভব নয় ভেবে, বামীজি নিকটন্ত একটা গহররে আশ্রয় নিতে বোলেন, কিন্তু বৈদান্তিক ভাষার সব উল্টো। যা কিছু ভাল যুক্তি, তিনি ভার মধ্যে নেই। তাঁর পন্থা সকল কালেই স্বতন্ত্র, এমন কি, বিপদের সময়ও। তিনি বনেন, যথন বাতাস উঠেছে, তথন মেঘ এখনি উড়ে যাবে। এমন সামান্ত সামান্ত কারণে পথ চলা বন্ধ করা কোন কালের কণা নয়।

কাজেই আমরা অগ্রদর হোলুম। রান্তায় জনমানবের সাড়া-শন্ধ নেই; আকাশের অবস্থা ক্রমেই গারাপ হোতে লাগ্লো; কিন্তু নিকটে আর আশ্রম নিল্বার উপায় নেই। যেই ছুই একটা গুহায় আশ্রয় নেওয়া যেতে পার্তো, তা পিছনে ফেলে এসেছি। বড় গাছও নেই; আমরা যে পাহাড়ের উপর দিয়ে যান্তি, তার গাছগুলি ছোট ছোট, কোল দিকে একটাও বড় গাছ নজরে পড়েন।।

জমেই বাতাস বেণী হোতে লাগলো, শেষে ব্লীতিমত ঝড আরুছ ্গোলো। প্রতি মুহর্তেই মনে হয়, পর্বতশৃঙ্গ বুঝি মাথার উপর ভেঞ্জে পড়ে। অন্ধকার আকাশ, আর শন শন শব : আমরা চারিটি প্রাণ সেই প্রলয় কাডের ভিতর দিয়ে চলচি, পদখলিত হোয়ে নীচে পড়বার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। থানিক পরেই অল্ল বৃষ্টি পোড তে লাগ লো. আমরাও প্রাণের দায়ে যতদর দাধ্য ক্রতপদে আশ্রয়ের সন্ধানে গোলতে লাগল্ম। কিন্তুপাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হোয়ে মুষল্ধারে শিলাপাত আরম্ভ হোলো: তথন আমরা হতাশ হোয়ে পোডলম। এই পার্কত্য দেশে যে রকম বড বড শিলা বর্ষণ হয়, আমাদের সমতল প্রদেশের অনভিজ্ঞ লোকদের তাব্ঝিয়ে উঠাবায় না। এক একটা ি ।। এক একটা বেলের মত, স্বতরাং ত। মাথায় পড়া দরের কথা, শরী .. পোড় লে শরীরের কি রকম তুদিশা হোতে পারে, তা কল্পনায় উত্তমরূপ সদয়ঞ্চম করা কটিন হয়। আমরা উপায়ানের নাদেখে তাভাতাতি পাহাডের গায়ে ঠেদ দিয়ে আগাগোণা কম্বল মণ্ডি দিলম, কিন্তু তাতে মাথা বাঁচান ক্রিন দেখে কম্বর্গানায় কয়েক ভাঁজ দিয়ে পুরু কোরে তা দিয়ে মাধা ও মুখ চেকে রাখ লুম। গায়ের উপর হুই একটা শিল পোড় তে লাগ্লো, এবং তাতে আমাদের অভ্যন্ত ব্যতিবাস্ত কোরে তুললে: কিন্তু উপায়ান্তর নেই, তব আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মাথাটা কোন রকমে রক্ষা হোলো, কিন্তু বোধ হতে লাগুলো, শীতে বুঝি বুকের রক্ত জমে যায়।

শিলার প্রি ছেড়ে গেলে আমরা আবার উঠ্লুম। দেখতে দেখতে 
আকাশ বেশ পরিদার হোয়ে গেল, এমন কি, শেষে রোদও উঠ্লো।

দেই সাদ্যাতপনের কনককিরণসিক্ত পার্বতা প্রকৃতি এক আশ্চর্যা শোলা

নারণ কোরেছিল। ছোট ছোট গাছগুলি হোতে টোপে টোপে বৃষ্টি

শোড়ছে; পাহাড়ের গা বোয়ে নানা ভাষণা হোতে নালা বেব লোফে

ছ ছ শন্দে নীচের দিকে মাছে; আর আকাশ পরিদ্ধার দেখে পাশীর

দল আনন্দের সঙ্গে কলরব কছে এবং ভিজে পাণা বোড়ে ফেল্ছে—

এ দৃশ্য অতি স্থলর। কিন্তু ভিজে ক্ষল সর্ব্যাপে জড়িয়ে এক গা বেদনা

নিয়ে পথ চোল্তে চোল্তে আর প্রাকৃতিক সৌল্যা উপভোগ কর্বার

অবসর হয় নি। পাহাড়ে চোল্তে চোল্তে আমরা এই পাহাড়া প্রদেশের

একটা বৈচিত্রা বেশ লক্ষ্য কর্ছি; কোখা ও কিছু নেই, দেখুতে দেখুতে

আকাশ মেঘে চেকে গেল, চারিদিক্ অন্ধনার কোরে তুমুল কড় বৃষ্টি আরম্ভ

হোলো, তার পরেই দশ মিনিটের মধ্যে সব পরিদ্ধার। এই বৃষ্টি, এই

রোদ্ আমাদের দেশের প্রকৃতির এমনতর চাকলা প্রায়ই দেখা যায় না।

পিলচটী হোতে কর্পপ্রয়াগ প্রয়ন্ত রাও। সবে তিন মাইল মাঝা, কিন্তু এই তিন মাইল আস্তেই একেবারে আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! একে রুড্রপ্র, শিলাপাত, তার উপর রাওা আগাগোড়া চড়াই: সে চড়াইও এক এক জাগগায় ঠিক সোজা। একে তস্হজ অবস্থাতেইত। বোয়ে উপরে উঠা কঠিন, তার পর রুপ্র হোয়ে পাথর ভিজে গিয়েছে; অতান্ত সাবধানে ধীরে ধীরে পা কেলে আমাদের চোল্তে হোলো। বেলা প্রায় তিনটের সময় পিপলচটী হোতে বের হোয়ে এই তিন মাইল পথ অতিক্রম কোরে শীতে কাপ্তে কাপ্তে ব্যন কর্পপ্রয়াগে উপস্থিত হোলুমা, তবন বোধ হয় বেলা ভটা। একটা মানীর কোঠার ছিতলে বাসা নেওয়া গেল।

## কণপ্রাগ

२२७ (ম. एक्तांत-कान घर निष्ते महास ना शाल खारा हर ना কর্ণপ্রয়াগে তুই নদীর সঙ্গম হোয়েছে, একটি অলকননা অপরটি কর্ণ-গঙ্গা। কর্ণগলাকে ঠিক নদী বলা যায় না, এ একটা বড রক্ষের বেগ-বতী ঝরণামাত্র। এখানে নদীর মত স্রোত বোয়ে জল আসে না: নদীর পরিসর দেডশহাত, কি কিছু বেশী হবে; কিন্তু তার অনেক জায়গাই क्षिक्रिय शिख्यक्त । यथान मीटका टेक्ट्यवी इरयुक्त, ठावर नीटि वर्ष ব্দ জলধারা। পাহাডে খব বৃষ্টি হোলে তুতু শব্দে জল নেমে সমস্ত **फरव** यात्र। **এই मनीब मांग कर्नशक्षा (कम दशाला, जा**ब এकी) সম্বোষজনক কৈফিয়ং এখানকার পাণ্ডাদের মুখে শুনতে পা*ং* খায়। মহাবীর কর্ণ কিছুকাল এখানে তপস্থা করেন: মধ্যে একদিন ভার অব-গাহনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হোয়ে উঠে, এবং কিব্নপে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, সেই চিস্তাতেই তিনি কিছু ব্যস্ত হয়ে প্ৰভন: কিন্তু তপোবলে তিনি দেবতাদের এত বাধ্য কোরে রেখেছিলেন যে, প্রয়াগে স্থান করবার জনে তাঁকে আরু কোথাও যেতে হোলোনা। পতিতপাবনী গলা দেখানেই এসে অলকনন্দার দঙ্গে মিশালেন। কর্ণের ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে প্রয়াগ হোলো: কর্ণজী সেই সঙ্গমন্তলে স্থান কোরে দেহ শীতল,ও পবিত্র কোলেন। সেই হোতে এ নদীর নাম কুণগন্ধা হোলেছে। পর্বতবাসী সরলচেতা বিশ্বত্তহ্বদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যথন এই পুরাণ কাহিনী গভীর বিশ্বা

দের সঙ্গে আমার কাছে বির্ত কোনে, তথন এমন একটা ভক্তি ও
নির্ভরের ভাবে তার উদার মৃথমওল উজ্জল হোয়ে উঠ্ল য়ে, তা দেখে
আমার মনেও থুব আনন্দ হলো। দেখে গরের উপসংহার কালে য়গন
বোলে, "বাবৃজি এইসা কাম ভগবান ভক্ত কি ওয়াতে হর ওয়াকাং কর্
হে"—এবং সঙ্গে দাখে দীখনিখাস তাগি কোলে, তথন বোধ হোলো
রাজা একালের অভক্তি ও বিধামহীন তা মনে কোরেই থানিকটে হতাশ
হোয়ে পোড়েছে। বাতবিকই "এইসা কাম ভগবান্ ভক্ত কি ধয়াতে
হর ওয়াকাং করতে হেঁ"—এটা তার প্রাণের কথা, মুক্তি তর্কের জয়াল
হোতে অনেকদ্রে থেকে, এই রকম একটা কথার উপর নির্ভর কোরে
এরা কত শান্তি ও সাত্না উপ্রোগ করে। আমানের সরল বিধাসটুকু
অন্তহিত হোরেছে, সঙ্গে সঙ্গে আম্বা মনের শান্তিটুকুও হারিয়েছি।

আজ কর্ণপ্রমাণে অবস্থান করা যাবে দ্বির করা গেল। বাজারের দেয় একটা দোকান ঘরের উপরতলাথ আমরা বাদ। নিলুম। বাজারে দাকান খুব বেশী নয়; তবে মোটাম্টি জিনিস এখানে প্রায় সবই ওয়া যায়, এমন কি একখানা দোকানে ছানার মুছকিও পাওয়া পেল! দাকানগুলি সমন্তই পাহাছের গায়ে। আমরা যে দোকানে বাদা নিয়েঃল্ম, তার ভিতরের দিক থেকে উজি পাহাছের গায়ে একটা স্থানর কাঠাবাছী দেখলুম, বাছীট বেশ পরিদার পরিচ্ছা। আমার প্রথমেন হোয়েছিল-এ বৃঝি কোনও ইংরেজের বাসন্থান, কিন্তু পরে জান্তে রেমু এটি 'দাতবা-চিকিৎসালয়' এই গ্রম পাহাছের মধ্যে রোমীর কিংসা ও সেবার জন্ম গর্ম গরি কোরে ত্রাই কিছা গর্ম গ্রাত যে কত যান্ত্রীর উপরকার হয় তার সংখ্যা নেই। ডাক্সারনা বারমাসই খোলা গাকে, কিন্তু বছরের সকলসময় এখানে রোগী দেখা মন। তার্থভ্রমণোপলক্ষে এই সময়ই কিছু বেশী রোগীর আমদানী! একবার ভালারখানাটা দেখ্তে যাব ইচ্ছে কোল্ম কিন্তু সকাকে

আর ঘটে উঠ্ল ন।; চাকরটাকে চিকিংসার জন্মে পাঠিয়ে দিল্ম, থানিক পরে সে কয়েকটা কুইনাইনের বিভি নিয়ে ফিরে এলো।

আমাদের দেশ ভাতে বদ্ধিকাশ্রম থেতে হোলে হরিদারের পথে কেউ চলে না। বাঞ্চালা, বিহার কি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোগার লোক এখন অন্ন একটা ভাল বাঝে। পেয়েছে। হাওছা থেকে যে গাড়ী निश्ची यात्र तम्हे गांधीरक कार्याक कार्योत गांधीरमञ्जू आर्थ । स्मार्थनमञ्जूष নামতে হোতো। দেখান হোতে গুখপার হোলেই কাশী। এখন আর মোগলসরাই নেমে নোকায় গঞ্চাপার হোয়ে কাশী দর্শন কোরতে হয় না: অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে মোগলসরাই থেকে বের গোয়েছে, এবং কাশীর নীচেই প্রকাণ্ড পুল খোরেছে, তাই পার হোরে রাজঘাট ষ্টেশন নেমে গাড়া বা নৌকায় লোকে কাশী যায়। কাশীর বিশেশবের মন্দির দেখান হোতে প্রায় এক মাইল হবে। তার পরেই "বেনারদ দিটী ট্রেশন।" আফিস আদালত সাহেবপাড়। সমগুই সিকরোলের কাছে: এই সিবরোলের ভিতর দিয়ে অযোগ্যা রোহিলগঞ্জ বেলওয়ে বরাবর চোলে গিয়েছে এবং অযোধা। পার হোয়ে লক্ষ্ণে প্রভতির মধ্য দিয়ে একেবারে মারা বাণপরে গ্রিয়ে উত্তর-পশ্চিম রেল ওয়ের সঙ্গে মিশেছে । এই এযোধ্যা-त्वाहिनथ ७ दबन ७८४८ ७ तर्दननीत अक्टी भाषा दबन ७८४ जाइक । कार्य-গুদাম প্রয়ন্ত দোলা উত্তরেও একটা শাখা রেল ওয়ে আছে। কাঠগুদামে নেমে আল্বোড়ার মধ্যে দিয়ে একটা হাঁট। পথ পাওয়া যান, এ প্রতীও মন্দ নয়। এই পথ দিয়ে চোলে এদে কর্ণপ্রয়াগে বদবিনারায়ণের রাস্তায পোড়তে হয়। এখান হতে যারা পরিক্রমণ কোরবে অর্থাৎ প্রথমে কেদার-নাথ দর্শন কোরে তার পর বদরিকাশ্রমে যাবে, তার। কর্ণপ্রয়াগ হোতে নীচে নেমে রুক্তপ্রয়াগ পর্যাস্ক যায় এবং দেখান হোতে কেলারের পথে চোলে যায়: কেদার দর্শন কোরে আর সে পথে ফেরে না। সেই জায়গা হোতে আব একটা পথ এসে লালদালা নামক একটা ভায়গায় বদরিকাশ্রমের রাস্তার সঙ্গে মিংশছে। যারা এ পথ ধোরে যায়, তাদের শ্রীনগর কি দেবপ্রয়াগ দেখা হয় না।

আমরা কর্পপ্রয়াগের দাঁকো পার হোয়ে মণর পারে সক্ষম স্থানে লান কোল্ম। শীতের ভয়ে রাভায় আমি স্নানকে যতদূর সম্ভব পরিহার কোরেছিল্ম, কিন্তু এখানে এসে যদি নিদেন একটা ভূবও না দিয়ে এ ছারগাটা ছেছে যাই, তা হোলে কাজটা বছই থারাপ দেখারে; আর গাই হোক, যমের কাছে ভায়সগত কোন কৈ ফিয়ং দিতে পারবো না। খতএব অনেক আগোজনের পর মান করা গেল। জল দাকণ ঠাওা, তব্ এখন জৈছিলাস। শীতকালে কি অসন্থা হয়, তা কল্লনাতেও ঠাহর হয় না।

সন্ধান্তলের উপরেই কর্ণবীরের এক প্রকাণ্ড জীর্ণ মন্দির, মহাবীর কর্ণ দ্বাপরের লোক, অন্ততঃ তারে ক্রিয়া কাণ্ড দ্বাপর ও কলির সন্ধিতলেই ঘটেছিল, কিন্তু এ মন্দিরটী দ্বাপরস্থাের চেয়ে আধুনিক বােলে বােধ হোল না। এ প্রান্ত যে সকল প্রতনান্ত্র জীর্ণ মন্দির দেণিছি, তাদের যে কেউ সংশ্লার করাবে, সে আণ্। কিছুমাত্র নেই, স্করাং সে মন্দরের অধিকাংশই তু'পাচ বংসরের মধ্যে ভূমিসাং হবে, এমন স্ক্তাবনা দেখা যায়; এই কর্ণের মন্দিরেরও সে সন্তাবনা যথেষ্ট আছে। মন্দিরের পরোহিত বৃদ্ধ আন্ধানের কিন্তু এর স্থানিত্বের প্রতি ম্বাধ বিশ্বাস; তিনি বােলেন যে, তার বাল্যকাল হোতে মন্দিরের এই যবহা দেখে আস্টেন, কিন্তু থেগানে যতনুকু ফাটা ছিল, এই দীর্ঘকালে তার আধ ইন্ধিও বেশী বাড়ে নি। মন্দিরটি পাধরের, চৌকাটিও পাধরের, দার লােহার। মন্দিরের মধ্যে প্রচিও একটা ঘটা মুলান আছে, সেই ঘটাটে নেড়ে যাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশ কােরতে হয়। ঘটা নাড়া যদি অবশ্র কর্ত্তব্য হয়, তা হালে আমি আমার মাালেরিয়া-গ্রন্তর্থ শ্রীহাধারী বন্ধীয় হাতাদের সাবধান, কোর্চি, তারা যেন

এখনে এই মন্দিরে প্রবেশ করবার জংসাংস প্রকাশ না করেন। যা হোক মানি বছকটে মন্দিরে প্রবেশ কোর্তে সমর্থ হোষেছিলুম; তার মধা মহাবীর কর্ণ ও তাঁর মহিষীর মুর্ত্তি বর্তমান। মূর্ত্তি প্রস্তরনির্দিত, খুব পুরাণ, তাতে কিছু শিল্পীর ভাপ্তরবিভার যথেই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বছমূলা অলকারাদি কিছুই নেই; শুনা গেল, পুর্কের ছিল, নেপাল মুদ্ধের সময় তা অপহত হোয়েছে। বীরবরের অবস্থা বড় শোচনীয়; যাত্রীদের কাছে থেকে যা কিছু পাওয়া যায়, তারই উপর তাঁকে ও তাঁর পুরোহিতকে নির্ভ্তির কোরতে হয়। যাত্রীরা অনেকে সঙ্গমন্থলে আদ্ধি তর্প-পাদি করে, তাতে প্রেরহিত ঠাকরের অল্প বিওর লাভ হয়।

কর্ণপ্রয়াগে অধিবাদীর সংখ্যা বেশী নয়। সকলেই বছু গ্রীব, অতি কষ্টে দিনপাত করে। আমাদের দেশের আউট পোষ্টের মত এথানে একটা ছোট থানা আছে। থানায় হেড কনেষ্ট্রল ও চার পাঁচজন কনেষ্টবল আছে, কনেষ্টবলের। রাত্রে চৌকা দেয়। আমাদের দেশের কনেষ্টবল ও এথানকার কনেষ্টবলে কিছুই তফাং দেখলুম না; আমাদের দেশের প্রভদের মত এরাও শিষ্টের দমন ও ছণ্টের পালন কোরে থাকে. এবং হ'প্যসা লাভের আশায় একজন নিরীহ ব্যক্তির সর্বনাশ কোরতে কিছুমাত্র আপত্তি বোধ করে ন।। এথানকার কনেষ্টবলদের যে রকম মেজাজ দেখা গেল, তাতে তারা যে কট স্বীকার কোরে প্রতি রাজে চৌকী দেয় এমন বোধ হোলো না; তবে আমরা এখানে যে ছ'রাত্রি ছিল্ম, দে ছু'রাত্রেই এদের হাঁক ছু'তিনবার কোরে ভনেছিলুম। পাঠক মহাশয় অমুগ্রহ কোরে মনে করবেন না যে, তারা আমাদের চোর বিবেচনা কোরে এতথানি সতর্কতা অবলম্বন কোরেছিল; ভারা যদি দেই দিদ্ধান্ত কোরে এরকম সতর্ক হোতো, তবে তাদের প্রশংসা করবার কারণ ছিল: কিন্তু তারা এতথানি সতর্ক হয়েছিল তার কারণ, সেদিন ঐ বিভাগের পুলিশ ইনস্পেক্টর পরিদর্শন উপলক্ষে এথানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে একটু কার্যাপটুতা দেখান এরা অনাব্ছাক বোলে মনে করে নি।

অপরাব্ধে একাকীই ভাক্তারখানা দেখতে গেলুম। ভাক্তারটি নৃতন্নেক সবে তিন দিন হলো এখানে এদেছেন। এই আশক্ষিত লাকের মধ্যে নিমেক প্রবাদে তাঁর দিন যে কেমন কোরে কাট্চে তা আমি টক কোরে উঠতে পাল্লম না। এই "তিন দিন একা থেকে বোধ হলো তিনি খানিকটা দোমে গিয়েছেন; তাঁর কাছে থেকেই তিনি আমাকে মহা সমাদরে গ্রহণ কোলেন। তুই একটা কথাতেই বৃর্লুম, লোকট বছ বিনয়ী। ভাক্তার বাবুর বয়স ত্রিশ বংসরেরও কম বোলে বোধ হোলো। এর বাড়ী মুরাদাবাদের কাছে একটি গ্রামে, লাহোর মেডিকেল স্কল থেকে ভাক্তারী পাশ কোরেছেন; আজ ছয় সাত বছর গর্ধনিমেন্টের চাকরী কোছেন। ইংরেজী বেশ ভাল না জানলেও কথাবাছ। চলনসই বল্তে পারেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যান্ত ইংরেজীতেই আলাপ কোলেন, শেষে যখন আমার মুধ্যে শুনলেন যে, মানি অনেকদিন থেকে পশ্চিমাঞ্চলে আছি, তথন ইংরেজী ছেছে হিন্দুলানীতে কথা আরম্ভ কোলেন।

খানিক পরে তাঁর সঙ্গে ইাসপাতাল দেখ্তে গেলুন। সে দিন সেথানে দশবারো জন রোগী ছিল, তার মধ্যে একজনও বাঙ্গালী দেখা গেল না। রোগীদের উপর ভাক্তার বাবুর বছ যত্র। তথু কর্ত্তব্য গোলে যে তাঁর যত্র তা বোধ হলো না; বাতবিকই তাদের জ্যেতার একটু প্রাণের আগ্রহ দেখা গেল। ইাসপাতাল দেখা হোলে পুনুস্বার তাঁর বিশ্রাম কক্ষে এদে বোসলুম। তাঁর টেবিলের উপর তিন চারপানা বেরের কাগজ দেখ্লুম, তার মধ্যে লাহোরের Tribune ও কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল; অনেকদিন পরে মমৃতবাজার হাতে পড়ায় মনে বছ আনন্দ হোলো। এই তুর্গম পাহাড়ের মধ্যেও অমৃতবাজার

গাহে! আমাদের দেশের কাগজের ও রকম বিভৃতি লক্ষ্য কোরে মনে মধ্যে একটু অহলারও জন্মালো। অমৃতবাজার দম্পাদক মহাশ্যের উপ্রেজ্ঞান্তার বাবুর গভীর ভক্তি, তিনি তাঁকে এতদুর উচ্চ মনে করেন ও অনাগাদে আমাকে জিপ্তাদা কল্লেন, "Is there any like of him in Bingal ?" আমি উত্তরে তাঁকে বাবু স্থরেক্সনাথ বন্দ্যোপাধানে শনরেক্সনাথ দেনের নাম বোল্লুম। স্থারক্স বাবুর বক্তৃতা তিনি লাহাতে কবার শুনেছিলেন, তাঁকে "Prophet of India" বোলে উল্লেখ কোলেন, এবং আমাকে জিজ্ঞানা কোলেন, আমি যে স্থরেক্স বাবুর নাম কল্লম তিন সেই বজা স্থরেক্স বাবু কিনা! আমি উত্তর দিলে তিনি বলেন স্থরেক্সবাবু যে, সংবাদপত্রের সম্পাদক তা তিনি ইতিপূর্বের জান্তেন না। যাহাক আমার কাছ থেকে তিনি বেঙ্গলী ও মিরবের ঠিকানা লিখে নিগেন এবং বোলেন তিনি শীন্তই স্থানান্তরে বদলী হবেন সেখনে গিয়েই এই প্রিকা ভাখানা নেবেন।

আমাদের কথাবাতা হোছে এমন সময় আর একটা ভদ্র যুবক দেখানে উপস্থিত হোলেন। ডাজার বাবু তাঁকে সমাদে কোষে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। ইনিই পূর্বাব ত পুলিশ ইন্স্পেক্টর। এর বাড়া অস্থালায়, লাহোর কালেজে বি, এ পর্যান্ত পোড়েছিলেন; কথাবাত্তায় যতনূর বুঝলুম, দেখলুম লোকটির বেশ পড়া ছলা আছে। আমার মত একজন ইংরেজী-জ্ঞানা 'ইয়ংম্যান' তীর্থলমণে এসেছে ভ্রেন, তিনি খুব আশ্চর্য্য হোয়ে গোলেন! "সম্মানী চোর নম বে চকায় ঘটায়"—এ প্রবচনটা আমার পক্ষে বেশ থেটে গেল। তিনি পুলিশের লোক, স্ত্রাং যে কথাটার সহজ্ঞ অর্থ হয় তিনি তার কৃটার্থ টেনে আনবেন এর আর আশ্চর্য্য কি?—তিনি সিন্ধান্ত কোল্লেন যে, আমি নিশ্চয়ই কোন "পোলিটিক্যাল অব্জেক্ট" নিয়ে বের হোয়েছি; এমন কি, খামার "অবজেক্টটা" কি, তাও জানবার জন্তে যথাসাধ্য চেটা

কোলেন: কিন্তু বলা বছিলা, কুতকাণ্য হোতে পালেন না; তবে সে, আমার লোঘে কি তাঁর দোঘে তা নিশ্চম বলা যায় না। আমি কিন্তু তাকে যংপরোনাতি আয়াসের সংশ বুঝুতে চেষ্টা কল্লম যে, সেই জনগীন পাহাড়ের মধ্যে আমার মত একজন হর্মল বাদালীর কোন 'পালিটাকালে অবজেক্ট'ই সিদ্ধ হোতে পারে না। অবশেষে তিনি বল্লেন, "I cannot bring myself to believe that a man of culture like you has been taking so much trouble to go to see a shrinc." আমি কি শুধু ভাঙ্গা মন্দিরে কংকগুলি বহু পুরাতন দেক মৃতি দেগ্বার জত্যে, অনাহ'রে অনিদায় কঠোর পরিশ্রম কোরে পাহাড়ে গুরে বেড়াজি ?—এরা কি আমার কঠালদার জনযের গভীর বেদনা নিবারণ কোর্তে পারে গুপার্বতা নয় সৌন্দায়, প্রকৃতির বিচিত্র দৃষ্ঠা খবতোরা বন্ধিম গিরীনদীর রজ্জ প্রবাহ ও স্থাতল সমীরণের অবারিত হিলোল, এরাই যে আমার জীবনের উপাস্ত দেবতা, ইনেম্পক্টর তা বুঝতে পাঞ্চেন না।

যাহোক ইনেপাকুর বাবুর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও অনেক কথা হোলো।
ক্রমে রটিশ পালিয়ানেউ, আইরিশ হোমক্রল ও জাতীয় মহাসমিতি
হোতে আরম্ভ কোরে আমাদের প্রীহা বৃদ্ধি ওতার সঙ্গে সাহেবদের ঘূঁদির
নৈকটা প্রভূতি গমন্ত বিষয়ই আলোচনা করা গেল। ইনেপাকুর বাবু
সেই দিনই চোলে যানেন; তিনি তার ঠিকানা আমাকে দিয়ে গেলেন
এবং বোলেন যদি রাভান্য কোন অস্তবিধা হয় এবং কোনও পানে থানাওয়ালারা কোনও যাত্রীর উপর অত্যাচার করে, তা হোলে আমি মেন
অবিলহে তাকে সে কথা জানাই। তাঁকে এ সমন্ত কথা জানালে, তিনি
অত্যন্ত বাধিত হবেন এবং প্রতিকারের যথেষ্ট চেই! কোরবেন। ইন্স্কেক্টর বাবুর ভদ্রতায় আমি খুব আনন্দ লাভ কলুম।

ইন্স্কেক্টর বাবু চোলে গেলে আমিও উঠ্বার যোগাড় কোলুম,

কিন্তু ভাকার বাবু আমার জন্তে প্রচুর জলযোগের আয়োজন কোরেছিলেন; স্বতরাং তাঁহাকে একটু বাধিত করা দরকার হলো। তাঁর কাছে বিদায় নেবার সময় তিনি আমার সঙ্গে কডকগুলি কুইনাইনের বড়ী, আমাশন্থের বড়ী প্রভৃতি তিন চার রকম দরকারী ঔষধ দিলেন। আমার নিজের কিছুই দরকার ছিল না, সে কথা তাঁকে বোল্লে তিনি উত্তর দিলেন যে, সেওলি সংখ্যাক্লে রাস্ততঃ রাস্তাতেও কোন পীড়িত বিপন্ন ব্যক্তিকে সংখ্যা করা চল্বে। এর পর আর কোন কথা, নেই। আমি তাঁকে হদয়ের সঙ্গে সন্থান দিয়ে ঔষধগুলি নিয়ে বাসায় ফিরে এলুন। তথন অপরাহ ৫টা।

বাসায় এদে দেখি, সকলেই যাত্রার জন্তে প্রস্তুত হোমেছেন।
আমাদের নন্দপ্রয়াগের পথে থানিকটে অগ্রসর হোয়েথাক। দরকার;
কারণ আগামী কাল চন্দ্রগহণ, গ্রহণের তায় শুভদিনে রান্তায় কোন
চন্টাতে না পোড়ে থেকে একেবারে নন্দপ্রয়াগে পৌছুতে সকলেরই আগহ।
সপ্রীয়য় যদি এ অভিপ্রায় কিছুকণ আগে ব্যক্ত কোন্তেন, তা হোলে
অনায়াদে আরে। ত্বকী আগে বের হওয়া বেত। যাহোক দেই শপ্রার্হেই কর্ণপ্রয়াপ ভেড়ে চোলতে আরম্ভ কোলুম, বৈকালে না পথ
চলা যায় না, তার উপর পথ খ্ব খারাপ, পর পর শুধু ভাইই আর
উৎরাই। কাপ্সেই সন্ধানি লাগতে লাগতে কর্ণপ্রয়াণ থেকে তিন
মাইলের বেনী যেতে পারি নি। যেখানে এদে সন্ধ্যা লাগ্লো, দে যায়গানীর নাম কাঞ্চাচী।

আমরা কালা চটাতেই রাত্রি কটোন স্থির কোলুম। এই চটাতে একধান মাত্র ঘর তবে ঘরখানা একটু বড়—এই যা কথা। ঘর পাতা দিয়ে ছাওয়া, কোন দিকে বেড়া নেই। চটাওয়ালা বড়ভাল মাহ্য, নোকানদার হলেও তার বাবহার বড় ভরু! এ দেশের চটিওয়ালারা ঘরভাড়া নেয়না, অধিকত্ব যাত্রীদের থালা, ঘটা, কড়াই প্রভৃতি দিয়ে

সাহায়া ক.র। প্রত্যেক চটিওয়ালার লোকানেই এরকম সাত আট প্রস্থ জিনিস থাকে। রাজা যে রকম তুর্গম, তাতে নিজের শরীরকেই নমন্ত্র সময় নিয়ে যাওয়া কঠিন, তার উপর যদি ঘটা বাটা প্রভৃতি দংসারের জিনিস বোয়ে নিয়ে থেতে হয়, তা হোলে গুধ আমাদের মত ত্বল বাগালী কেন, অনেক ক্ট্রসং হিন্দু খানীকেও এই পথে যাওয়ার অভিপ্রায় পরিত্যাগ কোরতে হয়। তবু হিন্দুখাীরা কখন কখন ১ই একটা অবশ্য-ব্যবহাষ্য জিনিস্সঙ্গে নিয়ে আসে। চটী ওয়ালাদের তকটা নিয়ম আছে, তাদের দোকান থেকে আবশ্যক পাছপ্রব্যাদি নাকিনে, রান্তার যেখানে সভা পাওয়া যায় এমন কোনও জায়গা থেকে য'দ কিনে নিয়ে আদা যায়, তা হোলে চটাওয়ালা "থালি বর্ত্তন" (থালা বাটা ইত্যাদি বাসন) দেওয়া ত দরের কথা সে যাত্রাকে তাদের ঘরেই বোদতে দেবে না: কারণ নারায়ণ্যাত্রানের কাছ থেকে আত্রয়স্তানের ভাড়া নেওয়া তাদের মতে মহাপাপ, অথচ নার্থণ্যাত্রী যে তাকের আশ্র শ্বলাভের তলায় পোডে শীতে মারা যাবে, তাতে তাদের মপ্রাধ হবে না। চটীওয়ালার। বলে যে, তাদের দোকান থেকে জিনিদ কিনলে যে লাভ হয়, তাতেই তাদের দেকোনের ভাড়াইতাাদি প্রথিয়ে যায়: সেত আর ঘরের প্রদা ব্যয় কোরে দ্যাব্রত থোলে নি। এ কথার কোন বৈষ্মিক উত্তর দেওয়া শক্ত। চটাতে কোনও বিছানা পাবার যো নেই, নিজের কংলই একমাত্র সমল।

তবু আমবা এথানে বেশ স্থাথ ছিলুম: চটীওয়াল। সকাল সকাল আমাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় কোরে দিলে, এবং পুদিনা ও তেঁতুল দিয়ে সে নিজে এমন স্থাত্ চাট্নি তৈয়েরী কোর্লে, যাব কথা. বছদিন আমাদের যনে থাকুবে।

আমরা পথখ্রমে কাতর হোয়েছিলুম, আহারাদির পর শয়ন করা গেল ; কিন্তু আরু সকল গুণ থাকুলেও চটীওয়ালার এক মহৎ দোষ ছিল, সে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্মানাপী। সে আমাদের পাশে বামে ধর্মানাপ আরম্ভ কোরনে, এবং হত্তমানজীর লেজের দৈর্ঘ্য, ভরতের বাঁটুলের গুরুত্ব ও ভীমদেনের আহারের পরিমাণ প্রভৃতি আদাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন কোর্তে লাগ্লো। বলা বাহুল্য, আমাদের দ্বারা তার কৌত্তল নির্ত্তির বছ স্থাবিধে হয় নি। বিশেষতঃ কানের গোড়ায় সে বক্ বক্ করাতে বৈদাধিক ভায়া যে রকম অশাস্তপাবে উঃ! আঃ । কোর্তে লাগলেন, তাতে আমার ছয় হলো, হয় তবা নিলাকাতর অসহিস্তু বৈদাধিক কিছু গোলঘোগ বাধাবেন। যা হোক ক্রমে আমাদের সকলকে নিলামার দেখে চটীওয়ালঃ বোধ করি ভয়োহদাহে শুতে গিয়েছিল। শেষরাত্রে জেগে দেখি, আকাশ ভয়ানক অন্ধকার, মেঘে চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন, অল্ল অল্ল রাইও পোড়ছে । মেঘর গতিক দেখে সঙ্গীগণ বের হবেন কিনা, তাই ইতন্ততঃ কোর্তে লাগলেন। আমি কথাবার্ডানা কোরে কম্বল মুড়ি দিয়ের রান্তায় নেমে গড়বার উল্লোগ কোর্তে লাগলুম।

## নন্ত্রাগ

২০ মে, শনিবার, —কংক্রেদিন আগে বৈদান্তিক ভার। শিলাবর্ধণের স্থথ
মধ্যে মধ্যে অক্তব কোরেছিলেন, আজ আকাশে এই রকম দোর ঘনঘটা
দেখে চটা ত্যাগ কর। সম্বন্ধে তাঁকে কিঞ্চিং উদাসীন দেখা গেল, এবং
তিনি তার ধূলিলাঞ্চিত কম্বলখানিতে সর্কশরীর ভাল কোরে চেকে,
এই গুরু গন্তীর মেঘগর্জন ও ঝুপ ঝাপ বৃষ্টিপতনের মধ্যে আর একবার
দীর্ঘনিজার আগ্রোজন কোর্তে লাগলেন। আজ তাঁকে কিঞ্চিং শিক্ষা
দেওয়া আমি বাছলা বোধ কল্পুম্না। টানাটানিতে তাঁর কম্বলখানির
"নৃত্তমত্ব" আরও একটু বাড়িয়ে তাঁকে আমাদের সক্ষে বাত্রা কোর্তে বাধ্য

নর্ম এবং বৃষ্টির মধাই চল্তে আরম্ভ করা গেল; কিন্তু মেঘের অবস্থা দেশে কারো বৃঝ্তে বাকী রইল না যে, আজ "গ্রহণদেখা" অসম্ভব । তব্ তটা পথ এগিয়ে থাকা যায়, সেই ভাল মনে কোরেই আমরা তুর্গোগের মধোও চল্তে লাগল্ম; বৈদান্তিক আমার পশ্চাতে নীরবেপথ অতিক্রম কার্তে লাগলেন। আমার মন্তকে আশু বজুপাতের প্রার্থনা ছাড়া সে দ্যার যে তিনি অলা কোনও চিন্তার মনোনিবেশ কোরেছিলেন, এমন মনে হয় না।

রাস্তায় থানিকদুর এসে আমরা একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাঙী ও বাগান দেখতে পেল্ম; বাড়াটী একে পরিত্যক্ত, তার উপর বহু প্রাচীন। তার পর্বেকার শোভা ও সম্পদ এখন সম্পর্ণ অপস্ত হয়েছে: কিন্ত এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে, বুক্রাজী-সমাচ্চঃ এই ভগ অট্রালিকা ্রামার আয়ে কল্পনাজীবীর চক্ষে এক নতন কল্পনার রাজা খলে দিলে। শেই বল্পবের যখন এই অটালিক। সমন্ধ ও ধনপুর্ণ ছিল, সেই সময়ের একটা প্রশান্ত ও পবিত্র দশ্য আমার সম্মথে বিকাশিত হোলো। যেন কোন তেজ্ঞপুঞ্চমন্ত্রিত যোগিবর ঐ সম্বাধের বাঁধান বটমূলে বোসে প্রভাত-সর্বোর দিকে চেয়ে সদয়ের অম্বন্তল হোতে বিশ্বপিতার স্বতিগান াচেন এবং সেই গভীব মহান সঙ্গীতের প্রতিবর্ণ প্রভাতরাগরঞ্জিত এই বনস্থলীতে প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে: সাধর অগণ্য শিষ্যবৃন্দ চারিদিকে নানা কার্য্যে ব্যস্ত। কেই প্রজনিত অগ্নিকণ্ডের সম্বাংগ মুগচর্মে ব্যোসে উর্দ্ধে দাম গান কোচ্ছেন, কেহ অপেক্ষাকৃত যুবক দাধকে তল্পে-পদেশ দিচ্ছেন, কেহ বা স্নানাস্তে সর্বাশরীরে বিভৃতি মেথে স্থদীর্য জটাপাশ ারীদ্রে ছেড়ে দিয়ে বোদে আছেন। বশিষ্ঠের আশ্রম, বিশ্বামিত্রের তপো-নে, শাওবসাম্পদ সকল জায়গার কথা গীরে গীরে আমার জদ্ম অধি-কার কোরলে। অতীত গৌরবের জীর্ণ সমাধি বুকের মধ্যে নিয়ে এই বস্থীৰ্গ অটালিকার বিদীৰ্ণপ্রায় পঞ্চরগুলি কত কাল থেকে এই নিৰ্জন

প্রদেশে একটা বিমল শাস্তির উৎস খুলে দিয়েছে! কিন্তু তীর্থবারীর মধ্যে কয়ন্দল লোক এই পুণাাশ্রমের ভগ্নাবশেষ দেখে মুগ্ধ হয় ? যে সর মাত্রী এই রাস্তায় চলে, তাদের মধ্যে বোধ করি অতি অল্প লোকই এই অট্রালিকার প্রবেশ কোরে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট কোরেছে। আমাদের আগে আগেও তুই একজন যাত্রী যান্ধিল। এই অট্রালিকার কাছে এসে উদাসীন ভাবে তার। এক্ষরার এর দিকে চাইলে, তারপর শাসুম হোতা কি হিয়া এক স্বামীন্দ্রীকা আশ্রম থা! এই পর্যান্ত বলেই সে স্থান ত্যাগ কোলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আশ্রমের প্রত্যেক র্কেলতার সঙ্গে শান্তি, আনন্দ ও প্রেমের এমন একটা মাধুর্ঘ্য বিজড়িত রয়েছে, এই ভগ্ন অট্রানিকার প্রত্যেক প্রাচীর এবং কক্ষপ্রলিতে এমন একটি নীরব ইতিহাস অন্ধিত আছে, যা দৃষ্টিপথে না পোড়েই থাক্তে পারে না।

বেলা তথন প্রায় ৯টা। বৃষ্টি একটু একটু থেমে গিয়েছে, রৌদ্র উঠেছে। আমি সেই বাঁধা বটতলায় বোসে নানা কথা ভাব্চি; মাধার উপর টুপ্টাপ কোরে বৃক্ষপল্লবচাত জলবিন্দু পড়াতে একটা পুরাতন গান মনে পড়ে গেল.—

"আবার বল রে তরু প্রভাতকালে, ধরা ভেদে যায় তোর নয়ন জলে, না জেনে লোকে বলে শিশির পড়া জল রে!"

বান্তবিক এ জায়গাটাতে এমন এক স্নিগ্ধ সৌমাভাব মনের মধো জাগিয়ে দেয় যে, ভগবানের করুণা ও প্রকৃতির বিশ্ববাপী স্থশোভনস্ব স্বতঃই স্কদ্ম অধিকার করে।

আমার সঙ্গীর। আমার পিছে পিছে আস্ছিলেন। আমার অস্বাভাবিক গতি-বৃদ্ধি বশতঃই হোক, কি তাঁদের স্বাভাবিক ধীরতা বশতঃই থোক, তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছেন। তাঁদের পথ চেয়ে আমি এত

জন এই ভগ্ন আটালিকার ভিতর প্রবেশ করি নি: ভারচিলম সকলে একত্রেই যাব, কিন্তু এক ঘণ্টা অপেক্ষা কোরেও যথন তাঁদের দেখতে পেলম না তথন একাই দেই নির্জ্জন অট্রালিকায় প্রবেশ কোল্লম। দেখনম অটালিকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হোমে গিয়েছে, কিন্তু এখনো দেওয়ালে ধনরাশি লেগে আছে। কত দীর্ঘকালের পূঞ্জীভূত ধুম এই দেওয়ালে কোনও ব্রহ্মপরায়ণ সাধর অন্তুষ্ঠিত পবিত্র হোমাগ্লির চিষ্কু অঙ্কিত কোরে রেখেছে। এই যজ্ঞধুমের স্থান্ধ এখনো যেন চারিপাশের বায়ুন্তর আমো-দিত কোরচে। প্রত্যেক ঘরেরই মাঝখানে এক একটা অগ্নিকুও; ধর্মা-মুদানের জন্মেই ইহা তৈয়েরী হোয়েছিল বলে মনে হোলো। নীচের পাঁচটা ঘরে আর কিছু নেই। উপরে উঠবার জন্মে সিঁড়ির সন্ধান কোর্ত্তে লাগ্রম। বহু অনুসন্ধানে প্রায় গ্লদঘর্ম হোয়ে অনেকক্ষণ পরে একটা মিডি আবিষ্কার করা গেল। ধাপগুলি কতক বা ভেঙ্গে গিয়েছে আর কতকের উপর বড বড গাছ জন্মেছে। যা হোক বিশেষ সতর্ক হোয়ে উপরে উঠলম: সম্মথেই দেখি একটা প্রকাণ্ড হল ও তার যে পাশে নদী সেইদিকে তটি ঘর, প্রত্যেক ঘরে নদীর দিকে চার পাঁচটা জানালা। জানালায় শুধ ফুকোর বর্তুমান, কপাট চৌকাট অনেক পর্বেই অন্ত ইত হোৱেছে।

উপরের হলটি আঞ্জ বেশ পরিকার আছে। দেওয়লৈ নানারকম ছবি আঁকা; ছই একটা ছবি মুছে গিয়েছে, কোন কোনটার রক্ষ ময়লা। কিন্তু অনেক ছবির রক্ষই বেশ উজ্জল আছে। সকল ছবিই হিন্দুসানী ববণের, এবং যে সকল রক্ষে আঁকা হোমেছে, সেগুলি অতি উৎক্ষা। চিত্রকরও যে স্থানিপুণ, তা ছবিগুলি একটু লক্ষা কোরে দেখ্লেই বুঝ্তে পরাহায়।

আমি ছবি দেখতে লাগরুম। প্রথমেই দেবাস্থরের সমুদ্রমন্থন বিরে পোড়ল। নাগরান্ধ শেষকে মন্তনরজ্জু োরে দেব ও দানবে মহোং- সাহে সম্প্রমন্থন আরম্ভ কোরেছে; কোন্ দিকে দেবতার দল আংকান্ দিকে দানবের দল তা চিনে নেওয়া একটু শক্ত । তবে দেং দানবের চেহারা মধ্যে এইটুক্ পার্থকা দেখা গেল যে, দেবতাদের চেহারা নিতান্ত ভালমান্থরের মত, তারা প্রায় সকলেই মুকুটধারী; আর দানবের চেহারা অনেকটা ভাকাতের মত; গাঁটাগোটা শরীর, মোটানোটা চোখ, এবং ঝাঁকড়া চুল। যেন তাদের শরীরের প্রত্যেক মাংস্পেশী হোতে একটা জাগ্রত উৎসাহ ও কার্যাপরতার আভাস পাওয়া যাচেছে; মুথে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন স্কশন্ত অভিত । কিন্তু সব চেয়ে প্রধান বিশেবক আমার বোধ হোলো, তাদের আরুতির ও পরিচ্ছদের; —গ্রুটি হিন্দুস্থানী ধরণের! আমাদের সেই সমতল বন্ধভূমির ইন্দ্রের চেহারা কেমন বরের মত, কিন্তু এ পার্মতা প্রদেশে এই বাড়ীর দেওয়ালে ইক্র যে মুর্ভিতে বিরাল কোচেন, তাতে আমরা দ্বের কথা,
ইক্রাণী স্বয়ং বাঙ্গলা মূলক হোতে এখানে এসে দেবরাজকে খুঁজে
নিতে পারেন, নিতান্ত চাকুষ প্রমাণ ছাড়া একথা বিশ্বাদ কোরতে

সম্প্রমন্থনের পরবর্ত্তী চিত্র সীতার বিবাহ। নবজলধর কার প্রামান্ত্র রামচন্দ্র হর ধর তেকে বরের বেশে সভাতলে দাঁ ভিয়ে আছেন। নতম্ব; কিন্তু বিনয় এবং সমাগত রাজা, ঋষি ও রাজণগণের প্রতি এক স্থাভীর সমানের ভরে সেই স্থানর মৃথ এক আশ্চর্যা শোভা ধারণ কোরেছে; সীতাদেবী পুষ্পমালা হত্তে সেই বিবাহসভায় অগ্র-সর হোচেনে; সন্থে সহাসিনী স্থানর দল। এই আনন্দপূর্ণ দিনে, বিপুল উৎসবের মধ্যে তাদের অসীম আনন্দ যেন তাদের ক্রদয় মধ্যে আর বেঁধে রাধতে পার্ছে না। ব্র্ধাকালে নদীর জল যেমন নদীর পরিস্ব পরিপূর্ণ কোরে ছই কুল প্রাবিত করে, এদের হৃদয় পূর্ণ কোরে তেমনি সর্ব্বশরীরে একটা গুর্মনীয় দাকলা উপস্থিত কোরেছে, এবং

াই জন্ম তাদের আরে। স্থন্দর লাগ্ছে। লজ্জায় সীতা দেবীর মৃথগানি ভ্রন্থে গিয়েছে, এবং শত শত সভাসদ্বর্গের কৌতৃকপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি সেই লক্ষাপ্তিত কোমল মৃথগানির উপর যুগপং বর্ষিত হোয়ে তাঁকে আরো বিপন্ন কোরে তৃলেছে; কিন্তু তরু যেন হৃদয়ের প্রসন্ধতা মৃথে প্রতিফলিত গোছে। বিবাহ সভার একধারে লক্ষণ, ভরত ও শক্ষম উপবিষ্ট; উচ্চ গৃহচুড়া থেকে উর্মিলা, মাওবী এবং শতকান্তি অলক্ষিত ভাবে তাঁদের দেবে স্বিতরতে প্রবল হাস্তবেগ সংবরণ কছেন। এ দের তিন ভাইয়ের আকার প্রকার ও বেশভুষায় আমি এমন কিছু দেখলুম না, যাতে কোরে হঠাং এই রকম অপর্যাপ্ত হাসির আমদানী হোতে পারে; তবে কথা এই যে, তরুণদের হাস্তের সর্বদা সজোষজনক কারণ গৃঁজে পাওয়া যান। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিক্তা নেই, এবং আমি আশা করি বাঁদের সম্বন্ধে আমি হঠাং একটা মন্তব্য প্রকাশ কোরে ফেলেছি, তাঁদের সদম্য আমাকে ক্ষাপ্ত আমিকে কৃত্তিত হবে না।

সীতার বিবাহের পরই শিবের বিবাহের ছবি। স্থী আচার হোচ্ছে; এয়োরা বরকে চারিদিকে ঘিরে ছলাছলি কোবৃচে; বর কিন্তু প্রশাহভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, এ আনন্দ শ্রোতে তাঁকে কিছুমাত্র চঞ্চল কোবৃতে পারে নি। বরের বিবাহ সাজ কিছুই দেপলুম না; কারণ তিনি বিয়ে কোর্তে এসেও "ইউনিক্ষ্ম" ছাড়েন নি, এখনো পরণে সেই বাগছাল, গায়ে বিভূতি ও মত্তকে পিঙ্কলবর্ণ জটার উপর উল্লভ্জন। সর্প! বর দেপে, কোন কোন পুরনারী ছারি নিরাশ হোয়ে স্থানান্তরে দাঁড়িয়ে দ্বংখ কোছেন। এই বিবাহের ঘটক নারদ। রন্ধের বড়ই সাধ, তিনি একটু অস্তরাল থেকে স্ত্রী-আচারটি এক নজর দেপে নেন, কিন্তু তাঁর ত্র্তাগা তিনি রম্বীদের স্ক্রিগামীদৃষ্টি এড়াতে পারেন নি, ছুই তিনটি কুমারী ছুটে এসে একজন তাঁর কাপড়, একজন উত্তরীয়, এবং আর একজন তাঁর আবক্ষবিলম্বিত ভ্রমাড়ীগুলি চেপে ধোরেছে। বড়োর

সধও মন্দ নয়, বীণাযন্ত্রটী পর্যন্ত হাতে বোরে এসেছেন! নিজেকে নিতাপ্ত নিংসহায়ভাবে কুমারীদৈর হাতে ছেড়ে দিয়ে, বীণাযন্ত্রটি যাতে এ যাত্রা বক্ষা পায় সেই জন্ত মন্ত্রনমেত দক্ষিণ হস্তথানি উর্দ্ধে তুলেছেন, এবং অন্ত ছটি কুমারী বীণাযন্ত্রটি কেড়ে নেরার জন্ত প্রাণপণে চেটা কোছে। নারদ বেচারীর ব্যতিব্যস্ত ভাব দেখে আমার বড়ই হাসি এল।

তার পরই দ্রৌপদীর স্বয়ধরের ছবি দেশতে পেলুম। অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ কোরেছেন; দ্রৌপদী তাঁকে বরমালা দিতে যাচ্ছেন, মধ্যপথে যেতে না যেতেই সমাগত করিষ রাজগণ একষোগ গোয়ে যে যার অস্ত্র নিয়ে অর্জ্জনের দিকে ছুটে চোল্ছেন, যেন তাঁদের প্রজলিত ক্রোধ-বহিং তৃণের ফায় এখনি অর্জ্জনকে দগ্ধ কোরবে। অর্জ্জনের কিন্তু সে দিকে ক্রক্ষেপ নেই, তিনি শাস্তমুপে ধীরভাবে মুদিষ্টিরের আদেশ প্রতীক্ষা কন্তেন। মুদীর্ঘ হন্তে বিশাল দক্ষ ও স্ততীক্ষ বাণ, যেন অগ্রন্থের সামান্ত অঙ্গলীসক্ষেত্মানে এই অগণা শক্র্যমণ্টি নিপাতে প্রব্র হোতে পারেন। ধল্ড চিত্রকর, যে হলীর নামান্ত চালনায় এই ছবি একৈছে। একদিকে অচঞ্চল বীর্ণ্য ও গাস্ত্রীয়, অন্তদিকে লাতার প্রতি অসাধারণ নির্ভ্র। সন্থ্যে মৃত্যুব্রোত ভিন্ন প্রথান অগ্রানর হোচ্ছে, সে দিকে লক্ষ্য নেই; শুরু স্লোষ্ট সাতা ক অন্তমতি করেন তাই জানবার জন্মে তাঁর দিকে বন্ধদৃষ্টি।

দ্রৌপদী যেন এই আক্ষিক বিপদে কিঞ্চিং ভীত। হোমেছেন; কিন্তু তিনি বীরের কন্তা, বীরকে পতিতে বরণ করবার জন্ত অগ্রসর হোছেন, ভয় তাঁর সাজে না; তাই তাঁর মুথে ভয় অপেক্ষা কৌতুকের আবেশই বেশী পরিমাণে অঙ্কিত হোয়েছে। তিনি বিক্ষারিত নেত্রে সেই জুদ্ধ রাজভাবর্গের দিকে চেয়ে রোয়েছেন। এই বিপ্লববহ্নির মধ্যে তাঁকে একাকী দেখে পাঞ্চাল কুমার ধৃষ্টহান্ত্র অন্তপদে ভগিনীর দিকে অগ্রসর হোছেন, যেন তাঁর বীর হদয়ের ভূতেভ বর্মে ছোট বোনটির নবীন স্থকোমল দেহন ধানি এই ঘেনাকবিশবে মধ্যে রক্ষা করবেন।

আর একদিকে মল্লবেশে বীর বুকোদর। যেন প্রচণ্ড সমরোলাস তাঁত বিবাট দেহকে অধীর কোরে তুলেছে। তিনি একটা প্রকাণ্ড গাছ উপ ডে নিয়ে তার আগার দিক্টা ধোরে শক্তমগুলীর উপর নিক্ষেপ করবার উপ-ক্ষা কোছেন। ভাষে রাজগণ ইতস্ততঃ পলায়নপর। সকলের পশ্চাতে এক প্রকাণ্ড হন্ত্রী: মাহুত তাকে ভীমের সম্মুখীন করবার জন্মে ম্থাসাধ্য বলে ভার মাথায় ডা∻স মারছে, কিন্তু গুজরাজ বোধ করি বুকোদরের হাতের দেই তক্তব্যের এক আধটা গুরু গম্ভীর প্রহার আস্থাদন কোরে থাক্তে, স্তব্যং হতিপকের অঙ্কশ তাজনা তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ভেবেই উর্জ্ঞশাসে ছটছে। এক পাশে একখানি রথ, এই বক্ষের আঘাতেই চর্ণমান। রখী ও সার্থি বিপদ বুঝে পূর্ব্বেই চম্পট দিয়েছিলেন, কিন্তু কিয়দূর যেতে না যেতে পরস্পরের ধাকায় ভৃতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। রথীর শিরস্তাণের উপর সার-থির নাগরাজতা শোভা পাচ্ছে। পলায়ন কোরেও সম্পর্ণ নিরাপদ হবার সন্তঃ-বনা নেই দেখে গজন ব্রাহ্মণ গলার পৈতা হাতে কোরে ধোরে ভীমদেনকে দেখাচেছ; তাদের ভয়চকিত মুখ ও কম্পমান দেহ দেখলেই মনে হয় যেন, তারা বোলছে, "মেরো না বাবা, এই দেখ আমরা ব্রাহ্মণ, আশীর্কাদ কচিত, তোমার ভাল হবে।" - শেষের দৃষ্ঠা দেগে না হেসে থাকা যায় না।

আবো কতকগুলো পৌরাণিক ছবি আছে। তার সমস্ত বেশ স্পার্ট বোঝা যার না। যে গুলি মুছে গিয়েছে, অনেককটে তাদের অর্থবাদ করা যার বটে, কিন্তু আমি ততগানি কট স্বীকার করা দরকার বোধ করলুম না। দেই হলের ঘর হোতে নদীর দিকে যে ছটা কুঠুরীর কথা বলেছি, তারই মধো প্রবেশ কল্পম। একটী কুঠুরীর দেওয়ালে আমি যে একথানি পট দেখলুম, সেখানা কিন্তু আমার দব চেয়ে ভাল লেগেছিল। হলেব দে ছবিগুলির কথা উপরে বলেছি, তাতে নানারকম রঙ্গের জোগাড় কোরতে হয়েছিল এবং তুলীর দরকার হয়েছিল; কিন্তু আমি এখন যে ছবিখানার কথা বোলছি, তাতে সে সকল কিছুরই দরকার হয় নি। সঞ্চাদীন মাশ্রম,

এখানে কয়লার অভাব ছিল না। একথানি কয়লা দিয়ে দেওয়ালে কে মহাদেবের মূর্ত্তি এ কে রেখেছে। মহাদেব ঘাড় হেট কোরে কোলে উঠ্তে উত্তত-বাহু গণেশকে ছই হাত দিয়ে জোড়িয়ে ধোরেছেন, আর পাশে দাড়িয়ে পার্বতী প্রসন্নমনে পিতা-পুত্রের এই স্নেহ-সন্মিলন দেথ্ছেন। কয়লা দিয়ে আঁকা বটে, কিন্তু তার প্রত্যেকটানে কতথানি মাধুরী, স্লেই ও প্রেম ফুটে উঠেছে, তা হৃদ্য দিয়ে অন্তব্য করা ছাড়া কালি কলমে লেখ। যায় না। কোন সন্ন্যাসীরই অবশ্ব এ ছবি আঁকা। হলের চিত্রের সঙ্গে এ ছবির যথন কোন সম্বন্ধই নেই,তথন আর কোন গুহী ব্যক্তি এই স্থানুর তীর্থে এনে ছবি আঁক্তে বোদবে ? কিন্তু দে যে একজন স্থান্ধ চিত্রকর ও সহাদয় ব্যক্তি, তার আর দন্দেহ নেই। এই ছবি আঁক্বার সময় হয় ত তারমেহভালবাসাপূর্ণ সংগারের কথা মনে পড়েছিল; সে হয়ত প্রিয়তমার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি ছেড়ে এসেছে, হয় ত প্রাণাধিক পুত্রের স্নেহ্বন্ধন-পাশ কাটিথে এসেছে, তাই তার ব্যাগত হৃদয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই দেওয়ালে অঙ্কিত কোরেছে এবং সন্ন্যাস-জীবনের দীর্ঘ সঞ্চিত স্নেহ ও প্রেমের উন্মক্ত শ্বতি এই ছবির প্রত্যেক টানে বিন্দু বিন্দু কোরে ঢেলে দিয়েতাকে স্তশো-ভিত কোরে তুলেছে। হয়ত শুধু মহাদেবআঁকতেই তার ইচ্ছা ি ্রকন্ত তার হ্বদয় অজ্ঞাতসারে তার জীবনের ছবি এঁকে ফেলেছে; নতুবা গৃহত্যাগাঁ সন্ন্যাসীর সাধনভবনে এপূর্ণ সংসারীর আলেখ্য কেন্ দু আপার মনে হলে: সম্মানী হয় ত এই মন্তেরই উপাদক। মহাদেবের ন্যায় নিলিপ্তদংদারী হ্বার জ্বতো তার যোগ সাধন: কিন্তু এ নির্জ্জন স্থান তার উপধোগী নয়: এখানে পার্বতীর হস্ত চিহ্ন কিছুই দেখা গেল না। যে বাড়ীতে একদিন রমণীর পদার্পণ হোয়েছে, দে বাড়ীতে গৃহলক্ষীদের কোন না কোন চিহ্ন থাকেই। অবিবাহিতের গৃহ-কক্ষে যদি কোন দিন রমণী প্রবেশ করেন, তবে তাঁর স্তকোমল কর সেই গ্রের বছকালের সম্ভেবতি ও নিশ্বনা বিদ্রিত করে; কিন্তু এই পার্বত্য-গৃহে কথন যে কোন গৃহলন্দ্রীর অধিগ্রান হোয়েছে, তা

শানার বোধ হোলো না। এই কয়লার আঁকা সেই ছবির সমূথে গাঁড়িয়ে আমার কত অতীত কথা মনে এল; একটি ক্ষুদ্র বালিকার কোমলম্বতি বুকের মধ্যে একটা ব্যথা জাগিয়ে তুল্লে। হায়, সে যদি আজ এ পৃথিবীতে থাক্তো!

আমি এখানে দাঁভিয়ে নিবিষ্টচিত্তে এই সকল কথা ভাব্চি, হঠাং বৈদা-িকের উচ্চ কণ্ঠস্বর আমার কারে প্রবেশ কল্পে। এমন একটা যায়গায় আমি আড্ডা নিম্নেছি ঠিক কোরে, বৈদান্তিক বাহিরে থেকে আমাকে ভাকাভাকি কোচ্ছিলেন। তাডাতাড়ি নীচে নেমে দেখি, ভায়া গাছতলায় (वारम: आभारक रमत्थ वरम्मन, मकारम जाङ्गाजाङ द्वरपिष्ट्म, अहे माक्रम শীতে দস্তর মত ভিজোলে, তবে ছাড়লে। এপন যে যাবার কথা নেই, অভিপ্রারটা কি ?—আমি বল্লম, আমার আর অভিপ্রায় কি থাকবে? ম্পেনার। যে রকম গজগমনে আদ্ভেন্ত। তীর্থ-ভ্রমণের উপযোগী নয়; আমি ত আর আপনাদের ফেলে যেতে পারি নে, তাই এখানে এই বাড়ীটার ভিতর একটু অপেক্ষা কোচ্ছিলুম, আস্থন চল্তে আরম্ভ করি। চল্তে আরম্ভ করবো কি, স্বামীজীর দেখা নেই! একটু অপেক্ষা কোরে তাঁর পোঁজে বাহির হওয়া গেল। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষে দেখি তিনি থানিক দূরে একটি পঞ্চবটাবেটিত লতামণ্ডপ অবিদার কোরে, তার মধ্যে থেকে ভিজে পাতাগুলি সরিয়ে, ভিজে মাটীতেই শুয়ে রাজার মত আরাম উপভোগ কচ্ছেন। তিনি বোল্লেন, ্রমন স্কুন্দর স্থান অল্পই দেখা যায়। তাঁর এই কথার প্রতিবাদ কর্বার কিছু ছিল না, কিন্তু এধানে শুয়ে তাঁর আরাম ভোগের বক্ষটা আমার বছই হাস্তজনক বোলে বোধ হোয়েছিল!

কাল্কা চটি থেকে নন্দ-প্রয়াগ সাত মাইল। এ সাত মাইল রাস্তা বেশ ভাল, এর মধ্যে বেশী চডাই উংরাই নেই। আমরা চল্তে আরম্ভ কোরে থানিক দূরে একটা আশ্রম দেপ্ল্ম। আশ্রমটি রাজার উপরে,

করেকথানা কুটার, তাতে অনেকগুলি সন্মাসী। কিছুদিন আগে আমার বাদার চোর চাকরটা সন্মাদী দেজে খব আছম্বরের দক্ষে "বম বম" কো ছিল, দে কথা পাঠকেরা জানেন: এ সল্লাসীগুলোও সেই দলের। তারা দেখানে বোদে কেউ কেউ জটলা কোচ্ছে, কেউ নিজেকে খুব উচ গলাম কোন বিখ্যাত সাধর চেয়ে বছ প্রতিপন্ন কোরে বিলক্ষণ আত্ম-প্রদাদ অমুভব কোন্ডে, কেউ বা সমগুই বুথা ভেবে যৎপরোনান্তি উৎ-পাহের দঙ্গে গঞ্জিকাদেবীর দেবা কোন্ডে। বলা বাহুলা আমরা দেখানে দাডালম না: তারা আমাদের সাধ দেখে অভার্থনার ক্রটী কোল্লে না; ছ-ভিনটে গাঁজার কোল্কে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে গঞ্জিকা-পানে "জবাকুস্কমদক্ষাশং"-লোহিত চক্ষু কপালে তুলে বোল্লে "থোড়। তামাকু পি জে।"। আমরা ত "পিজের" মধ্যেই নই: এক বৈদান্তিক তামাকখোর: কিন্ত গাঁজার গন্ধে তিনি দশ হাত তফাতে দোরে দাঁডা-লেন : স্তত্রাং আমাদের কারে। ছারা এই সন্ন্যাসীদের থাতির রহিল না। সাধ হোয়ে আমরা এ রকম কোরে গাঁজার কোলকের অপমান কোর্ছে শাহদ কল্প দেখে, বেচারীদের বিশ্বয় ও বিরক্তির দীমা রইল না। চনতে চলতে ফিরে তাকিয়ে দেখুলুম, তারা একবার আমা , দিকে কটাক্ষপাত কোচ্ছে, আর কি যেন বোল্ছে; অস্থমান হলো আমরা যে "ভণ্ড সাধু" এই কথা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা আলোচনা চোল্চে। বেলা এগারটার সময় আমরা নন্দ- এয়াগে পৌছলুম। এথানে নন্দার সঙ্গে অলকননার সঞ্চম হোয়েছে। কারে। কারে। মতে অলকননার সঙ্গে নন্দার সঙ্গম হোয়েই এখান হোতে অলকনন্দা নাম হোয়েছে। এসব নন্দা যে সশরীরে এই পৃথিবীতে বিভয়ান আছে, আমাদের সে জ্ঞান ছিল না: ছেলেবেলায় ভগোলে পড়বার সময় এ সকল নামের সঙ্গে পরিচয় না হওয়ায় এগুলিকে স্বর্গরাজ্যের সামিল ধোরে রেখেছিলুম।

এখন দেখ ছি দেগুলি স্বর্গের নয়, এই মর্ক্টোরই জলধারা। বাস্তবিকই

আনাদের দেশ বদি পৃথিবী হয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অফুর্বর ক্ষেত্র যদি পৃথিবী হয়, মাড়োয়ারের দয় মৃত্তিকা যদি পৃথিবী হয়, তা হোলে যারা এ স্থানকে স্বর্গ বোলে উল্লেখ কোরে গেছেন, তারা অন্থায় করেন নি। নাছবের কর্মফল যদি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবার কারণ হয়, তা হোলে আমার পক্ষে তার বড় একটা সৃস্থাবনা দেগছি নে। তবে আমার সাখনা এই, আমি মনে করি আমার এ জীবনেই স্বর্গবাস হোয়ে গিয়েছে, এ সব দেশে যা আছে তার চেয়ে আর বেশী কি স্বর্গে থাক্বে ? কিন্তু আমি চেঁকী, স্বর্গেও ধান ভেনেছিনুম; আর সেই জন্তেই বুঝি, স্বর্গন্ত হোয়ে এখানে এমেও আবার বান ভান্তে আরম্ভ কোরেছি। স্থাবিনটা ধান ভান্তেই গেল। তবে যে মধ্যে মধ্যে 'শিবের গীত' গাই, সে কেবল দশজনের অন্ধ্রোধি। কিন্তু ছঃখ, তাও ভাল কোরে গাওয়া হয় না।

নন্দায় তথনো জল ছিল কিন্তু বেশী নয়, তাতে নদীর মধ্যেকার পাথরগুলি । ভূবিয়ে রাগ্তে পারে। আমরা যেখানে পার হোয়ে নন্দ-প্রাগ বাজারে পৌছলুম, দেগানে বড় বড় প্রস্তরগণ্ড আছে, তারই পাশ দিয়ে জলের ধারা কলকল শব্দে অতি বেগে বোয়ে চোলেছে। যেখানে বড় পাথর নেই, দেখানে জলধারা বেশ দেখা যাছে। যেখানে জলধারা পাথরের আড়ালে পোড়ে দেখা যাছে না, দেখান হোতেই অবিশ্রান্ত কল শব্দ উত্থিত হোকে। আমরা একটা থেকে আর একটা পাথরে অতি সাবধানে পা কেলে, জলে পা না ঠেকিয়েই, নন্দা পার হোঘে বাজারে উপস্থিত হোলুম। বর্ধাকালে কিন্তু এ রকন কোরে নন্দা পার হওয়া যায় না। অল্প দূরে যে একটা সাঁকো আছে, তখন তারই উপর দিয়ে নদী পার হোয়ে বাজারে ও সঙ্গমন্থলে আসতে হয়।

বান্ধারে একটা দোতালা ঘরে বাস। করা গেল। নীচে দোকান, উপরে আমাদের বাস।। আগাগোড়া কাঠের ঘর, কেবল মাথার উপরে শ্রেষ্ট্ পাথর দিয়ে ছাওয়া। আমরা যে ঘরটায় ছিলুম, তার একটা বারানা বাজারের রান্তার দিকে; আমরা দেই বারানা দখন কোরে বদলুম। তপুরে আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া কল্পুম না। বৈকালে বাজার দেখতে বাহির হওয়া গেল। আনকগুলি দোকান, আর তাতে :অনেক জিনিদ পত্র কিলী হাচ্ছে। বোল্তে গেলে আনগরের পর আর এমন বাজার এ পথের মধ্যে দেখি নি। বাজারে প্রায় সকল জিনিসই পাওয়া যায়। আমরা রাত্রের জন্মে খাওয়া দাওয়ার একটু বিশেষ বন্দোবত কোল্প।

খানিক পরে আবার বাহির হোগে প্ডা গেল। স্বামীক্সী ও বৈলান্তিক वामाध थाकरलन । वाङ्गारतत मर्था निरंध घाळ्डि, स्मिथ छञ्जन वाङ्गालः পুরুষ এবং তিন চার জন স্বীলোক একটা দোকানে বোদে আছে: তাদের দেখেই আনার মনে এমন একটা আনন্দ উথালে উঠলো ত যারা দূর প্রবাদে দীর্ঘকাল পরে একজন আত্মীয়কে দেখেছেন, তাঁরাই শুব বঝতে পারবেন। আমি তাঁদের কাছে যেতেই তাঁরা প্রম আগ্রহে আমীকে দেখানে বোদতে বোলেন। তাঁদের মুখে শুনলুম তাঁর। আগের বংসরে নারায়ণ দর্শন করবার জন্যে এসেছিলেন ; রাস্তায় অনেও নিষেগ করেছিল, কিন্তু তাঁরা কারো কথা না শুনে এতথানি রাস্তা এপেছিলেন। শুনলম, তাঁরা কাটগুদামের পথে এদেছিলেন। এথানে এদে আরু অগ্রদর হোতে পারেন নি, কারণ শীতও অসম্ভব, আর তাঁদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে সেবার নারায়ণের দার থোলা হয় নি। ছভিক্ষের জন্ম যাত্রী আদ বন্ধ কোরে দেওয়াতেই বোধ হয় তাঁদের এ রকম ধারণা হোয়েছিল। ভারা নারায়ণ দর্শন কোর্ত্তে এদেছেন; এত অর্থবায় কষ্ট সহ্ম কোরে এতটা পথ এদে পোড়েছেন, সন্মথে আর আট নয় দিনের রাস্তা বাকি. এরকম অবস্থায় যদি তাঁরা ফিরে যান, তা হোলে হয় তো জীবনে আর নারায়ণ দর্শন নাও ঘটতে পারে। এই সমন্ত কথা ভেবে এই এক বংসর এথানে অপেক্ষা কোচ্ছেন, এবং সংবাদ লিখে ডাকে বাড়ী হোতে

গরচ পত্র আনিয়ে এই দোকান ঘরে বাদ কোচেন; অভিপ্রায় একটি
বার মাত্র নারায়ণ দর্শন কোরবেন। কি ভক্তি! স্বীকার করি, তাঁদের
ভক্তি স্বার্থপরতামিশ্রিত, হয় ত পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভের প্রলোভনেই
ার। এই ক্ষটকর অক্ষঠানে প্রবৃত্ত হোয়েছিলেন; কিন্তু বাঞ্চিতের প্রতি
এমন অসাবারণ একনিষ্ঠা, এ শুধু প্রশংসনীয় নয়, অফুকরণীয়।

এবার যখন পাণ্ডারা সর্ব্য প্রথমে নারায়ণের ছার খুল্তে যাম, তথন এই কয়েকজন লোকও তাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। নারায়ন দর্শন কোরে কাল তার। এখানে কিরে এসেছেন, আজ এখানে বিশ্রাম কোরে আগমৌ কাল দেশে কিরে যাবেন। তাঁরা বোলেন যে, তাঁদের যাবার সময় সমস্ত ইউইই বিকাশ্রম বরকে ঢেকে ছিল, এমন কি নারায়ণের প্রকাণ্ড মন্দিরের চূড়া ঘতি মন্ধই দেখা যাচ্ছিল। এই জন্মে দিনকতক তাঁদের খানিকটা দূরে মপেক। কোর্ত্তে হোছেল। বরক গল্তে আরম্ভ হোলো, ছ চার দিনপরে তাঁর। অগ্রসর হোয়েছিল। কিন্তু তব্ও পাণ্ডাদের ও তাঁদের মন্দির পর্যান্ত যেতে জায়গায় জায়গায় বরক কেটে রাভা কোর্তে হোয়েছিল।

তারা আগামী কাল বালালাদেশ যাবেন গুনে, আগনা হোতেই আণের মধ্যে কেমনতর কোরে উঠ্লো;—দেই বালালাদেশ— যেখানে আমার ঘরবাড়ী আছে, এবং আজনোর বন্ধু বান্ধবেরা যেগানে বিচরণ কোরছেন—তথন মনে পোড়লো,—কত কি ছেড়ে এসেছি! মায়ার বন্ধন কি কঠিন!

এই স্বদেশীয়দের সঙ্গে অনেকক্ষণ পোরে কথাবাওঁ। কহার পর সেখানে হোতে উঠ্লুম। তথন সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে। আমাদের বাসার সন্ধ্যথ রাপ্তার পরপারেই এক প্রকাও মহাদেবের মন্দির। সন্ধ্যার সময় সেখানে কাসর ঘণ্টা বেজে উঠ্লো; অনবরত দামামা বাজ্তে লাগলো; মধ্যে -মধ্যে স্করে বাঁশী বাজ্তে লাগলো এবং মন্দির মধ্যে ও প্রাস্থা বাজ্য বের সব লোক একত্রিত হলো। জী পুরুষ দেবতার সম্প্র নিংসকোচে গায় গায় এসে দাঁড়ালো। আমি অপরিচিত প্রিক, এক পাশে দাঁড়িয়ে এই প্রিক্ত দেখাতে লাগলুম। কি তাদের স্থনর মৃথনী, কি তাদের প্রবল নিষ্ঠা; এক স্থগভার ধর্মভাব খেন তাদের সরল স্কদ্মকে পরিপূর্ণ কোরে ফেলেছে। যথন সন্ধার আরতি শেষ হলো, শন্ধ ঘণ্টার রব ধীরে ধীরে দেই নৈশ আকাশে বিলীন হোয়ে গেল এই "ব্যোম কেদার" বোলে সকলে ভাক্তভাবে প্রণাম কোল্লে, তথন এক অতি অনির্কাচনীয় ভাবে সূক্য পূর্ণ কোরে আমি ধীরে ধীরে বাদায় ফিরে এলুম। আস্তে আমতে একটা কবিতা আমার মনে পোড়ে গেল,—

"বোগা নাই পাই নাই পরমার্থ জ্ঞান, বেদান্তের প্রতিপান্ত চিনি না চিন্নরে, আতিকের নাতিকের শুনিনি বিধান, জ্ঞানি না কি লেপে তন্ত্র পুরাণ নিচয়ে। জ্ঞানি এই, বোগী যারে ধেয়ায় স্থদয়ে, সরলা বালিকা পূজে পুপ অর্থ্য দিয়া, দেই বিশ্বপতি দেবে সায়াক্র সময়ে, স্থা এই, ভজিভাবে হৃদে আরাধিয়া॥"

সন্ধার পর বাজারের মধ্যে আর একটু ঘুরে দেখা গেল। বাজারের অধিকাংশ দোকানের সঙ্গেই যাত্রীদের বাসের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন ঘর আছে; কেহ বা দোকান্দরের মধ্যে ও দ্বিতলে যাত্রী-বাসের জন্ম ঘর রেখেছে; দেখলুম সমন্ত বাজারে তিন চারশতের বেশী যাত্রী থাক্তে পারে না।

সন্ধা পর্যান্ত আকাশ বেশ পরিন্ধার ছিল; সন্ধার পর একটু একটু কোরে চারিদিকে মেঘ জমা হোতে লাগলো। যারা গ্রহণ দেখবার আশায় বোসেছিল, তাদের অদৃষ্টে আর গ্রহণ দেখা হোলো না। খানিক পরে খুব মেঘ কোরে বৃষ্টি এল। অনেকদিন পরে একটু ভাল রকম আহার হোলো, বৈদান্থিক ভাষা এই কয় দিনের অর্দ্ধান পরিপূর্ণ মাত্রায় পুষিয়ে নিলেন। আহারাদির পর সেই ঝুপ্ঝাণ বৃষ্টির মধ্যে যখন কছলখানা গায়ে জড়িয়ে শয়ন করা গেল, তখন বোধহোলো এমন আরাম বছদিন উপভোগ করা হয় নি।

## যোশীমঠের পথে

২৭ মে, রবিবার,—অক্যান্ত দিনের চেয়ে আজ আমাদের উঠতে একট বেশী দেৱী হোয়েছিল। তথ্য সূর্য। উঠেছে, কিন্তু তথ্যনা চারিদিকে মেঘ বেশ ঘন হোয়েছিল, আর সেই মেঘের মধ্য দিয়ে অল্ল অল্ল কর্যা-কিরণ জনসিক্ত পার্ব্বতা প্রকৃতির উপর এক একবার প্রতিফলিত হোচ্ছিল: দে এমন জন্দর যে সহজেই একটা কিছর সঙ্গে ভার উপমা দেবার ইচ্ছাহয়, কিন্তু যার সঙ্গে উপসা দেওয়া থেতে পারে এমন কিছু থঁজে পাওয়া যায় না। আমার মনে হোলো কোন সন্দরীর বড় বড় জলভরা ্রোথের উপর মথে যদি একট খানি হাসি ফুটে ওঠে ত দে অনেকট। এই রকম দেখায়। প্রভাত ফর্যোর দেই সতেজ, প্রদীপ্ত রশ্মির চেয়ে এই মেঘারত প্রভা কেমন মধুর ও সরস। বাজারের উপর সেই খোলা বারান্দায় বোসে গিরিপ্রাচীরবেষ্টিত এই জন্দর ক্ষুদ্র নগরটির প্রাভাতিক শোভা দেখে, আমার চক্ষ জড়িয়ে গেল কিন্তু বেশীক্ষণ এ শোভা উপ-ভোগ করবার অবসর পেলম না, সামীজী ও বৈদান্তিক স্থসজ্জিত হোয়ে আমার পাশে এদে দর্শন দিলেন; স্থতরাং বাঙ্নিপত্তি না কোরে নেমে পড়া গেল, দোকানদারের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে আর বেল বিলম্ হোলো না।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি চারিদিক হোতে কল কল কোরে ঝরণা ছুটছে. স্তবাং অমুমান করা কঠিন হোলো না যে, রাত্রে অসম্ভব রক্ম বুষ্ট হোমে গিমেছে এবং দেই দঙ্গে বুঝালুম, গত রাত্রে আমরা কুন্তকর্ণের 'একটিনী' কোবেছিলন। একট অগ্রসর হোয়েই দেখি সেই বাঙ্গালী যাত্রীর দল নন্দপ্রয়াগের বাজারে তাঁদের এক বংগরের ঘর চয়োর ছেছে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হোয়েছেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্যে বাছ। রের অনেক লোক দেখানে জ্যা হোয়েছে। দশদিন যেখানে বাস কর যায়, সেখানকার লোকজন, এমন কি গাছ পালার উপরও একটা স্থেহ জনায়, তা পাঁচটি বাঙ্গালী স্ত্ৰী পুৰুষ এক বংসর কাল এই পর্বতে ক্ষুত্র একটা বাজারের মধ্যে বাদ কোরে দকলেরই পরিচিত এবং অনেকের আত্মীয় হোয়ে উঠবেন এ আর আশ্চর্যা কি ৪ আমি সে দোকানের সমাধ থেকে সহজে চোলে থেতে পাল্লম না, আমার মনে নানা ভাবের উদয় হোলো। স্ত্রীলোক তিনটির মধ্যে কেউ কোন পাহাভীর ধলে মাটী মাথা মেয়েকে কোলে নিয়ে মুখচ্মন কোচ্ছেন; মেয়েটা এতথানি আদরের কোন কারণই খাঁজে না পেয়ে অবাক হোয়ে রয়েছে কারণ সে বরতে পাক্তে না এক বংসর কাল ধোরে সে বাঁদের 🗀 🥃 আদর পেয়েছে, আন্ধ এই তাঁদের শেষ আদর: আর তাঁরা এ জীবনে তাকে দেখতে আদবেন ন।। একজন বাঙ্গাণী রমণী একটি মুবতীর গলা ধোরে চক্ষের জল ফেলছেন: তাঁর এই এক বংসরের সঞ্চিত স্নেহ মমতা যেন চোধের জলে উথ্লে উঠ্চে। যুবতীও তার দেশগত কাঠিল ভূলে ক্ষেহশীলা বালিকার মত রোদন কোচ্ছে। কোথায় সেই স্বদুর পূর্বের শশুশামল সমতল বলের অংঃপুরচারিকা, আর কোথায় এই হিমালয়ের ক্রোডম্ব পাষাণ প্রাচীরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র নগরের হিন্দৃস্থানী যুবতী! পরস্পরের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, কিন্তু ভালবাসা এমন হটী বিদদশ প্রাণীকে এই এক বংসরের মধ্যেই কি দৃঢ়রূপে এক সংখ বেঁগে কেলেছে। তাই আজ তারা দেশ কাল ভূলে পরস্পরের জন্তে অঞ্চ বিদজন কোছে। আমি এই দৃশ্যে একবারে মৃশ্ধ হোয়ে গেলুম; এই দৃশ্য
আমার কতকাল মনে থাক্বে। আমরা তিন জন একটু তফাতে দাড়িয়ে
দেগ্ছি, ছেলের দল আমাদের সম্মুখে সার দিয়ে দাড়িয়েছে; বাসালীর
দলে, আমারই ধারা ভাই বোনের মত, তাদের জন্তে এই পাহাড়ীদের
এত বেহ, এত আগ্রহ; কে জানে, পাহাড়ের অন্তর্কর কঠিন প্রদেশেও
আমাদের জন্ত করুণার কোমল উৎস শতমুগে প্রবাহিত হোতে পারে প্

পাহাড়ীদের কাছে বিদায় নেওয়া শেষ হোলে, তাঁরা আমাদের কাছে বিদায় নিতে এলেন। তাঁরা ছেডে যাবেন, আমার প্রাণের মধ্যে কেমন त्कारत छेठरला; जानित विरम्दन रमानत रलारकत मरम रमथा रहारल. তাদের প্রতি এমন টান হয় কেন ? বোধ হয় দেশের একটা লুপ্তস্থতি মনের মধ্যে হঠাৎ জেগে প্রীতিপ্রবাহে জদয় ভাসিয়ে দেয়, তাই তথন আমরা আত্মপর ভূলে যাই; শুধু মনে ২য়, এরা যে দেশের, আমিও সেই দেশের, এঁরা আমার স্বদেশবাসী, আমার আত্মীয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমার দেই প্রিয়তম জন্মভূমির কথা মনে হোলো। কোথায় আমরা কোন অজানিত, বিপদপূর্ণ বরফের রাজ্যে যাচ্চি, আর এঁরা চিরবাঞ্চিত জন্ম-ুমিতে আত্মীয় বন্ধগণের মধ্যে ফিরে যাচ্ছেন। এ যাতা হোতে যে এ ভাবনে ফিরে আসবো, সে কথা কে বোল বেঃ মনে পড়লো, সেই বছনিন আগে যথন কলকাতায় থেকে পড়া শুনা কোরতুম, দে সময় মধ্যে মধ্যে বন্ধবান্ধবদের গাড়ীতে তুলে দিতে সিয়ালদহ ষ্টেসনে যেতুম; তাঁর। যথন গাড়িতে চোডে বসতেন, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, দে সময় দেশে যাবার জন্মে প্রানে কেমন একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হোত। সে দিন সমস্ত দিন আর কোন কাজেই মন লাগতো না, শুধু বাড়ীর মেহ-কোমল শ্বতি নিরাশাপূর্ণ চপল চিত্তকে অধীর কোরে তুলতো। আজু অনেক বংসরের পরে, বছ দূরে এই পর্বতের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষকে দেশে যেতে দেগে মনে সেই ভাব জ্বেগে উঠ্লো। এখন ঘরে মা নেই, বাপ নেই, স্থা নেই, পুত্র নেই; গৃহ অরণ্যের ভাষ বিজন; তব্ সেই প্রাচীন স্মৃতির সমাধিমন্দিরে দিরে যেতে মন অস্থির হোয়ে উঠ্লো। জনাহারে, ফল মূল মাত্র আহার কোরে কত দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে কম্বল ভিন্ন সম্বল নেই, তারই উপর কত বিনিত্র রাত্রিই অতিবাহিত হোয়েছে। পরিশ্রমেও কাতর নই, কিন্তু হায়, কোথায় সন্ন্যাসীর সংখ্য, কোথায় মনের দৃত্তা গু মন্থ্যমুদ্ধ মংপ্রোনাত্তি গ্র্ম্বল ও অত্যন্ত অসার।

কাতর হাদ্যে অশপুর্ণচক্ষে এক রাত্রির পরিচিত বান্ধালী যাত্রীদের
বহুদিনের পরিচিত অংল্রায়ের ন্যায় বিদাগ দিল্ম এবং যতক্ষণ তাঁদের
দেখা যায়, ততক্ষণ সেথানে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাঁরা অদৃষ্ঠ হোলে ক্ষীণ
পদবিক্ষেপে অগ্রসর হোতে লাগ্ল্ম। সঙ্গীদ্বয়ের মনে যে কোন রকম
ভাবান্তর উপস্থিত হোয়েছিল, তা বোধ হোলো না; কারণ তাঁরা আজ
খুব তেজে চল্তে লাগলেন। আমার মনই আজ উৎসাহশ্রা; আমি
সকলের পিছনে পড়ে রইলুম।

ছ'মাইল এসে একটা টানা সঁকো পার হোয়ে লালসান্ধায় পৌছান গেল। যারা ক্ষপ্রপ্রাগ হোতে কেদারনাথ দর্শন কোর্ছে স্, তার। এখানে এসে বদরীনারায়ণের পথে নেশে। ক্ষপ্রপ্রাগ হোতে আমরা অলকানন্দার ধারে এসোছ; কেদারযাত্রীগণ ক্ষপ্রথাগ আককানন্দা পার হোয়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারের দিকে যায়। কেদার দর্শন কোরে আবার চার দিনের রাস্তা হোটে এদে ভাইনের রাস্তা ধোরে এই লালসান্ধায় বদরিকাশ্রমের রাস্তাম পড়ে। লালসান্ধায় দোকানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গঙ্গা অনেক নীচে, দেখানে নামা উঠা করা বড় কঠিন ব্যাপার, এবং সকলে এই কইসাধ্য কাজে প্রবৃত্তও হয় না, কারণ পাহাড়ের গায়ে যে তিনটে উৎক্রই জলের ঝরণা আছে, তাতেই সকলের কাজ চোলে যায়।

লাল্যাঞ্চায় এদে আমরা একটা ছোট দোকান্ঘরে বাসা নিল্ম: জায়গাটা তেমন নির্জ্জন নয়। কেদারনাথ এবং বদরিকাশ্রম উভয় পথের গাত্রীই এথানে দমবেত হয়, স্বতরাং প্রায় সর্বদাই এ স্থান্ট। দরগরম থাকে। এথানেও একটা থানা ও একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে; ্রত তুইটি বেশ বড় রকমের। প্রথমে থানা দেখে পরে চিকিৎসালয়টি দেণ্তে যাব, এ রকমের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এগানে পৌছিয়ে থানায় যে এক ব্যাপারের গল্প শুনা গেল, তাতে আর কোণাও যেতে,প্রবৃত্তি হলো ना । वााशावरी आवाव आमारतवर निरंब : आमारतव अशीर मन्नामीरतव । পাঠক হয় ত গল্পটী শুনবার জন্মে একট উদগ্রীব হয়েছেন, স্বতরাং শাধ সন্নাসীদের পক্ষে গৌরবজনক না হোলেও আমাকে এখানে ব্যাপারটি খুলে বোলতে হোচ্ছে। ব্যাপার আর কিছু নয়, একজন স্বামীজি—অবশ্য অনেক তীর্থ ভ্রমণ এবং প্রচর ডাল কটার সর্বানাশ কোরেছেন—সেইদিন দকালে চোর বলে ধৃত হোয়েছেন। চুরীর জিনিসও বড় বেশী নয়। এক দ্যোকানদারের এক জোড়া ছোঁড়া নাগরা জতো। স্বানীজির প্রন্ধবিল-হিত ঝোলার মধ্যে শ্রীমন্তগবদ্গীতার পাশে শততালিবিশিষ্ট, ধুলিধুসরিত সেই অনিন্দা স্থানর নাগরা জুতা শোভা পাঞ্ছিল। বেচারা রাত্রে এক লোকানে ছিল; অনেক রাত্রি পর্যান্ত গীতাদি পাঠ হোয়েছে, দোকান-নার সাধু সংকারেরও জ্রাট করে নি; কিন্তু সাধুর নিতান্তই গ্রহের ফের শকালে চোলে যাবার সময় সে দোকানদারের নাগরা জোড়াটা ভলে বোলার মধ্যে তুলে নিয়ে "য় পলায়তি স জীবতি" কোচ্ছিল। এ দিকে শেকানদারেরও সকালে উঠে কোথায় যাবার আবশুক হয়: সে ছতে। নেই। ঐ সন্মাসী ছাড়া তার দোকানে আর কেউ ছিল না, কিন্তু এই ঘোর কলিকালে জুতো যে সন্মাদীর অন্মগ্রহে একরাত্রে হঠাৎ জ্যাস্ত গরু ংগমে মাঠে চোরতে যাবে, নিতান্ত ছাতুখোর হোলেও দোকানদারের মনে ্মন সম্ভাবনাটা কিছুতেই স্থান পার নি। স্তরাং সেই সন্মাসীকে ধ্যেরে

লালসাসার থানায় উপস্থিত কোর্লে। শুন্লুম, অনেক লোক সেথানে একত হোয়ে স্বামীজির যংপরোনাতি লাঞ্চনা কোচ্ছে এবং সন্নাসী জাতির উপর 9 অনেক ভদ্রতাবিক্লদ্ধ অপরাধ আরোপিত হোক্তে। অতএব এ অব-স্তাম সেখানে গিয়ে ছচাবটে নিষ্ট সম্ভাষণে পরিতপ্ত হওয়ার চেয়ে দোকানদারের মুথে মুথে দ্বিশেষ শুনাই কর্ত্তব্য মনে কোল্লুম। আরও এক কারণে সেথানে যাওয়া হয় নি ; ভনলুম চোর সয়্যাসী ''পুরবিয়া" অর্থাৎ পূর্ব্বদেশবাসী ; পূর্ব্বদেশবাদীকে—কাশী, অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গালা এই সকল দেশের অধি-বাদীকে এ দেশের লোক প্রবিয়া বলে স্বতরাং এই চোর সন্মাদীর বাড়ী এই সকল দেশের কোথাও হইলে সে আমার এক দেশবাসী, কারণ আমরা চুজনেই পুর্বিয়া; অকারণ কে এমন 'চোরের জাত ভাই' হওয়ার অপবাদ ঘাড়ে কোর্ছে যায় ? বিশেষ আমরা যথন দোকানে বোদে চোরের গল্প শুন্ছিল্ম, দেই সময় ছু'তিনজন লোক, দেখে বোধ হোলে পাঞ্জাবী, আমাদের দোকানের সমুখ দিয়ে চোরের কথা বোলতে বোলতে याष्ट्रिल। आभारतत रहरथे होक. कि कथा अमरक्षे इंडेक अकन्न বোলে "তামাম পূরবিয়া আদুমী চোট্টা হায়!" কথাটা অম্লান বদনে হলম করা গেল; একে বিদেশ, তাতে রাস্তার লোকের কথা 🦂 কথার আর কে প্রতিবাদ কোরবে ? কিন্তু দেখুলুম, হজুগে এরা ও আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়। তুপুর বেলা যতক্ষণ ছিলুম, সকলের মুখেই সেই চোর সন্ধাসীর কথা। বেধ হোলো এরা এই পাহাডের মধ্যে এক ভাবেই জীবন কাটিয়ে কিছু নতনত্বের অভাবে দারুণ বিমর্গ হোয়ে পোডে-ছিল, আন্ধ এই এক 'নৃতন' হুজুগ জোটায় এই ভয়ানক শীতে এরা দিন কৃতক একটু বেশ সঞ্জীবতা অমুভব কোরবে।

বেলা থাক্তে থাক্তেই সেথান হোতে বের হোয়ে তিন মাইল দ্রে 'বওলা' চটিতে উপস্থিত হওয়া গেল। তথন সন্ধ্যা গাঢ় হোয়ে আস্ছিল; আকাশ পরিন্ধার, দ্রে দ্বে ছ'পাঁচটা বড় বড় মক্ত্র; পশ্চিম আকাশে অন্তমিত তপনের লোহিত রাগ অতি সামান্ত প্রকাশ পাচ্ছিল এবং আমাদের আগে পাছে চারিদিকে ধ্যুর পর্বতশ্রেণী বিরাট পায়াণ প্রাচী রের মত দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গগনস্পর্শী স্ত পাকার অন্ধকাররাশির দিকে তাকিয়ে ভয় ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হোয়ে যায়। জগতের কোন গভীর রহস্তে পাষাণ বক্ষ পূর্ণ কোরে কত যুগ যুগা হুর হোতে এরা এমনি এখানে দাভিয়ে আছে, কে বোলতে পারে, স্ আমার মত সংসারতাপক্লিষ্ট পথিক কত দিন হয় ত এমনি সময় এখানে দাঁডিয়ে এই গম্ভীর দশ্য দেখে এই কথাই চিন্তা কোরেছে। চটিতে বিশ্রাম করবার জন্মে অল্প জায়গা পাওয়া গেল, কিন্তু রাত্রে আর কিছু আহার জুটুলো না। শয়ন করা গেল বটে কিন্তু রাত্রির সঙ্গে শীতে হুংকম্প বৃদ্ধি হোতে লাগলো। কি ভয়ানক শীত, আমরা একদিনও এগন শীতের হাতে পড়িনি। কম্বলের সাধ্য কি এ শীতকে দুমন করে। স্বামীজি ও বৈদাস্তিক একট গ্রম হ্বার অভি-প্রায়ে আগাগোড়া কম্বল মৃতি দিলেন। আমার আবার সে অভ্যাস নেই. নিভাক্ত পক্ষে যদি নাক বের না কোরে রাখি ত দম আটকে মার। যাবাব উপক্রম ঘটে: কিন্তু নাক খলে রাখাতে বোধ হোতে লাগলো লাজেবে জনাট শীত অ'ব কোন খান দিয়ে স্থাবিধা না পেয়ে সেই পথেই বকের মধ্যে প্রবেশ কোচ্ছে। চটিওয়ালা আবার এর উপর জানিয়ে দিলে যে, আজ শীতের আরম্ভ মাত। এই যদি আরম্ভ হয় তবে শেষ না জানি কি বুক্ম; আমার কল্পনা শক্তি দে কথা ভাবতে দেহগানির মতই আড় হোয়ে পড়লো। অত্যস্ত কন্তে রাত্রি কেটে গেল। এই প্রবল শীতে আমার ভাল রকম ঘুম হয় নি, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়ার নাসিকা গর্জন সমস্ত রাত্রিই অপ্রতিহত ভাবে চোলেছিল।

২৫ মে, সোমবার, – খুব সকালে উঠে রওনা হওয়া গেল। কন্কনে শীত, তুইপাশে উঁচু অসমান পাহাড়, পাহাড়ের গা দিয়ে আঁকাবীকা অপুশত রাস্তা। সেই রাস্তা ধোরে আমরা চল্তে লাগল্য। এদিকে ক্রমেই গাছপালা সমন্ত কোমে আস্চে; আমরা আছ যে রাস্তায় চল্চি, তাতে গাছপালা নেই বল্লেই হয়; থালি নীরস, কঠিন, ধ্সর পর্বতশ্রেণী অভ্রন্থেনী বরফ কোনে পথরোধ কোরে দাঁড়িয়েছে। ছই একটা জায়গায় বরফ জমাট বেঁধে রয়েছে। অত্যাত্ত দিন কদাচ বরফ দেগতে পাওয়া যেত, কিয় আজু অনেক জায়গাতেই খেত বরণের স্তুপ দেখা যাছে। সেই নিদ্ধলঃ শুভ বরকত্ত্পের দিকে চাইলে মনে স্যু, এমন পবিত্র বুঝি জগতে আর কিছু নেই।

বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল্ম, সেটা ছেড়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় এনে পড় বুম। এতক্ষণ দেখতে পাই নি. কারণ দম্মথের পাহাডে আমাদের দষ্টিরোধ হোয়েছিল, কিন্তু এথানে উপস্থিত হওয়া মাত্র কি অপূর্বে হুন্দর, মহান ও গম্ভীর দৃষ্ঠ আমাদের সন্মুথে উন্মক্ত হোলো। বিশ্বয় বিক্ষারিত নেত্রে দেখলন আমরা এক স্থবিশাল বরফের পাহাডের সম্মথে এনে দাঁডিয়েছি: তার চারিটি স্থদীর্ঘ শঙ্গ আগা-গোডা বরফে আচ্ছন্ন। তথন সূর্য্য আকাশের অনেক উচ্চে উঠেছে. তার উজ্জ্বল কিরণ এদে সেই সমূরত শুল্র পর্বাত শৃঙ্গ গুলিরউপর েংড়েছে, প্রাতঃস্থাকিরণ সেই ত্যার-ধাল আর্দ্র পর্বতশৃঙ্গে হিলোলি হওয়াতে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে প্রতিক্ষণে কি যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত l হোচ্ছিল, বর্ণনা কোরে তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না, পুথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্র-করের তুলীতে দেই অপূর্দ্ধ দৃশ্যের অতি দামাত্য প্রতিক্বতিও অঞ্চিত হোতে পারে না। মান্তবের হু'থানি হাত আশ্চর্যা কাজ কোরতে পারে; প্রক্ল-তিকে লক্ষা দেবার চেষ্টাতেই বুঝি মাত্র্যের ক্ষুদ্র ত'থানি হাতে আগ্রার জগদিখ্যাত দৌধ নির্মিত হোয়ে পথিকের নয়ন মুম্ম কোরেছে। তাজমহল আমি অনেকবার দেখেছি,—দে সৌল্যা, সে ভাস্কর-নৈপ্ণা, নিজল্ম শুল্ল মার্কেল প্রস্তরের দেই বিচিত্র হর্মা প্রকৃতির স্বহন্তের কোন রচনা অপেকা হীন বোলে বোধ হয় না; কিন্তু আজু আমার সন্মুখে সহস্য যে দৃষ্ঠ উন্মৃক্ত হোমেছে, এ অলোকিক ! মাহুষের ক্ষমতা ও ক্ষমতার গর্ব্ধ এই বিরাট বিশাল নয় নৌন্দর্য্যের পাদদেশে এসে গুঞ্জিত হোয়ে য়য় ; প্রতি মৃহর্টে নৃতন বর্ধে স্থরঞ্জিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে তাকালে আমানদের ক্ষ্মতা ও এর্বলতা আমরা মর্মে মর্মে অস্কুভব কোতে পারি ; স্প্রীদেশে আমরা স্রষ্টার মহান্ভাব কতক পরিমাণে হৃদয়ে ধারণা করব্যর অবসব পাই।

খানিক দ্ব আর অন্ত দৃষ্ঠা নেই। বামে দক্ষিণে, সন্থাদে পংশাতে সকল দিকেই শুল্লকায় ত্যারাজ্ন পর্কতিশ্রেল। এ সকল দৃষ্ঠা দেখবার আগে জায়গায় জায়গায় বরকের তুপ দেখেই মনে কি আনন্দ হোচ্ছিল, কিন্তু এখন এই বরকের রাজ্যের মধ্যে এসে পড়াতে সেই গভার আনন্দ অবাক্ত বিশ্বরে পরিণত হোয়েছে ! এক একবার আমাব মনে হোতে লাগলো, সেই শস্তাশামল, সমতল, ধনধান্তপূর্ব প্রদেশ, আর সেহ চির হিমানীবেস্টিত, বৃক্ষলতাশ্রা, নিজ্জন উপতাকা, এ কি একই পৃথিবীর অন্তর্গত ?

প্রার পাঁচ মাইল যাওয়ার পর আবার যেন একট্ একট্ লোকালয়ের মাভাদ পাওয়া গেল। আমরা আর একটা পর্বতের উপর এদে পোড়ল্ম। এটায় তত বরফ দেখা গেল না, স্থানে স্থানে বরফ আছে মাত্র, এ ছাড়া এদিকে ওদিকে তু' পাঁচটা গাছপালাও দেখা গেল। এ পাহাড়টা সেই বরফের পাহাড়ের একটি ক্ষুত্রমন্তক দরিদ্র প্রতিবাদী। আনে খানিক দ্র যাওয়ার পর শুন্লুম, নিকটেই একটা বাজার আছে; বাজারের নাম "পিপল কুঠা।" এই পাহাড়ের মাথার খানিকটে জারগা সম্ভূমি, দেখানেই বাজার অবস্থিত। আমরা রাহা ছেড়ে খানিক উপরে উঠে তবে বাজারে পৌছলুম। বাজারটা নিতান্ত মন্দ নয়; আট দশধানা দোকান আছে, খাছত্রমুও মোটামুটি সকল রক্মই পাওয়া যায়। বাজারের অবস্থিতি স্থানই কিন্তু আমার সব চেয়ে মনোহর বোধ হলো।

চারিদিক্ অত্যন্ত নীচু, কেবল মাঝখানে পাহাড়ের মাথার উপর বাজার হোতে নীচের দৃষ্ঠ বড়ই স্থন্দর। আমরা একটা দোকানে আড্ডা নিলুম, আমাদের সেই দোকান বাজারের এক প্রাস্তে। দোকান হোতে নেমে দাড়িয়ে একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলম: মাথা ঘুরে উঠলো।

'পিপলকুঠী'তেই দে বেলা বাদ কোর্ত্তে হবে শুনে, আমাদের আত্মা-পুরুষ উড়ে গেল। পাঠকের বোধ করি স্মরণ আছে, রাস্থায় একদিন 'পিপল চটীতে' মাছির উৎপাতে বিত্রত হয়ে গুপুরের রৌদ্র মাথায় কোরেই আমাদের চটি ত্যাগ কোরতে হয়। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে "ঘর পোডা গরু সিংরে মেঘ দেখ লেই ভয় পায়"—আমাদেরও সেই দুশা। 'পিপলকঠি' নাম শুনেই 'পিপলচটির' কথা মনে পডলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অগণ্য মফিকাকলের সাদর সম্ভাষণের সম্ভাবনায় প্রাণে দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হোলো৷ সঙ্কীর স্বামীজি অচাত ভাগাকে ডেকে বোল্লেন, "অচ্যত। দেখ কি, আজ মহাসংগ্রাম। চটিতে যদি হাজার সৈত থাকে, তবে কুঠীতে যে লক্ষাধিক দৈতা থাকবে, তার আর সন্দেহ নেই।" যা হোক, থানিক পরেই বুঝালুম, আমাদের ভয় অমূলক; এথা মাছিং কোন উপদ্রব নেই, কিন্তু মাছির বদলে আমাদের আর এ: ১পদ্রব সহ কোরতে হোলো। আমাদের দোকানদারের বাড়ী আর দোকান একট ঘরে। দেই ঘরের যে অংশে আমাদের থাকবার জায়গা হোলো, তারই আর এক অংশে দোকানদারের পরিবারগণ বাস করে। তার পরিবারের মধ্যে তার দ্বী, একটি যোল দতের বছর বয়দের ছেলে, আর তিন চারিটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে দেখতে পেলুম। বড় ছেলেটি দোকানের কাঙে বাপের সাহায্য করে, আর ছোট ছেলেমেয়েগুলি বাপ মায়ের দোকান আর গৃহস্থালীর এলোমেলে। বাভিয়ে দেয়। আজ তাদের দোকানে এই নতন যাত্রী কয়ট দে:খ, তাদের আনন্দ দেখে কে? আমাদের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের জ্বন্থে তারা বড়ই উৎস্থক হোয়ে উঠলো। অচ্যুত ভায়ার

গম্ভীর মুখভঙ্গী ও বিজ্ঞের ভাষে আকার ইঞ্চিত দেখে তার কাছে বড় ্ঘ'নতে নাহন করলে না : কিন্তু অল্লফণের মধ্যেই স্বামীজি ও আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠত। কোরে নিলে। তিন চার বংসরের একটি মেয়ে আমার ডাইরীখানা নিয়ে গন্তীর মুখে তার পাতা উলটে পালুটে পোডতে আরম্ভ কোলে: শেষে পড়া হোলে আমার পেন্সিলটি দখল কোরে ডাইবীর একথানা দালা পৃষ্ঠায় দেব অক্ষরে নানা কথা লিখতে লাগলো। আমা-দের মত লোকের সাধ্য কি সে সব হরফের অর্থ আবিদ্ধার করি। আজ কতদিন চোলে গিয়েছে, সেই বালিকার কথা ভলে গিয়েছিলম: বালি-কাটও এতদিন না জানি কত বড় হোয়ে উঠেছে: হয়তে৷ সে তার সেই শৈশব-চাপলা এতদিনে ভূলে গিয়েছে; কিন্তু আজ এই বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্তে এক ক্ষুণ্যুহে বোদে যথন ডাইরী খুলে এই সব লিখুছি, তথন তাহার এক পৃষ্ঠে বালিকাহন্তের হিন্ধিবিজি দেখে, দেই স্থদূর পর্বতশিখরে थामात मत्नत मत्या जात तमहे स्ननत मुथ्यानि, छि तमाँ। तमाँ। तमाँ। तहाय छ কোঁকড়া কোঁকড়া বিশৃঙ্খল চুলের রাশের কথা জাগিয়ে দিলে। আমার প্রবাদের মতাত স্মরণ চিহ্নগুলির মধ্যে সাদা কাগজে বালিকা হতে পেন্দি-লের দাগ একট; কিন্তু এর মধুরত্ব আর কেউ বুঝতে পারবে না. ভগ শামার স্মৃতিতেই এর ক্ষুদ্র ইতিহাদ দল্লিবদ্ধ। পেন্দিলের দাগগুলি ক্রমেই মতে যাছে, আমিও হয় ত এক দিন সেই ছোট মেয়েটর কথা ভূলে যাব। মেয়েটি যথন আমার ডাইরীতে এই রকম পাণ্ডিত্য প্রকাশ কোচ্ছিল,

মেয়েট ধ্বন আমার ভাইরাতে এই রকম পাওিত। প্রকাশ কোচ্ছিল, সে সময় তার একট বড় ভাই, বয়স প্রায় ছয় বংসর হবে, আমার পর্বত ভ্রমণের স্থানিই বছিবানা Evolution theoryর জোরে অশ্বরূপে পরিণত করে ভাতেই সোয়ার হয়ে চাবুক লাগাছিল। এই রকমে আমাদের ক্ষুদ্র স্বীগুলির সঙ্গে যে কত্ অনুর্থক বাক্যব্য়ে কোর্তে হোয়েছিল,তার সংখ্যা নেই। তাদের যে সমস্ত প্রশ্ন, তার সহত্তর দেওয়। আমাদের কাজ নয়;

কিন্তু যা হয় একটা উত্তর পেয়েও তাদের সন্তোষের লাঘব হয় নি; তবে একট ছেলের একট প্রশ্ন, আমার বহুকলি মনেথাক্বে; তার বয়স বছর আষ্টেক, সে আমাদের তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা কোর্তে কোরতে অবশেষে বোল্লে "বাপ্ জীনে বোলা কি স্বামী লোগোঁ কি সাথ্ নারায়ণজী বাতচিজ কর্তা হায়, তুম্হারা সাথ্ নারায়ণজীকো কেয়া বাং হ্রম। প্রাক্তিক নারায়ণজীকি মূলাকাত নেহি হুয়া," আমার কথা তনে বালক কিছু বিরক্ত হোয়ে বোল্লে, "আবে তব্ কাহে ঘড় ছোড়কে সাধু হুয়। ই কথাটা বালকের বটে; কিন্তু তার মধ্যে কি গভীর ভাবই লুকান ছিল। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কিন্তু থামিক সাধু অনেক। আমি ধার্ম্মিকও নই সাধুও নই, কেবল সাধুর দলে পড়ে এই সব নিগ্রহ ভোগ করছি; আপে জনান ছিল, কেবল আমাধুর সঙ্গে বেড়ালেই কৈছিয়তের তলে পড়তে হুয়, এখন দেখ্ছি সাধুর সহচ্ব হলেও সকল সম্য কৈছিল্যৎ এড়ান যায় না।

আজ বৈকালে আর বের হবার ইছা ছিল না। একে ত বেলা বেকী নেই, তার পর এমন কন্কনে শীত, বেলা থাক্তে কছলের ভিতর সাতে হাত পা বের করা শক্ত। আমরা রওনা হোতে একটু ইতত্ত করাতে সকলেই বোলেন, এখন থেকে এই বরফ ভেঙ্গে চলা সহজ্ঞ নয়, আমাদের গতিশক্তি ক্রমে কোমে আস্চে, আবার এ সময় যদি আমরা ছ'বেলার বদলে একবেলা চলতে আরম্ভ করি, তা হোলে বদরিকাশ্রমে পৌছুতে আমাদের আরে। বিলম্ব হোয়ে যাবে। স্ত্তরাং আমরা চলতে আরম্ভ কোল্লুম; ছ'মাইল দ্বে 'গড়ুই গঙ্গা' চটী পর্যান্ত আস্তেই সন্ধা। হোয়ে গেল, কাজেই দেখানে রাত্রি বাদ কোকে হোলো।

২৬ মে, মঞ্চল নর, থ্ব সকালে চল্তে আরম্ভ কোলুম। আপাদমশুক কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনটী প্রাণী চোল্চি। জৈষ্ঠি মাসের প্রবল রৌজে বোধ হয় এখন আমাদের বঞ্চভূমি মঞ্জুমিতে পরিণত হ্বার উপক্রম হোয়েছে; াদালা ও উত্তর পশ্চিমের সর্বত্ত লোকজন গলদ্যর্ম হোয়ে শুধ "জল জল" বোলে চীৎকার কোচ্ছে; আর আমরা বরফ স্ত পের ভিতর দিয়ে চল্ চি. ্ষন চিরহিমানীমণ্ডিত মেক প্রদেশ ! মেক-প্রবাসী, কঠিনব্রত, পূথিবীর গুপ্ত স্ত্রাক্রদক্ষিংস্থ সন্ন্যাদিবর্গের কথা মনে জেগে উঠ্লো; কি তাঁদের যন্ত্র উংদাহ ও একা গ্রতা। এর চেয়েও প্রচণ্ড শীতে ও বছদরবর্ত্তী, অঙ্জাত বিপদসন্ধল প্রাদেশে মুতাভয় তৃচ্ছ জ্ঞান কোরে তাঁরা দিনের পর দিন কি অধাধারণ পরিশ্রমই না করেন। আর আমরা কি করি ? হৃদ্যে অনেক গানি কবিনয় ও মাথায় অহস্কারের তুর্কাহ বোঝা নিয়ে প্রকাণ্ড সাধ সেজে ইতত্ততঃ ঘুরে বেড়াই। হদয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি ও নির্ভর নেই. মান্ববের প্রতিও স্বতঃ উৎদারিত প্রেম প্রবাহের একার অভাব: কিন্ত তবও আমরা ইহকালে মাহুষের ভক্তি ও প্রকালে অনন্ত স্বর্গের দাওয়া করি: কারণ আমরা সাধ, এবং আমরা তীর্থ পর্য্যটন কোরে থাকি। এই সমস্ত কথা ভাব তে ভাব তে "গড় ই গঞ্চা" হোতে ছমাইল দূরে 'কুমার চটীতে' উপস্থিত হলম, তথন বেল। প্রায় বার্টা। এখানে নাম মাত্র খাওয়া দাওয়া কোরে অল্প বিশ্রামের পর অবার রওনা হওয়। গেল। তিন মাইল ্রালে সন্ধা বেলা একটা পাহাডের গায়ে ডাকহরকরাদের আড্ডার মত নিজ্জন কটীর দেখতে পেল্ম: সেই পত্রকটীরে রাতিবাদ স্থির করা গেল। অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে জনমানবের সাভা শব্দ নেই, নিকটে কোন লোকালয় আছে বোলেও বোধ হোলো না। এই বছদুর বিস্তৃত, গগনস্পশা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে চর্ভেত্ত অন্ধকারে আমরা তিন্টী পথপ্রান্ত, শীতক্লিষ্ট পথিক কোন রকমে রাত্রি কাটিয়ে দিল্য।

২৭ মে, বৃধবার,—আমরা যোশীমঠের খুব নিকটে এসে পোড়েছি।
সকালে উঠে খুব উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে লাগলম। রাস্তায় এখনো অনেক
যায়গা বরফে ঢাকা। দিনকতক গাগে পথ যে প্রায় বরফারত ছিল,
তা বেশ বুঝতে পারা গেল। এখন খুব বরফ গোল্ছে। এ পথে "চড়াই

উৎরাই" তত বেশী না ধাকলেও এই বরক্ষের উৎপাতে আমাদের চোলতে বড় অফ্রবিধা হোচ্ছে। আমাদের পাঁচমাইল পথ আদৃতে বেলা ছপুর হোফে গোল, পাঁচ মাইল এদে যোশীমঠে (জ্যোতির্মঠে) উপস্থিত হোলুম।

## <u>যোশীসঐ</u>

## (জ্যোতির্মাঠ)

২৭মে, বুধবার, — আগের দিন রাত্রে আমরা যে চটীতে ছিল্ম সেখান হোতে ধোশীমঠ মোটে পাঁচমাইল মাত্র বি স্ক এই পাঁচমাইল আসতেই মামাদের কত সম্ম লেগেছিল, তা পূর্ব্বে বোলেছি যোশীমঠ যথন আর প্রায় এক মাইল দূরে আছে, দেই স্থানে এসে দেখলুম, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা বাস্তানীচে দিকে চোলে গিয়েছে; মারো দেশলুম যে বেশীর ভাগ যার্ক্ত আস্তিল ভূই এক জন বাদে সকলই সেই পথে নেমে গেল। তা .. কোথায় যাম জান্বার জন্ম আমার অন্যন্ত কৌতৃহল হওয়ায় একজন সহযাত্রীকে সে কথা জিজ্জাসা কোলুম। তিনি উত্তর দিলেন, আমরা যে পথে যাজি, এইটি যোশীমঠের পথ; যাত্রীরা সাধারণতঃ এ পথ দিয়ে নারায়ণদর্শন কোতে ধায় না, তারা কি নীচের পথ দিয়ে বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগে চোলে যায়; তারপর নারায়ণ দেখে ফিরবার সময় যোশীমঠ দিয়ে আসে। সেও যে সকলে আসে তা নয়। আমাদের এই রাতা থেকে একটা প্রকাণ্ড ''উ:রাই'' (কে হুমাইলের বেশী) নামলেই বিষ্ণুপ্রয়াগ।

নারায়ণ দর্শনে অনেক যাত্রীই যায়; কিন্তু তারা যোশীমঠে না গিয়ে যে আশ পাশ দিয়ে যাওয়া আদা করে, তা আমি বুঝতে পারি নে। হিন্দুর কাছে ত যোশীমঠ অত্যন্ত আদরের সামগ্রী; তবু এথানে লোকের গতিিনির অভাবের কারণ এই বোলে মনে হয় যে, এপথেষারা আদে সত্যের
প্রতি তাদের তন্তটা আদর নেই এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভের চেষ্টা অপেক্ষা
তীর্থনপ্নির ছারা পাপক্ষয় ও পুণার্জ্জনকেই তারা তীর্থভ্রমণের প্রধান
উদ্দেশ্য বোলে মনে করে; স্থুডরাং সাধু স্লাসীর কাছে যোশীমঠের তেমন
সন্মান দেখা যায় না। আমি এখন প্রয়ন্ত বদরিকাশ্রেম দেখি নি, কিন্তু
এখানে এদে আমার মনে হোলে যত কন্ত কোরেই বদরিকাশ্রম
যাওগা যাক, যোশীমঠে আস্বার জন্তে তার চেয়ে শতগুণে বেশী কন্ত
স্থাকার করাও সার্থক। যদি ইন্থরোপ, কি আমেরিকায় যোশীমঠের মত
ভান থাক্তো, তা হোলে কত প্রিত, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান কত শিক্ষিত
ব্বক, প্রতি বংসর সেখানে সমবেত হোরে কত গুপ্ত সত্য আবিষ্কার
কোরে ফেল্তেন; কিন্তু আমাদের গুর্ভাগা, এ দেশে দে সন্তাবনা
কাথায় গ

উপরেই বলেছি, যোশীমঠ হিন্দুর কাছে একটি মহাতীর্থ: কিন্তু এটি যে শুধু হিন্দুরই তীর্থস্থান, তা নয়। যেখানে নারায়ণের বা মহাাবের কিয়া হল্য কোন দেবদেবীর প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই
প্রানই হিন্দুর পবিত্রতীর্থ কন্তু যেখানে দেবোপন মানব আপনার শাস্ত্র
পবিত্র চরিরে চারিদিক্ মধুর স্নিগ্ধ কোরে রাখেন, এবং মানবের ক্ষ্তুতা
ত সপ্রতির অনেক উর্দ্ধে দেবমহিমায় বিরাজ করেন, সেন্থান শুরু হিন্দুর
তীর্থ নয়, সে স্থান বিশাল মানবজাতির সাধারণ তীর্থক্ষেত্র। দেবভার
উদ্দেশ্যে উপহার প্রদানের জন্ত নেখানে কেহ ফল পুপোদি নিয়ে যায়
না বটে, কিন্তু নিধিল মানবন্ধদয়নিংক্ত ভক্তি ও প্রীতির পুণ্যসৌরভে
সেই দেবমানবের অমর কীর্ত্তি-মন্দির পরিব্যাপ্ত হোয়ে থাকে।

এই যোশীমই একজন প্রাতঃশারণীয় মহাত্মার কীর্ত্তিমন্দির। শঙ্কর। চাষ্য ইহার প্রভিষ্ঠাতা, এবং এইখানেই তাঁর জীবনের অনেকদিন অতি- বাহিত হোমেছিল। অতএব বলা বাহুলা যে যোশীমঠ শুধ ভক্ত হিন্দুর কাছে নয়, ঐতিহাসিকের কাছেও বিশেষ আদরের স্মগ্রী। শঙ্করাচার্য্য কোন সময় জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন, সে তত্ত্বিরূপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়: সে জন্ম কোনরকম চেষ্টাও করিনি: চেষ্টা কোলে হয় ত একট ফল লাভ হোতো, কিন্তু বাঙ্গালীজন গ্রহণ কোরে, সেরুপ করা যে এক মহা দোষের কথা। আমরা প্রশ্নকত্ব লিখি, কিন্তু তাতে কতটক নিজন্ত থাকে । কেবল তর্জ্জম। করি এবং একজন বৈদেশিক কঠোর পরিশ্রম ও আজীবন দাধনদার৷ যে সতাটক আবিদ্ধার কোরে গেছেন. তারই উপর টিকা টিপ্লনী, ভাষা কোরে দোষগুণের অতি স্থন্ধ আলো-চনাম্বারা আপনাদের পাণ্ডিত্য শুপাকারে ফাঁপিং তুলি; এই ত আমা-দের ক্ষমতা। আজকাল শহরাচার্যোর জন্মকাল নিয়ে বন্ধ-দাহিত্যে বেশ একট আলোচনা চোল চে: আমাদের মনে হয় সে আলোচনা আন্তরিক নয় এবং তা ইতিহাসের জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদের সময় ক্ষেপণের উদ্দেশ-হীন উপায় মাত্র, কিন্তু বাস্তবিকই বৃদ্ধি এ সম্বন্ধে একটা সত্য আবিশ্বারের জন্ম প্রাণে গভীর আগ্রহ জেগে উঠ্তো, তা হোলে কি আমর স্থির থাকতে পাত্তম । কথন না। শঙ্কাচার্য্য সম্বন্ধীয় যে সকল রচ: প্রাচীন গ্রন্থ, অনুশাসন ও নিদর্শনাদি যোশীমঠে আছে শুনা গেল, তাতে বুঝালুম একট বেশী চেষ্টা কোল্লেই তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত কথা সহজে জানতে পারা যায়। কিন্তু আমি মূর্য, জ্ঞানলালনা-বিরহিত দ্বিপদ মাত্র, কাজেই সেদিকে আমার মন যায় নি। কিন্তু বান্তবিক যাঁর। ভারতের লুপ্তপ্রায় ইতিহাদের পক্ষোদারে বদ্ধপরিকর, তাঁদের এই সমস্ত তুর্গম পার্বভাত প্রদেশে এমে মতোর সন্ধানে লিপ্ত হওয়াই উচিত। বাহোক অক্সান্ত দেশ হোলে এরকম আশা করা অন্তায় হোত না, কারণ দে সকল দেশের লোক জীবনট। অসার মায়াময় বোলে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে রাজী নয়: যার উপর সমাজের ও দেশের মঙ্গল, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল নিতর করে, এমন কাজে ভারা প্রাণপণে নিযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর উক্তৃ নিত তরক্ষে যথন একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে ধায়, তথন আর একদল অকম্পিত্রদয়ে সেই উদাম স্রোতের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু আমানদর কাছে জীবন স্বপ্ন, জ্বগং মায়ায়য়, সংসাব মক্তৃমি তুলা। কোন কমে চোক মৃথ বুজে যদি চলিশটা বছর পার হোতে পারি, তা হেলে আমাদের আর পায় কে 

ত্ব ইহজীন্দের কাজে ইত্যা দিয়ে শৈশবের স্বশ্বতির রোমস্থনে ময় হই, না হয় পৌআদি পরিবেষ্টিত হোয়ে তাদের সক্ষে নানারকম প্রীতিকর সম্বন্ধ পাতিয়ে পুরাণো মর্চেপড়া রসিকভার প্রতিকে কিছু উজ্জল কোরে তুলি। আমাদের দিয়ে দেশের আবার উপকার হবে! যোশীমঠে উপস্থিত হোয়ে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে নানা রকম কথা শুন্তে শুন্তে নিজের সম্বন্ধ আমার মনে এই প্রকার ভাবেরই উদয় হোজিল। ত্বং বেশী হোলে মনের মধ্যে নিজের ছর্বলতার কথাই বেশী বাজে; এ কথার উপর কোনেও যুক্তি তর্ক নেই এবং কোনও দার্শনিক যদি এই মত খণ্ডন করবার জন্য প্রস্তুত হন, তা হোলে আমি সে ক্রে অপ্রস্তুর হণ্ডা আবশ্রুক মনে করি না।

যা হোক যোশীমঠে এসে শহরাচাগ্য সম্বন্ধে যে সকল কথা জান্তে প্রেছিলুম, তারই এখানে কিঞ্ছিং উল্লেখ করি । এ সমস্ত কথার সঙ্গে ইতিহাসের কভটা মিল আছে, তা আমি বল্তে পারিনে; ঐতিহাসিকেরা ভা ব্রতে পারবেন, তবে এইটুকু বলা যেতে পাবে যে, পথে ঘাটে সাধু সন্মানী ছারা যে সমস্ত তব সংগৃহীত হয়, তার মধ্যে অনেক গলদ থাকাই সম্ভব।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য হিন্দুর চারিটা মহাতীর্থে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। তার আবির্ভাবকালে ভারতে হিন্দুধর্ম নিতাস্ত নিপ্পত ও জড়ত। সম্পন্ন হোয়ে পড়ে, এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবল তরঙ্গোঞ্জানে প্রাচীন ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সমস্ত প্লাবিত হোয়ে যায়। হিন্দু ধর্মের এই অধাগতির পর বৌদ্ধর্মের

প্রাবন ভেদ কোরে তার যে পুনক্থান হয়, তা মহাভারতীয় যুগের দেই তেজাময় মহাপ্রতাপ সম্পন্ন কর্মশীল জীবনের একটা বিরাট কম্পনে হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গ পূর্ণ কর্তে পারে নি সত্য, কিন্তু তা যে হিন্দুসমাজে এক নব প্রাণের মঞ্চার কোরেছিল, তার আর সন্দেহ নাই; শঙ্করাচায়ই এই নব প্রাণের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার স্থাপিত এই মঠ চত্ট্যুই তাঁহার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। দারকায় তিনি যে মঠ স্থাপন করেন, সেই মঠের নাম "শারদা মঠ"; সেতৃবন্ধ রামেশবে স্থাপিত মঠের নাম "শিক্ষরী মঠ", পুরু-যোত্তমে "গোবন্ধন মঠ", এবং হিমাচলের এই হুর্গম প্রান্তে "যোশীমঠ" যুগাতীত কাল হোতে বিস্তীর্ণ ভারতে তাঁর অমরকীর্ত্তি ঘোষণা কচ্চে ! স্থানমাহাত্মোর অন্থ্যরণ কোনে এই মঠ বদরিকাশ্রমেই প্রতিষ্ঠিত হওরায় উচিত ছিল, কিন্তু বদরিকাশ্রম বংস্বের মধ্যে আট মাস বর্কে ঢাকা থাকে স্থতরাং দেখানে বাস করা অসম্ভব বুরো দে স্থানের পরিবর্ত্তে এখানেই মঠ স্থাপিত হোরেছে । এই মঠ সতি পুরাণো বলেই মনে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা শধরাচাবোর আবির্ভাব কালের যে সমগ্র প্রমান সংগ্রহ কোরেছেন, তাতে কারো মতেতিনি ষষ্ঠশতান্ধীর দেশভাগে এবং কারও কারও মতে আরও ছুইশ বংসর পরে অর্থাং অবি শতান্ধীর শেষভাগে জনাগ্রহণ কোরেছিলেন । বদরিকাশ্রমে যাওয়ার পর যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষের সদ্দে আমার সেখানে দেখা হোয়েছিল, কথাপ্রসাস শহরাচার্য্যর কথা উঠলে তিনি বোলেন, স্বামীজী (শহরাচার্য্য) অষ্টম শতান্ধীর শেষভাগেই প্রাত্ত্ত হন! তিনি আরো বল্লেন যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের যোশীমঠে দেখা হোলে এ সম্বন্ধে অল্প বিশুর প্রমাণও দেখাতে পার্তেন। যোশীমঠে অনেক পুরাণো পুঁথি ছিল, তার কতক কতক নানা রকম বিপ্লবে নষ্ট হোয়ে গিয়েছে; কিন্তু সেই হস্তলিখিত কীটদ্রী জীর্ণপ্রাচীন গ্রন্থের কতকগুলি এই মঠে বর্ত্তমান আছে এবং আমধা যদি পুনর্ব্বার যোশীমঠে যাই, তা হোলে মঠাধ্যক্ষ মহাশ্র আমাদের আফ্রাদের আফ্রাদের

সদে তা দেখাবেন। সেই সমন্ত জীর্ণ গ্রন্থে শুধু যে শঙ্করাচার্যোর আবিভাব কালেরই নিরূপণ হবে তা নয়, তাতে সে সময়ের সামাজিক অবস্থা
তংকালিক রাজনীতি, হিন্দুধ্ম ও ধর্মাদির উরতি বিস্তৃতি ও অবনতি,
সাধারণ নোকের ধর্মে আস্থা এবং বর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি জ্ঞাতব্য
বিষয় বিবৃত্ত আছে। এমকল পুঁলিক সাহায়ে প্রাচীন গুল্প মতা
আবিদ্ধার দারা দেশের যে অনেক,উপ চার সাধন করা যেতে পারে, তার
কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এতথানি কট স্বীকার কোরে এই চুর্গম
ছরারোহ পর্কতে এসে এই কঠিন কাজে হন্তকেপ কোরবে ? আমাদের
দেশে এখনো সে সময় আসে নি এবং আম্যা এখনো এরপ কঠিন ব্রত
গ্রহণ করবার উপশ্ত হই নি। সত্যের জ্যে প্রাণ দেবার কথা বহু পুর্বের
ভূমা যেত বটে, কিন্তু এখন নকল নবিশেরই প্রাধান্য।

মনে কোরেছিন্য, বদরিকাশ্রম হোতে ফিরবার সময় যোশীমঠ সম্বন্ধ কতকগুলি তত্ত্ব সংগ্রহ কোরে নিয়ে যাব, কিন্তু নানা রকম বাধা বিদ্ধ ঘটায় আর সে বিষয়ে হাত দিতে পারি নি। কগনো বে সে আশা পূর্ণ হবে, তারও কোনও সন্তাবনা দেখা যায় না। যদি আমাদেশ উৎসাহশীল ইতিহাসপ্রিয় কোন পাঠক ই দেশহিতকর কাজে হন্তক্ষেপ কোর্তে চান, যদি লুপ্তপ্রায় গুপ্ত সতোর সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া উপযুক্ত মনেকরেন, তা হোলে যোশীমঠ ছাড়া এমন আরো ছচারিটী স্থানের নাম কোর্তে পারি, যেখানে সন্ধান কোরে অনেক প্রাচীন তত্ত্ব আবিদ্ধার হোতে পারে।

আমরা যে পথে যোশীমঠে গেলুম, সে পথটা পাহাড়ের গানে, আঁকা বাঁকা পথের ভূধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান। দোকানগুলি নিভাস্ত সামান্ত, তার প্রায় অধিকাংশই দোতলা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষগুলি যেন পর্বতের গায়ে মিশে রোয়েছে। কলিকাভার বড় বড় অট্টালিকাগুলিতে যাঁর। চিরদিন বাস কোরে আস্চ্ছেন, ভাঁরা এই ছোট ছোট ঘরগুলি দেখ্লে কিছুতেই

বিশাদ কোরতে পারবেন না বে, এইটকু ঘরে সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ মানুহ কিব্নপে বসবাস করে। এই কথা বৈদান্তিক ভাষাকে বলাতে তিনি একটা পৌরাণিক গড়ের অবতারণা কোল্লেন। কিঞ্চিং বিস্তৃতি হোলেও তার একটা সংক্ষিপ্তসার পাঠক মহাশয়কে উপহার দেওয়া যেতে পারে। বৈদান্তিকের মূথে শুনলুম, পূর্ব্বকালে এক ঋষি ছিলেন, ( নামটা বেশ জাকাল রকম, কিন্তু স্মরণ হক্তে না ) সেই ঋষি অনেক বংসর যাবং তপস্থা করার পর তাঁর কেমন দ্ব হোলো যে, একট্থানি ঘর তৈয়েরি কোরে তার নীচে মাথা রেথে দিনকতক আরামে থাকবেন। কিন্তু মাতুষের পরমায়ুর কথা ত আরে বলা যায় না, যদি শীঘ্রই প্রমায় শেষ হয়, তবে অকারণ একথানা ঘর তোলা কেন? তাই একবার ধান কোরে পরমায়র শেষ মডোর অনুসন্ধান করা হোলো কিন্ত তভাগাবশতঃ দেখালেন তাঁর প্রমায়র আর মোট পাঁচ হাজার বছর বাকি। অতএব এই সায়াল্য দিনের জল্মে ঘর তলে থামক। ঝ্লাটের আবশ্যক কি ? এই সিদ্ধান্ত কোরে তিনি এক গাছতলায় বসেই দেই সামান্ত কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে একদিন একটি বড় গোছের দেবতার সঙ্গে তার সাক্ষাং হয়, অন্তান্ত কথা ার পর দেবতাটী বোলেন, "আপনার একথানি কুটার হোলে ভাল হয়, গাছতলাট। বাদের পক্ষে থুব নিরাপদ স্থান নয়।"—আমাদের অল্লারু ঋষি ঠাকুরটী উত্তর দিলেন যে. "মোটে পাঁচ হাজার বছর বাঁচব, তার জত্যে আবার ঘর '''---অর্থাৎ ত্'পাঁচ লাখ বংসর বাঁচবার সম্ভাবনা থাকতো তা হোলে একদিন একটা কুঁড়ে টুড়ে তয়েরী কোলেও করা যেত। বৈদান্তিক এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে উপদেশ জুড়তেও ছাড়লেন না; তিনি (बाह्मि. এই घटेना हाटि त्या बाटि, इंट्रलाक्टक आमता कठ कुछ জ্ঞান করি, পরলোকেই আমাদের স্বায়ী বাসস্থান; দিন কতকের জ্বতে এই ইহলোকের প্রবাদে এসে তিন চার তালা বাড়ী তুলে স্থায়ী রকমে

বাদের বন্দোবন্ত, দে কেবল ইউরোপীয়গণের বিলাদরস্দিক্ত ত্র্বল অস্তঃকরণের পক্ষেই শোভা পায় এবং তাঁদের অন্তুকরণ-প্রিয় দেশীয়গণ সম্বন্ধেও একথা খাটতে পারে। এই কথায় বৈদান্তিকের সঙ্গে দারুণ তর্ক বেধে গেল। আমি বল্লুম, 'হাঁ। ইউরোপীয়গণের এ একটি ভয়ানক ক্রটী বলে অবশ্য স্বীকার কোর্ত্তে হবে, কারণ তাঁর। যে কয়টা বছর বাচেন, তাতে তাঁদের মহাপ্রাণী একট স্বথস্থভনতা, একট আরাম ও তুপ্তি অমুভব করবার অবসর পায়; আর তাঁরা যে কিছু কাজ করেন, তাতেও তাঁদের নামগুলিকে কিছু দীর্ঘকাল ইহলোকে স্থায়ী কর্বার किकिए वानावस्य कता द्या किन्छ आभारमत ठिक छन हो। वावसा: জীবনটী পরিপূর্ণমাত্রায় অপবায় করাই আমাদের বৈরাগোর প্রধান লক্ষণ।" যা হোক স্থথের বিষয় স্বামীজির বিশেষ যত্নে আমাদের এই আন্দোলন অতঃপর নিবৃত্তি হোয়ে গেল। আমরা চল্তে চল্তে বাজার দেখতে লাগলম: দেখলম বাজারে সকল রকম জিনিসই পাওয়া যায়. এমন কি সোনা-রূপার কারিকর এবং টাকাকডি লেনদেনের মহাজন প্রয়ন্ত এখানে আছে। এ সকল এখানে থাকবার কারণ যোশীমঠ বদ্রি-নারায়ণের মোহাল্ডের "হেড় কোয়াটার", তিনি এথানে দশিষো বাস করেন। এতদ্ভিল্ল যে সমস্ত পাহাড়ী ভূটিয়া ও নেপালীগণ বদ্রিকাশ্রমে বাদ করে, তারা শীতকালে দেখানে থাকতে ন পেরে এখানে এদে কয়েকমাস কাটিয়ে গ্রীম্মকালে আবার দেশে ফিরে যায়।

যোশীমঠের ছু'মাইল নীচে পাহাড়ের পাদদেশে বিষ্ণু প্রয়াগ। বিষ্ণু-প্রয়াগেও অনেক লোক বাস করে, কিন্তু তাছেড়ে আর গানিক আগে পেলে আর লোকালয় দেখা যায় না। বল্তে গেলে বদরিকাশ্রমের রাখায় বার মাসের লোকালয়ের এখানেই শেষ; তবে এর পরেও ছু' একটা ছার্গা আছে দেখানে কোন কেন বছর শীতের প্রাবলা কি ফু

কম হোলে, ছই একঘর লোক বাস কোরে থাকে। কিন্তু ঘোশীমঠের মতন এমন আড্ডা আর নেই।

এই সকল কারণেই যোশীমঠ সহরের মত। কিন্তু যে সকল প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন আজও যোশীমঠে বংমান আছে, তা দেখবার কি বুঝবার লোক বড় একটা দেখা যায় না! আমরা বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুর্তে ঘুর্তে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশে একটা দোকানে আপ্রামনিলুম।

পূর্বেই বোলেজি, যোশীমঠের রাস্তা পাহাড়ের গায়ে। যোশীমঠের পাহাড়টা একটু বাকা, এই বাঁকের অল্প নীচেই থানিক সমতল স্থান। এইস্থান টুকু এক বিঘার কিছু বেণী হবে; তারই উপর পর্কাতের কোলের মধে। হিন্দুর গৌরব-স্তম্ভ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ বিরাজিত। মন্দিরটা বেশী বড় নয়। আমরা যে দোকানে বাসা নিয়েছিলুম, মন্দিরের চুড়া ততদুর পর্যান্তও উচু নয়।

খামরা দোকানে আর বিশ্রাম কল্প না! লাঠি আর কলল দোকান যরে ফেলে তথনই মঠ দর্শনে বের হওয়া গেল। যোশীমঠের রাস্তা দিলে নীচে নাম্তে নাম্তে রাস্তার পাশে আর একটা মন্দির দেখুতে পল্ম। এই মন্দিরে প্রবেশ করি কি না ভাবচি, এমন সময় একজন , এপ্রদর্শক্ জুটে গেল; তার সঙ্গেই আমরা মন্দিরে প্রবেশ কলুম। দেখলুম, মন্দিরটা বহু কালের পুরাতন। কত শতাজীর থিপ্রব পরিবর্দ্তনের নীরব ইতিহাস যে এই প্রাচীন মন্দিরের পাষাণপ্রাচীরে বন্দী আছে, তা নির্দ্ধারণ করা যায় না! কিন্তু এ মন্দির এইই দৃঢ় যে, একটা জুমাট পাহাডের তুপ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং মনে হোলে। স্প্তির শেষ দিনেও তা থেকে একখণ্ড পাথর বিচ্তাত হোয়ে পভ্রেব না। আমাদের পথ-প্রদর্শক বোলে, এ মন্দিরটি শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্বের নির্মিত!

আমরা যথন মন্দিরে প্রবেশ করি নি, তথন মনে হোয়েছিল, অক্যাক্ত

গুনিরে যা দেখি এখানেও হয় ত তাই দেখাবো; সেই অনাদি শিবলিঞ্চ, না হয় অনম্ব শালগ্রামশিলা; খুব বেশী হয় ত স্থলার স্থবেশ এক নারায়ণ মৃতি ! কিন্তু সে দব কিছুই আমার দৃষ্টি গোচর হোল না, শুধু মন্দিরের মাঝখানে তিন হাত কি সাডে তিনহাত লম্বা ও এক হাত চওড়া একখান গিঁদুর মাথান জিনিদ; তা কাঠও হতে পারে, পাধরও হতে পারে, আবার লোহা কি ইম্পাত হওয়াও নাশ্চর্য্য নয়, কারণ তেল দি দুর ছাঙা ভার কোন স্বরূপ অবধারণ কোর্ত্তে পালুম না। প্রথমে মনে কলুম, হর ত বা লোকে এই আসন খানাই পূজা করে। কিন্তু আমাদের প্র প্রদর্শক হে এক রোমহর্ষণ কাহিনী বোল্লে তা শুনে আতঙ্কে আমার সন্দ্র শরীর শিউরে উঠ্লো। তার মূথে শুন্রুম যে, এইখানে এক দেবী-মৃত্তি বহুকাল হোতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নররক ভিন্ন অন্য প্রাণীর রক্তে তার পিপাসা দূর হোতো ন। বোলে তাঁর সম্মুখে প্রতিদিন নিয়মমত নরবলি দেওয়া হোতো। এতদ্ভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কোন কোন দিন এত মহুষামুও দেহচ্যুত হোতো যে, তাদের উচ্ছদিত শোণিতপ্লাবনে মন্দিরের প্রশন্ত প্রাহ্বণ পরিপূর্ণ হোয়ে যেতো। সে বোলে যে, আমি বেখানে দাঁভিয়ে আছি ঠিক এই জায়গায় আমার পায়ের নীচেই শত শত নিরপরাধ ব্যক্তি এই ভয়ানক অনুষ্ঠানের অন্তরোধে নিহত হোয়েছে। ্বোধ করি, তাদের অবরুদ্ধ মশ্মোচ্ছােুুুুদ্র নিরাশ ক্রন্দন পা্যাণ-প্রাচীর ভেদ করবার পূর্বেই তাদের জীবনের উপর চির অন্ধকারের যুব-নিকাপতিত হোয়েছে। আমি সভয়ে সম্বাধে চেয়ে দেপ্লুম; বোধ হোতে লাগ্লো, শত শত বক্তাপ্লত, ছিন্ন-মন্তক যেন শোণিতস্মোতে তীরবেগে ভেনে আদ্ছে, আর ঘাতকের পৈশাচিক নৃত্য ও অট্ট্রাস্তে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হোদ্বে। হায় দেবি, কতকাল থেকে তুমি মাতার স্পবিত্র, স্নেহ-কোমল ও নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ অধিকার হরণ কোরে সম্ভানের উষ্ণ ক্রধিরে আপনার লোল জিহবা তৃপ্ত কোরেছো। কিছ ভোমারই বা দোষ কি, তোমাদের নামে মান্ত্য প্রতিদিন অসকোচে কত কুকার্য্যই না করে ?

কিন্তু কতদিন দেবী স্থানচ্যত হোয়েছেন, তা ঠিক জানতে পাল্লম না ৷ কেহ কেহ বলেন, শঙ্করাচার্য্য যথন যোশীমঠের প্রতিষ্ঠা করেন. সেই সময় তিনি এই ভয়ানক কাণ্ড নিবারণ করেন, সেই সময় হোতে দেবীমর্ভি বিমুখ অবস্থায় মন্দির মধ্যে প্রোথিত হোয়েছেন; এখন শুব তাঁর শুন্ত আসনথানিই দেখা বায়, এবং তারই পূজা হোয়ে থাকে ক্তিত্ত কারো মতে এই বিপ্লব শহারাচার্য্যের দ্বারা সাধিত হয় নি এ সম্বন্ধে তাদের প্রধান যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্মের এক গন অবতার বিশেষ, এমন কি অনেকে তাঁর উপর শিবত পর্যান্ত আরোপ কোরে থাকে: সেই শঙ্করাচার্যা যে এমন একটা মেক্সভারাপন্ন কাজ কোরে ফেল্বেন, এ কথা তারা কিছতেই বিশাস কোর্ত্তে রাজী নয়। কিন্ত এরা বোঝে না, ধর্মের সংস্কার ও বিনাশ এক কথা নয়, স্কুতরাং ধর্মের সংস্কারের জন্ম যে কাজ শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে নিতান্ত সহজ, এরা ত ধর্মবিনাশক মনে কোরে কথনই ধারণা কোরতে পারে না যে, এ ন অধ্য শঙ্করাচার্য্য দারা কিরূপে সাধিত হোতে পারে ৮ যা হে' এ সম্বন্ধে এদের মতও উডিয়ে দেওয়া থেতে পারে না। কারণ এরা বলে, বৌদ্ধেরা যখন এখানে আদেন, তখনই তাঁরা এই ঘণিত প্রথা বন্ধ কোরে-ছিলেন। এই এই মতের কোনুমত সতা, তা অন্ত্রমান করা কঠিন। এই বিষম অপ্রীতি হর জায়গায় আমি আর বেশীক্ষণ থাকৃতে পালুম না জ্বতপদে মন্দির ভ্যাগ কল্ম, বোধ হোতে লাগ্লো শত শত নরক্ষাল আমার পাছে পাছে ছুটে আসচে!

মন্দির থেকে বা'র হোয়ে একেবারে যোশীমঠে উপস্থিত হোলুম বাহিরে একটা ঝরণা হোতে অবিরাম জল পোড়ছে; সেই ঝরণার কাছ দিয়ে একটা ছোট লারপথে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ কোল্ল ম :

দেশি, একটা দোতলা চক, বাইরে টানা বারাণ্ডা, মধ্যে ছোট ছোট কুঠরী। বাহিরে অনতিদীর্ঘ একটি উঠান, তিন দিকে দোতালা কোঠা, আর এক দিকে মন্দির। অন্থচ মন্দির, মন্দিরের মধ্যে দিনের বেলাতেই ভ্রানক অন্ধকার। সচরাচর মন্দিরের মধ্যে যেখানে মৃত্তি থাকে, এই মন্দিরে সেখানে তাকিয়া বেষ্টিত স্থল খাদি দেখতে পেলুয়; এইটা শহরাচার্যের গদি। এই গদি বাঁ পাশে রেখে অগ্রসর হোতেই দেখি এক চতুর্জ মৃত্তি; তেমন জাকাল নয়, বি. শবতঃ একটা অন্ধকারমেয় কুঠুরীতে পোড়ে তাঁর মাহাত্মার গ্রব পাট হোয়ে গিয়েছে বোলে বোধ হলো।

মন্দির থেকে বেরিয়ে উঠানের এক পাশে বোস্ল্য। উঠানিটি পাথর দিয়ে বাঁধানো, দেখ্লুম সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ কোলাহল কোছে। একজন পাণ্ডা একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এমন কুংসিত ভাষায় রগড়া কোরছে যে সেখানে ছুদণ্ড অপেক্ষা করা অসম্ভব হোয়ে উঠলো। কোথার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠে উপস্থিত হোয়ে আমরা শান্তি আনন্দ উপভোগ কর্বো, না পাঙাঠাকুরদের বৈষয়িক গণ্ডগোলের জন্তে হিমালয়ের শৈত্য ও শান্তিমন্ন ক্রোড্রিছত এই পরম পবিত্র তাঁধহান এক বিত্রমার কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মঠ নিয়ে যে সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হোয়ে গিয়েছে, তা শুন্লে মনে বছই কই উপস্থিত হয়। পাঠক মহাশ্রের অবগতির জন্ত মঠের সেই শোচনীয় ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বিবৃত কোরচি।

শঙ্করাচার্য্য এই মঠের ভার জোটকাচার্য্য গিরির হাতে সন্পণ কোরে যান। এই মঠ:তিন শ্রেণীর সন্মাদীর অধিকারে থাকে; গিরি, পুরী ও সাগর। সন্মাদী মহাশ্যেরা সহসা এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হোয়ে সন্মাদ ধর্ম আর ঠিক রাথ্ত পার্লেন না। দীর্ঘকানের কঠোর সংঘম ও বৈরাগ্যকে বিলাস সাগবে ভাসিমে শুক্ত প্রাণে প্রচুর আরাম সঞ্চর কর্তে লাগ্লেন। ধর্ম কর্ম সমন্ত বিস্ক্রেন দিয়ে শুধ্ শারীরিক স্বর্থ সম্ভোগই তাঁদের জীবনের

অদিতীয় উদ্দেশ্য হোয়ে উঠ্লো। ক্রমে তাঁদের অবস্থা এরকম হোয়ে উঠলো। কেমে তাঁদের অবস্থা এরকম হোয়ে উঠলো। কেমে কারা দিরি সন্নাদী অন্য সম্প্রদানের একজন সন্নাদীর সদে জ্য়া থেলে যথাসর্বস্ব হারান। শেষে এই মঠ বাজীরেথে থেলা আরম্ভ করেন; তুর্ভাগ্যক্রমে মঠটিও হারাতে হয়। সন্নাদী ঠাকরের যে রকম পণ, তাতে যদি দ্রৌপদী থাক্তো তা হলে তাঁকেও ইয় ত পণে ধারতেন। যাহোক তা না থাকলেও এথানেই এক পর্ব্ব অভিনীত হোয়ে গেল। সর্ব্বাগী হয়েও যিনি ইচ্ছা কোরে প্রবৃত্তির স্রোত্ত আপনার মন প্রাণ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, এগন বাধ্য হোয়ে তাঁকে নির্ত্তির অস্কে আশ্রম নিতে হলো ও আসক্তিবজ্জিত বৈরাগ্যাবলম্বী সাধুর মত সমস্য ত্যাগ কোরে চলে যেতে হলো; কিন্ত তাঁর এই চিরন্থনের বিলাসক্ষেত্র ছেড়ে যেতে মনে যে দারুগ আঘাত লেগেছিল, মায়াবদ্ধ গৃহীর নিরাশ্রপ্র ময়ভেদী যাতনা অপেক্ষা তা অল্প নম্ব।

যা হোক, যে সন্ন্যাসী এই মঠ লাভ কোলেন, তিনি ইহা দক্ষিণ দেশ রাওল ব্রাহ্মপদের কাছে বিক্রয় কোলেন। তাঁরাই এখন এই মঠের অধি কারী, স্বতরাং বদরিনারায়ণের মন্দির আত্মও তাঁদের দথলে। সন্মুম, এ পর্যান্ত সাতাশ জন রাওল-ব্রাহ্মণ এই মঠের অধ্যক্ষতা কেনে সেছেন। তাড়িত সন্ম্যাসী বা মঠাধ্যক্ষের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী কেবলানন্দ গিরি এখন নেপালে আছেন শুনা পেল। তিনি অতি মহৎ লোক। এই মন্দির হস্তগত করবার জন্যে তিনি বিশেষ চেষ্টা কোছেন। তিনি বলেন, মঠ দান বিক্রয় করবার বা বন্ধক দেবার সম্পত্তি নহে, কিয়া মঠাধ্যক্ষের সে অধিকারও নাই; তিনি আজীবন মঠের স্বত্তাধিকারী মাত্র, তাও বদি তিনি পবিত্রভাবে মঠের সকল অন্ধ্রশাসন মেনে চলেন, তা হোলেই। কল্যিত-চরিত্র বা অষ্টাচারী হোলে তাঁকে মঠচুতে হোতে হবে, ইহাই শহরাচার্য্যের আদেশ। কেবলানন্দ গিরিব্র এই মঠে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আনি না এই মঠ নিয়ে মামলা মকদ্বমা হওয়া সম্ভব আছে কি না

বিস্তৃত মঠপ্রান্ধণে বোদে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ সন্ধাদীর মুখে মঠের শোচনীয় ইতিহাদ শুনতে লাগলুম। মহামহিমান্নিত বোশীমঠের এই শোচনীয় কাহিনী আমার মনে শুধু মানবহদ্যের ত্র্বলতা, হীনতা ও স্বার্থণরতার কথাই জাগিয়ে দিতে লাগলো। দূর হোতে মনে হোত, যারা সংসারতাপদ্ধ কিট্ট পার্থিব হৃদয়ের অনেক উর্দ্ধে শাস্তি ও প্রীভির স্থশীতল ছায়া উপভোগ করেন, পর্বতের কোলের এই সকল পবিত্র তীর্থে তাঁদের দর্শন কোরে এবং তাঁদের কাছে দান্থনার কথা শুনে হৃদয়ের অশান্তি ও ত্র্বলতা থানিকটে দ্রে যাবে, চতুদ্দিকে বাহ্থ প্রকৃতি শরীর ওমন উভর্বকই পবিত্র পরিভৃপ্ত কোরে তুল্বে; সেই আশাতেই এত দূরে এত কট্ট কোরে এমেছিলুম। বাহ্থপ্রকৃতি তার অনন্ত সৌদর্যোর দ্বার উন্মৃক্ত কোরে আমাকে মৃগ্ধ কোরে কেলেছে, এই স্বর্গীয় শোভা আমার হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হোরে রয়েছে। কিন্তু মানবের সে দেবহুদ্য কই গু সেই আত্মতাগ ও সমন্দিতার উজ্জন দৃষ্টান্ত—মা বিধাতার স্বর্বশ্রেষ্ঠ স্কৃষ্টি, এবং যা দেখবার আশাতে এতদ্ব এমে পড়েছি, —তা কোথায় গু

## বিষ্ণু প্ৰায়াগ

২৭ মে, ব্ধবার—অপরার ।—আজ যোণীমঠ হোতে বের হবার একটুও ইক্সা ছিল না। শুধু একদিনের জন্মই নয়, আমার ইচ্ছা তিন চারি দিন এখানে থাকি। শঙ্করাচার্যাের এই অতীত গৌরবের সমাধিক্ষেত্র, এই থান ছেড়ে আমার সহজে যেতেইচ্ছে কোরেছিল না। থাকবার ইজা কল্প্র্ম বটে,কিন্তু থাকা হোলো না; স্বামিজী জিদ্করতে লাগলেন, আজই রওনা হোতে হবে; তার উপর অসহিঞ্ বৈদান্তিকের তাড়না অসহ হোয়ে

উঠলো। ত্' দও যে কোথাও বিশ্রাম করবো দে যো নেই, বোধ হয় জন্মান্তরে আমি গরু এবং বৈদান্তিক রাগাল ছিলেম, তাই বুঝি আজ্র নাকে দড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াবার ঝোঁক ছাড়তে পারেন নি। কি করা যায়, বেরিয়ে পুঃ। গেল !

আগেই বোলেছি পাহাড়ের উপর যোশীমঠ, নীচে বিফুপ্রয়াগ। যোশা মঠ হোতে বিফুপ্রয়াগ একটা খুব খাড়া উৎরাই। বদি পাহাড়ের গায়ে গাছ-পালা না থাক্তো, তা হোলে শঙ্করের মন্দির হোতে গা ছেড়ে দিলে তংক্ষণাং বিফুপ্রয়াগে এদে একেবারে অলকনন্দা দাখিল হওয়া যেত! যোশীমঠ হতে এই উৎরাই-টুকু নাম্তে আমার একটু বেণী কট হয়েছিল, কারণ পাহাড়ের গা এমন সোজা, আত্তে আতে লাঠিতে ভর দিয়ে নবাবী চা'লে চলা যায় না; নামতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়, কে যেন উপর হোতে অর্কচন্দ্র দিয়ে নামিয়ে দিছে! আমরা বেলা ৫টার সময় রওনা হোয়েছিলুম, কিন্তু আধ্যণটার মধ্যেই একেবারে বিফুগ্রন্থা উপর টানা সাকোর কাছে এদে পড়লুম। এই বিফুপ্রয়াগে বিফুগ্রন্থা অলকনন্দার স্বর্গ মিশেছে।

আমি একটা একটা করিয়। ক্রমাণত প্রয়াগের কথা বলেছি। একটা প্রয়াগের যায়গায় পাঁচটা প্রয়াগের কথা বলেছি, তবু আমার প্রয়াগ ফুরোম না। আজু আবার আর এক প্রয়াগে উপস্থিত। সর্কান্তন্ধ প্রয়াগ পাঁচটাই বটে; কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগকে পূর্ব্ব বর্ণিত প্রয়াগগুলির মধ্যে একটা Supplement বলে ধােরে নেওয়া দরকার; Supplement এই জ্বলে বোলছি যে 'কেদারথওে' পাঁচটার বেশী উল্লেখ নেই, কিন্তু ভ্যাপিও বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ না বােলে তার উপর নিতান্ত অবিচার করা হয়; শুধু অবিচার নয়, তাতে তার যথেই অপমান করা ওহা। বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ প্রেণীভুক্ত না করাতে অন্ততঃ এই প্রমাণ হয় যে 'কেদারথও' লেথক একজন চিন্তানীল ও ভক্ত হােতে পারেন; কিন্তু, তিনি কবিনন এবং কবি-

থের মাধুর্যা ও গৌরব অপেক্ষা তিনি পৌরাণিক আধিপত্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান।

যাহোক, কাব্যজগতে বিষ্ণু-প্রয়াগের মহিমা স্বপ্রকাশিত; তা কোন লেগকের লেগনীমুথে বাক্ত হোক, আর নাই হোক। আজকাল গ্রক্কতির জীবন্ত সৌন্দর্যের প্রীতিপূর্ণ স্থিম সন্তার পোরাণিক প্রতিষ্ঠার উপর নিঃস্কোটে রাজত্ব কোরচে, স্কৃতরাং এ যুগে বিষ্ণু-প্রয়াগকে প্রয়াগসমষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলে বেশী আপত্তি হ্বার সন্তাবনা দেখা যায় না। আর যদি তুই নদীর সক্ষমস্থলকেই প্রয়াগ বলা যায়, তা হোলে এই স্থানটিকেই সকলের আগে প্রয়াগ বলা উচিত। কেন, সে কথা আগে বোলেছি।

আমরা যথন যোশীমঠ হোতে থানিকটে নেমে এসেছি, সেই সময় থানিক দ্বে জলের একটা গন্ধীর কলোল শুনা গেল। এই অবিরাম কলোলের সঙ্গে কার যে তুলনা দেওয়াথেতে পারে, অনেক চিস্তা কোরেও দ্বির কোর্ন্তে পারি নি। কোথা হোতে এই শব্দ আসচে, তা কিছুই ঠিক কোর্ন্তে পারু মনা, বিশেষ আমাদের তিন জনেরই অভিজ্ঞতা সমান, স্তরাং কোন রকনেই মীমাংলা হলো না। তবে অন্তমান, এ শব্দ আলকন্দার স্রোতের শব্দ ভিন্ন আর কিছু নয়। ক্রমে যথন ধীরে, ধীরে বিষ্ণুগন্ধার সাঁকোর উপর এনে পোড়লুম, তথন খ্ব প্রবল শব্দ শুন্তে পাওয়া গেল; একটু এদিকে ওদিকে সন্ধান কোর্ন্তেই দেখ্লুম, বিষ্ণুগন্ধা খ্ব প্রবল বেগে বয়ে যাঙ্কে, এ তারই শব্দ। আমরা ঘ্রতে ঘ্রতে নদীর কাছে এনে দাঙ়ালুম। এখানে নদীর তলদেশ অত্যন্ত ভয়ানক, বড় উচ্নীচ, তাই এ রকম জলের শব্দ হোক্তে।

আমরা স'কে। পার হোয়ে বাজারে উপস্থিত হোলুম। বাজার ত ভারি, সেই "যথাপূর্ব্ব তথাপর"। থানিকটে অপ্রশন্ত সমতল জায়গায় থান চার দোকান; তাতে আটা, ভাল, ঘি, মুন, গুড় বিক্রয় হয়। আমরা বাজারে উপস্থিত হ্বা-মাত্র একজন দোকানদার—ফরমাইস পেলে সে তথনি গরম পরম পুরা, ভূচ্ছি (তরকারী) তৈয়েরী কোবে দিতে পারে, এই কথা আমাদের কাছে উচ্চকঠে ঘোষণা কোর্লে এবং কথার সাক্ষীস্থরপ আর তিন চার জন লোককে দাঁড় করালে; তারাও মুক্তকঠে এই হালুইকর ঠাকুরের যশোগানে প্রবৃত্ত হোলো। এদের রকম সকম দেথে আমার বড়ই আমোদ বোধ হোমেছিল; আমার আরে। আমোদের কারণ, তারা আমাদের ঘতটা নির্দ্ধোধ ভেবে ছ'পয়দা উপায়ের চেষ্টা কোচ্ছিল, স্থেথর বিষত্ব আমরা ততটা নির্দ্ধোধ নই, কিন্তু সেজ্বত্ত তাদের মনে অনেকথানি আশার সঞ্চার সম্বন্ধে কোনও বাধা হয় নি। দেখুলুম কলিকাতার চিনেবাজারের দোকানদারেরাই যে ধৃত্ত ও ব্যবসাকার্যো দক্ষ, তা নয়; হিমালয়বক্ষে এই সকল দোকানদারেরাও জানে, কি রকম কোর্লে ছুপয়দা উপায় হতে পারে।

যাহোক, মিষ্ট কথা ও ভবিষ্যতে পুরীর থরিদ্ধার হবার যোল আনা রক্ম আশা দিয়ে এই দোকানদার-পুদ্ধবিটকে বশ করা গেল। কোথায় রাত্রি কাটান যায়,তা ঠিক করবার জন্মে তার উপরই ভার দিলুম। ব্রালুম আজ তাকে যে লোভ দেখান গিয়েছে, তাতেই দে আমাদের ্যুক্ত কষ্ট স্থাকার কোর্বে; আর বাস্তবিকই দেখলুম, এই সাধুদের আছে হু'পমুদা লাভ কোরতে পার্বে ব্বো দে আমাদের একটা আছ্টার জন্মে খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগ্লো। কিন্তু তার কোনও চেষ্টার জ্রুটি না হোলেও, অদৃষ্ট ত আমাদের সঙ্গে আছে, কাছেই কোথাও আছ্টা মিল্লো না। বামুন ঠাকুর অন্ধুসন্ধানের পর অক্তকার্য্য হোমে যখন আমাদের সন্মুথে কাতর ভাবে দাঁড়াল,তখন আমাদের নিজের কথাভেবে যতটা হৃংখ না হোক, ঠাকুরের ভাব দেখে তার চেয়ে বেশী হৃংখ হোয়েছিল। আমি ঠাকুরকে ব্রিয়ে দিলুম, তার আর ক্ট করবার দরকার নেই, আম্রাই একটা বাদা খুঁজে নিচ্ছি; কিন্তু এতে যেন দে নিকৎশাহ না হয়, লুচি তরকারী তার দোকান ছাড়া আমরা আর কোথাও নিচ্ছি নে।

আপ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া গেল। স্থান আর মেলে না। সকাল বেলায় যে সব যাত্রী যোশীমঠে না গিয়ে রাস্তা থেকে আমাদের ছেড়ে নীচের পথ দিয়ে বরাবর এখানে চোলে এসেছে, তারাই এথানে সকল আড্ডা দখল কোরে ফেলেছে, একটি প্রাণীও ছেড়ে যায় নি: স্বতরাং পরে আদার জন্মে আমাদের স্থানাভাব হোয়ে উঠেছিল। এখনো অনেক বেলা আছে, অথচ যাত্রীর দল আর অগ্রসর না হোয়ে, এখানে কেন সময় ক্ষেপ কোরছে জানবার জন্মে বিশেষ কৌতৃহল বোধ হোল। শুননুম, আগামী কাল যে পথে চোলতে হবে তার মত ভয়ানক, বিপদপূর্ণ রাস্তা বদরিনারায়ণের পথে আর নেই: অপরাত্তে এ পথে চলা তুরুহ। রাত্রে নিদ্রায় শ্রান্তি দূর কোরে সকালে এই পথে চলা স্কবিধা ও যুক্তিসঙ্গত মনে কোরে যাত্রীরা আজকের মত এখানেই অপেক্ষা কোচ্ছে। অল্প কয়েক-থানি ঘর তারা এমন পরিপূর্ণ মাত্রায় দুখল কোরেছে যে তার মধ্যে একট পা বাডাবার যায়গা নাই। লোক যে বড বেশী তা নয়: তারা যদি একট গোছাল ভাবে বিছানা গুলি বিছিয়ে নিত, তা হোলে প্রত্যেক ঘরে আরো জনের স্থান হোতে পারতো: কিন্তু সন্মাসী বাবাজীরা তীর্থ কোরতেই এদেছেন, এবং নারায়ণ দর্শন কোরে অনেকথানি পুণ্য সঞ্চয়ই তাঁদের অভিপ্রায়: তাঁরা অন্তগ্রহ কোরে পা তু'খানি একট গুটিয়ে বোদলে সেই পদতলে আমরা যৎকিঞ্চিৎ স্থান পেয়ে এই বরফ রাজ্যে কুতার্থহোয়ে যাই, তাঁদেরও পুণ্য সঞ্চয় হয়, সে কথা বোধ করি তাঁদের ভাব্বার অবসর হয় নি। এতটুকু অস্থবিধা যারা সহু কোরতে প্রস্তুত নয়, তারা যে কেন मয়াসী হোয়েছে তা আমি বৃঝতে পারিনে। বলা বাহুল্য, সর্নাসীদের এই স্বার্থপরতা দেখে বেশী রাগ হোয়েছিল, কি রাত্রিবাসের অমুপায় দেখে বেশী রাগ হোয়েছিল, তখন তা ঠিক কোরে বলতে পারিনে; তবে মনে হয়, গাছ তলায় বরফে পড়ে থাকার চেয়ে ঘরে একটু আয়াদে থাকা যায় আর এই সন্ন্যাসীগুলো সেই আরামের বিষম বিঘু, অতএব আত্ম-স্থাপর কথাটা

পিছনে দাঁড় করিয়ে তাদের স্বার্থপরতার উপরই রাগটা বেশী প্রবল হোয়ে উঠেছিল। বাস্তবিক কত সময় আমরা পরের স্বার্থপরতা দেখে রাগ করি; কিন্তু আমাদের দে রাগও স্বার্থপরতাপূর্ণ। আমাদের মনে হোতে লাগলো, যদি আমাদের দেশ, কি আমাদের ইষ্টার্পবেঙ্গল ষ্টেটের রেলগাড়ি হোতো, তা হোলে এখনি পুলিদমান ডেকে ওদের গাঁটিরি ও বোঁচকা বুঁচকি সরিয়ে দিয়ে এত জায়গা করে নিতে পার্ভুম য়ে, তাতে বোদে হাত পামেনে বিলক্ষণ আরাম করা য়েতো। কিন্তু এখানে সে রকনের প্রীতিকর সন্তাবন। কিছু মাত্র নেই, কাজেই উপস্থিত রাগটা চাপা দিয়ে বাসার অন্তসন্ধানে অন্তর প্রস্থান করা গোল।

থানিক ঘুরতে ঘুরতে স্বামাজি ও অচ্যত ভায়া বোদে পোড়লেন, আমার প্রান্তি ক্রান্তি নেই: আমি ভাবলুম, আগে সঙ্গমস্থলটা দেখে আসি, তার পর যা হয় করা যাবে। সঙ্গমন্তলে চলুম। বাজারের পিছনে থানিকটে নীচেই সঙ্গমন্থল, কিন্তু বাজারের পিছনে অল্ল একট্ নেমেই একেবারে ঠিক সঙ্গমন্তলের মাথার উপরে পাহাড়ের গাঘে একটা খুব নুতন ছোট মন্দির দেখলুম। মন্দিরটি এমন স্থানে ' শিষ্ যে, এখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠা না কোরে যদি একজন কবিকে ৫.. এষা করা যেত, তা হোলে ঠিক কাজ করা হোতো। বিষ্ণুগন্ধা ও অলকনন্দা গভীর নীচে দিয়ে আনন্দে। ভাসের বিপুল কল্লোলে পরস্পর পরস্পরকে আ**লিজ**ন কোরেছে: পাশে স্বয়ং বক্র সমুনত বিশাল পর্বত আকাশ ভেদ কোরে উঠেছে এবং তারই গায়ে এই ক্ষুদ্র মন্দির,প্রকৃতির স্বহস্তনির্মিত চিত্রবং। তথন সন্ধ্যার বড় বিলম্ব ছিল না, আলো ও অন্ধকারের কোমল মিলন মন্দিরের শোভন দৃশ্যকে আরও মধুর কোরে তুলেছিল। আরো অগ্রসর হোয়ে দেখলুম, মন্দিরটির পাদদেশ হোতে আরম্ভ কোরে পাহাড়ের গা খুঁদে ছোট ছোট সিড়ি তৈয়েরী করা হয়েছে: সিড়ি একেবারে সম্বন্ধলে এসে পোড়েছে। উদ্ধান তরক সেই সিড়িতে, পর্বতের কঠিন গায়ে ক্রমাগত আছ্ড়ে পোড়ছে। এ পর্যন্ত অনেক স্থানর দৃষ্ঠ দেখেছি, কিন্তু এই প্রকারের এমন স্থানর দৃষ্ঠ আমার চক্ষে এই নৃতন। মান্দিরের কাছে এনে ইচ্ছা হোলো আজ এথানেই থাকি। মান্দিরের বাইরে থানিক বারানা। বের করা ছিল, তাতে তিন চারজন লোক বেশ থাক্তে পারে; কিন্তু কাকেও না দেখে দাঁড়িয়ে ইতন্ততঃ করছি, এমন সময় দেখি সেই দোকানদার বাম্ন সেথানে উপহিত; কথায় কথায় জানতে পালুম মান্রি এখন সেই দোকানদারেরই জিন্মায় আছে। আমি তথন সেই মান্দিরে থাক্বার অভিপ্রায় প্রকাশ কোলুম; কিন্তু সে প্রথম কিছুতেই রাজি হোলো না, কারণ মান্দিরটি নৃতন তৈয়েরী হোয়েছে, তাতে এখনো দৈবতা প্রতিষ্ঠা হয় নি। এক বংসর হোলো ইন্দোরের রাণী এসে এই মান্দিন তৈয়েরী করিয়ে দিয়েছেন। এই বংসর নান্ধাতীর হোতে মহাদেবের লিশ্বমূর্তি এনে মান্দির ও দেবতা উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করা হবে।

আনি তো জাের জবরদন্তি কােরে মন্দিরের সম্মুথে বােদে পড়ল্ম, সেও
কিন্তু নাছােড্বনা। যাহােক ছই চারিটী বচন দেওয়ার পর সেআর কােন
আপত্তি কলে না; মন্দিরদারে একটি ছােট ছেলে বােদেছিল; তাকে
বাজারে পাঠিয়ে স্বামীজী ও অচ্যুত ভায়াকে ভাকিয়ে আনল্ম। স্বামীজী
মন্দির ও স্থানের সৌন্দর্য দেথে একেবারে আনন্দে অধীর, বৈদান্তিক পারৎ
পক্ষে কারে। প্রশংসা করেন না, কিন্তা অল্প কারণে তাঁর হৃদয়ের উদ্ভাগ
ওঠের উপকূলে প্রকাশ পায় না, কিন্তু এই স্থানর স্থান আবিদ্ধার করার
জত্যে তিনি আল্প আমাকে কলম্বের পাশে আসন দিতে সস্কৃচিত হােলেন
না। বান্তবিক কোথায় আল্প স্থানাভাবে এই শীতে বরক্রের মধ্যে, অনা
ব্রত আকাশতলে বাদ করার লত্যে তাঁরা প্রস্তুত হােছিলেন, আর কোথায়
এই ক্রন্সস্থানে দেবাাঞ্চিত মন্দিরের মধ্যে স্থেশয়া।

মন্দিরের ভিতরটী আটকোধবিশিষ্ট, উপরে যথারীতি চূড়া। খারের গাড়ী-বারান্দার মত একটা বারান্দা বের করা, তার তিন দিকে বড় বড়

কপাট লাগানো স্নতরাং ইচ্ছা কোল্লেই চারদিক বন্ধ কোরে বেশ স্বরক্ষিত অবস্থায় থাকা যায়। আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ না কোরে আগে যে দি<sup>®</sup>ড়ির কথা বলেছি, দেই দি<sup>®</sup>ড়ি দিয়ে সঙ্গমন্তলে নেমে গেলম। দেখানে —আর শুধু সেখানে কেন—এই মন্দির মধ্যে কথা বোলতে হোলে খুব চেঁচিয়ে বোলতে হয়. কারণ জ:লর এত শব্দ যে কিছুই শুন্তে পাওগা যায় না। বিষ্ণপ্রয়াগ সমতল স্থানে নয়, ছদিক হোতে যে ছটী নদী নীচে আসচে. উভয়েই পাহাডের ঢালু গা বে য়ে নামচে স্থতরাং অন্ত স্থান অপেক্ষা এখানে নদীর স্রোত এবং শক্ষ ছইই বেণী। তার উপর যেখানে সন্মন্তল, তার আট দশ হাত উজানে অলকানন। একটা পাহাডের উপর থেকে লাফিয়ে নীচে পোডচে স্বতরাং এই মন্দিরের কাছে শব্দ আরো বেশী। সমন্ত্রগর্জন অনেকেই শুনেছেন: অপার জলধির বিপুল গর্জন, বায়হিল্লোলে উন্মন্ত তরঙ্গরাশির অসীম মুক্তপ্রদেশে অবাধ মৃত্য এবং তার প্রবল বিক্রম, এ সকলের মধ্যে কোমলতা বা সন্ধীর্ণতা নেই, তাই ব্রিম আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনা তার ভিতর পোদে প্রান্ত, অবদন্ধ ও বাতিবান্ত হোয়ে পড়ে : কিন্তু সঙ্গমন্তলের জলের অবস্থা দে রকম নয়। এই অবিশ্রান্ত শব্দে মনে শ্রান্তি আ া না, শান্তি আনে; এই উগ্রশব্বের মধ্যে এমন একটু কোমাা, এমন একট মিষ্টতা আছে, যা মৰ্থস্পৰ্শী। অনেকক্ষণ শব্দ শুনতে শুনতে বোধ হয় ঘুম আদে: কিন্তু তাই বোলে এর বিক্রম কম নয়। সঞ্চমস্থলের এই ঘূর্ণিত ফেনিল জলে নামে কার সাধ্য ? নামতে সাহস্ই হয় না। দিবারাত্রি জन जालां ज़िक रुक्त ; जलत कार्ड शिल माथा युदा भाषा । हेरनादात রাণী মন্দির হোতে সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়ে তার সব নীচের সিঁড়ির হুপাশে পাহাড়ের মধ্যে লোহার শিকল বাঁধিয়ে দিয়েছেন। এই শিকল জ্বলের উপর দোলে, যাত্রীরা এই শিকল ধোরে জলম্পর্শ করে, স্থান করীবার শক্তি কারো নেই। যাদের মাথা ভাল নয়, একটা কিছু গোলমাল দেখলেই সহজে যাদের মাথা ঘূরে উঠে, তাদের এজলের কাছে যাওয়া উচিত নয়।

হিমালয়ের মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যাদের সঙ্গে এর তুলনা হোতে পারে; কিন্তু সে তুলনা হিমালয়বাসী ছাড়া আর কেউ বুঝুবেন কিনা সন্দেহ; তার চেয়ে যদি বলা যায়, এ একটা ছোটগাট নায়েয়ার মত, তা হোলে বোধ করি অনেকে বুঝুতোপারেন, কারণ বান্ধালীর মধ্যে ছ'চারজন ছাড়া আর কেউ নায়েয়া না দেখলেও অনেকেই তার বর্ণনা পোড়ে পোড়ে তাতে অভ্যন্ত হোয়ে গেছেন, এই সন্ধমন্থল নায়েয়ার একটা ছোট প্রতিকৃতি বোলেই বোধ হয় বর্ণনা যোল আনা রকম হয়। এতে যিনি সন্থট নন, তাঁকে সঙ্গে কোরে আমি পাহাড় পর্কতি তেকে বরং এখানে আস্তে রাজী আছি, কিন্তু বর্ণনা দিতে সম্পূর্ণই অক্ষম।

সমত্ত দেখে শুনে আমরা উপরের সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হোলুম। যাবার সময় দেখে পিয়েছিলুম মন্দিরের ভিতরের দার বন্ধ, এখন দেখি দার থোলা। একটি ৮। বছরের ছেলে সেই উন্মুক্ত দারের মধ্যে বোসে আছে। ভিত্রের দিকে চেয়ে দেখলুম, ভবিষ্যতে যেখানে শিবমুর্জি স্থাপিত হবে, দেইখানে একখানা কাঠের ছোট চৌকীর উপর তেল দিঁ দুরে মার্থানো পাথরের থোদা কয়েকথানা মৃত্তি; তেল সিঁদূরের প্রদাদে তারা পुरूष कि श्वी, माश्र कि बात किছू, किছूरे नृस्तात উপায় निहु ! েরর মালিক এখানে আদেন নি, তাই এই বালক নিথরচায় তার পুতল গুলিকে মন্দিরের মধ্যে বৃদিয়ে অনায়াদে তু'চার পয়দা রোজগার কোরচে; পরে যথন মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী এসে উপস্থিত হবেন, তথন এই দেব-তারা অন্তান্ত জাতিভায়ার মত বৃক্ষতল আশ্রয় কোরবেন। জিজ্ঞাসা কোরে জানলুম, বালকটা মামাদেব দেই লুচিওয়ালা বামুনঠাকুরের ছেলে। এদের বাড়ী যোশীমঠে। ছেলেটীর সঙ্গে গল্প যুড়ে দেওয়া গেল। এদিকে বৈদান্তিক ভায়া দোকানদারকে পুরী প্রভৃতি ফরমাইস দিলেন। যে পরিমাণে জিনিস তিনি ফরমাইদ দিলেন, তাতে আমার ও স্বামীজির চার পাঁচ দিন চল্তা এবং যদি বৈদান্তিকের উদরের পরিমাণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না

থাক্তো, তা হোলে মনে কর্তুম ভাষা এই তীর্থপ্রানে বুঝি আট দশজন সাধু সন্নাদীকে থাইয়ে স্বর্গের পথ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করবার চেষ্টায় আছেন! কিন্তু তিনি তেমন লোক নন, পুণ্যাজ্ঞনের ভত্তে তিনি এর্ক্ড্যাগ কোরেছেন, কিন্তু উদরের জত্তে তিনি এই পুণ্যেরও কিয়দংশ ত্যাগ কোর্ভে প্রস্ত ।

সন্যা হোমে এল। অন্ধকার হোয়েতে দেখে ছেলেটী উপরে উঠে গিয়ে বাজার থেকে ঘিসল তে প্রাদীপ নিয়ে এল: তাই বুঝতে পারলুম্মন্দিরের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ প্রতাহ প্রদীপের মুখনেখতে পান না। আজ আমা দের কল্যানে তাঁরা একট দেবত্ব উপভোগ কোরে নিলেন। গুধু ঘি সলতে নয়, ছেলেটি যথারীতি আড়ম্বর কোনে সাক্ষরদের খাবতি বরুলে, তারপর আবার উপরে দোকানে গিয়ে খানকতক লচি আর খানিকটে গুড এনে ঠাকুরদের. ভোগ দিলে: বলা বাছল্য আমাদের জন্মে তার বাপ লুচী তৈয়েরা করেছিল মন্দিরের ঠাকরমশায়েরা তাতেই ভাগ বদালেন। ভোগ হোয়ে গেলে ছেলে আমাদের প্রদাদ দিতেও ক্রটি কল্লে না। এ অবস্থায় দে বালককে ধং-কিঞিং না দেওয়াভাল দেখায় না, সূত্রাং তাকে কিছু দেওয়া গেল ুদে তা প্রণামী শ্রেণীভক্ত কোরে,বকশিদের জন্মে জেদ করতে লাগলো। কায়দা মৃদ নয়। বৈদান্তিক ভায়া বল্লেন, এখন ঐ পর্যান্ত থাক, ফিরে আসবার সময় বক-দিদের ব্যবস্থা করা যাবে। বোধ হয় আমাদের আর বিরক্ত করা সঙ্গত ময় মনে কোরে সে মন্দির ত্যাগ কোরেচলে গেল এবং বাবার সময় প্রদীপ নিবিষে 'তুমি যে তিমিরে, তুমি দে তিমিরে' কোরে দোরে তালা লাগিয়ে গেল। टम (महे त्रांत्व এই हफाई फेंटर्र (यांगीमर्टर वादव। कि माहम! ताकांनी বালক দ্রের কথা, বাঙ্গালী সাহসী যুবকও একাজে প্রবুত্ত হোতে সাহস করেন না। এ জত্যে একবার আমাদের নিজেকে নিন্দা করবার জন্য মনটা একট্ বাস্ত হোয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভেবে দেখলুম, এ বালকের এই অভ্যাস ও শিক্ষা অনেক দিনের। পর্বত-ক্রোড়ে প্রতিপালিত এই সকল

বালকবালিকা মাত্তকোড থেকে পর্বত ক্রোডে প্রথম পদক্ষেপ কোরেই এই রকম কষ্টসহ, নির্ভীক হোতে চেষ্টা কোরেছে:—তাই বুঝি একজন যুরো-পীয় কবি বোলেছেন, পর্বত স্বাধীনতার প্রস্থৃতি. - কিন্তু আমরা কোথা সাহসী, কষ্টসহিষ্ণ হোতে শিক্ষা করবো ? ছেলেবেলায় চলতে চলতে দৈবাৎ যদি পদস্থলন হোতো তা হোলে মা দৌড়ে এসে গায়ের ধুলা ঝেড়ে দিতেন এবং ম টিতে লাথি মেরে বঝিয়ে গিতেন আমার কোন দোষ নেই যত দোষ মাটীর ; সেই তাঁর যাতকে গড়াগড়ি খাইরেছে ! তার পর ক্রমে বড় হোয়ে হারিকেন লগ্ন ছাড়া চোলতে শিখিনি এবং ঠাকুরমার রোমাঞ্চকর ভূতের গল্পনে নিজের লম্বা ছায়াকেও বিকট ভত মনে কোরে কতদিন চীৎকার কোরেছি; স্বতরাং আমাদের সঙ্গে এদের কি রকমে তুলনা হোতে পায়ে ? আমরা আহারাদি কোরে মন্দিরে গমনের উচ্চোগ কোরতে লাগল্ম। পাঠক পাঠিকা আমাকে ক্ষমা কোরবেন, এই শাহারের প্রর্কো আমার ডাইরীতে এমন একঠা ব্যাপারের উল্লেখ আছে, যা এখানে উল্লেখ করার সম্পূর্ণ আপত্তি ছিল, কিন্তু আমার এই ডাইরী নকল করিবার সময় আমার কাছে আমার একটা আত্মীয়া বোদেছিলেন: এই ব্যাপারটি গোপন করাতে তিনি আমার উপর এমন গঞ্জনা আরম্ভ কোলেন যে আমি সেটা উল্লেখনা কোরে থাকতে পাজিনে, বিশেষ তাঁর অন্তরোধ উপেক্ষণীয় নয়। ব্যাপারটী তেমন কিছু গুরুতর নয়, একট্টা পাওয়া মাতা। বিষ্ণুপ্রয়াগে এই শীতের মধ্যে একট গ্রম হবার অভিপ্রায়ে, যোশীমঠ হোতে কিঞ্চিৎ চা সংগ্রহ হয়ে-ছিল: সন্ধ্যার পর বিশেষ আয়েস কোরে সেই চা পান করা গিয়েছিল। তাতে আমাদের যা তথ্যি হোয়েছিল, তা বর্ণনাতীত: এবং স্বামীজি চা পানের উপসংহারে যে "আঃ" বোলে আরামজ্ঞাপক শব্দ উচ্চারণ কোরে-ছিলেন তা অনেক দিন মনে থাকবে। আমরা সন্ন্যাসী মাত্র, তব আমাদের এই প্রতের মধ্যে কাত্লির অভাবে লোটাতে জল গরম কোরে, চিনির অভাবে গুড় দিয়ে, চা পাওয়ার বিড়ম্বনা কেন; এই মনে কোরে যদি কোন বিদ্রপপরায়ণা পাঠিক। নাদিক। কুঞ্চিত করেন, এই ভয়ে এই চা খাওয়ার বৃত্তান্তটি বেমানুম গোপনের চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু ঘরের ঢেঁকী কুমার হোলেই বিপদ। যাহোক এই বাপোর প্রকাশ কোন্তে বাধ্য করায় আমি তাঁর উপর বড় র গ কোরেছিলুম, কিন্তু তাতে আমাকে তিনি যে গল্প শুনিয়ে দিলেন, তাতে আমি বড়ই জল হলুম। তিনি বোলেন, একবার পুরুষোত্তমে এক সন্ন্যামী একথানা ইট মাথায় দিমে শুয়েছিল; কতকগুলি যাত্রী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল; তাদের মধ্যে একজন তার সঙ্গীদের ডেকে বল্লে "একবার সন্ম্যামী ঠাকুরের স্থে দেখ, যদি উচু জায়গা মাথানা রাখলে শোয়ানা হয় ত সন্ম্যামী ঠাকুরের স্থে দেখ, যদি উচু জায়গা মাথানা রাখলে শোয়ানা হয় ত সন্ম্যামী না হোলেই হত।" সন্ম্যামী এই কথা শুনে ইটখানি দ্বে কেলে দিয়ে শুধু মাথায় শয়ন কোরলে; তাতেও বেচারার অব্যাহতি নেই। প্রক্ষাথত যাত্রী বনে উঠলো "হুঁ, স্থটুকুও আছে, রাগটুকুও আছে।" আগে যদি জানতুম কিছুদিন বাদে আমাকে এমন একটা বিঃখনামছ কোর্তে হবে, তা হোলে কখন বিষ্ণুপ্রয়াগের সেই মন্দিরে বোসে চা থাবার যোগাড় কোতু মনা। ব্রলুম ভগবান মাথুমকে সর্বজ্ঞ না কন্ধন, নিদেন ছু এক জায়গায় ভবিষ্যতজ্ঞ না কোরে কাজ ভাল করেন নি।

আহারাদির পর স্বামীজি ও বৈদান্তিক শয়ন কোল্লেন। বানার চঞ্চের্ম নেই। মন্দিরের মধ্যে ঘোর অন্ধকাব, সমন্ত জগং নিস্তন্ধ, কেবল মন্দিরের নীচে সদমস্থল হোতে জলের 'হু' হু' শব্দে নৈশ নিস্তন্ধতা ভদ কোরে দিছে। কংলটা মৃতি দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এলুম। তথন রাত্রি অনেক এবং আকাশে শুক্রপক্ষের ক্লীণ চক্রের উদয় হোয়েছিল। বিজন পার্ম্বত্য প্রেদেশ যুমন্ত, তার উপর চক্রের মৃত্ব রশ্মি ব্যাপ্ত হোয়ে পড়েছে। আমি আন্তে আন্তে অতি সাবধানে মন্দিরের সিঁতি দিয়ে জলের ধারে এলুম এবং অনেকক্ষণ সেধানে রোসে রইলুম। অতি স্থন্দর মধুর রাত্রি, যদি এত শীত না ধাক্তো। ছোট ছোট ধাপে তার নির্মাল জল আছড়ে পোড়তে আর ফেনিল আবর্ত্বের উপর জ্যোংলা পোড়েছে, ঠিক্ একধানা স্থন্দর ছবি

মত দেখাতে লাগলো। গভীর রাত্তে এই অবিরাম শব্দ, উচ্চূঙ্খল ভাব যেন আকুলভাবে বোলতে লাগলোঃ—

"এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মােরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
হথানি বাহুর ডােরে!
আমি কেবল গাই কাতর গীত!
কেহবা শুনিয়া ঘূমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত!
কত যে বেদনা সে কেহ বােঝে না,
কত যে আকুল আশা,
কত যে তীর পিপাসাকাতর ভাষা।"

অনেককণ এখানে বোসে থাকল্ম। যতকণ বসেছিল্ম, বোধ সোহে ছিল বুঝি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছি; যেন মৃত্যুর আবরণ ভেদ কোরে এক মহাজীবনের অমর প্রান্তে এসে লেগেছি। এখন ভাস্তে ভাস্তে কোথায় যাব কে জানে ?

অনেক রাত্রে স্বস্থানে এদে শয়ন কোলুম এবং অন্নক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হোগে পোড়লুম।

## পাণ্ডুকেশ্বর।

২৮এ মে, বৃহস্পতিবার।—ইতিপূর্ব্বে ষে ভয়ানক রাস্তার কথা বলেছি, আজ দেই রাস্তায় চোলতে হবে। এত দিন ত অনেক ভয়ানক পথই দেখে আদা গেল। আরে। ভয়ানক। আমার ত তার একটা ধারণাই হোলো না। এখন যদি কোন পথে গাড়ীর চাকার মত গড়িয়ে যাওয়। যায়, তা হোলেই তা একটু নূতন রকমের ভয়ানক হবে বোলে বোধ হয়। যাহোক এই রাস্তার ভয়ানকত্ব জানবার জন্তে খনের মধ্যে কিঞ্চিৎ আগ্রহও জন্মালো। বিষ্ণু-প্রয়াগ গেতে বদরিনারায়ণ বারো ক্রোশ অর্থাৎ আঠারো মাইল। এ দেশের এক ত্রোশে দেড মাইল; ।কল্প এইবারের ক্রোশের এক এক ক্রোশকে—"ভালভাগ্ন" ক্রোশ বলা যেতে পারে। আমাদের মহরাঞ্চলের পাঠকমহাশহদের বোধ হয় ভাল-ভাঙ্গা ক্রোশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। বাঙ্গালার কোন কে<sup>ন</sup> জেলায় পথিকেরা গন্তব্য স্থানে রওনা হবার সময় গাছের ডাল ে তা হাতে নিয়ে চোলতে থাকে। পথ চোলতে চোলতে রৌক্রের উত্তাপে যথন এই ডালের পাতাগুলি শুকিয়ে যায়, তথনই এক ক্রোশ পথ চলা হয়। তা আট ক্রোশ যাওয়ার পরই ডাল শুকোক. কি দশ ক্রোশ চলার পরই শুকোক। বদরিনারায়ণের এই বার ক্রোশ, আমাদের দেশের "আট বারং ভিয়ানকাই" ক্রোশের ধাকা।

রাতায় বের হোয়ে বীরে চলা আমার শাস্তে লেথে না। যথন তুই সন্ন্যাসিনী জয়থী ও ঐ পুরুষোত্তম দর্শনাকাজ্জায় যাচ্ছিলেন, সেই সময় ঐকে কিছু জ্বতগামিনী দেখে জয়ন্তী বোলেছিলেন, "বীরে চ বহিন, তাড়াতাড়ি চোল্লে কি অদৃষ্টকে ছাড়াতে পার্বি ?"—তাড়াতাড়ি চল্লে ফদি অদষ্টকে চাড়ান যেতো. তা হোলে এতদিন এ দয় অদৃষ্ট অনেক

পেছনে পেছে আর কোন পথিকের স্কন্ধানস্থনের অবসর খুঁজতো। কিন্তু তা তো হবার নয়; অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই কেরে, এবং তা জেনেও আমি তাড়াতাড়ি চলি; অভিপ্রায়, অদৃষ্টে যা কিছু আছে শীল্প শীল্প ঘটে যাক; তার পরে দিন কত একটু বির ম ভোগ করা যাবে। বৈদাস্তিক ভায়াও আমার তাড়াতাড়ি চলার একটা ভাল রকম কৈমিমং চেমেছিলেন, সেবার তাকে আমি এই কৈদিয়ংই দিয়েছিলুম; কিন্তু তাতে তিনি আমাকে যে সন্তাবনা জানিয়েছিলেন, তার ম ধ্য কতথানি বেদান্ত ও কতটুরু মায়াবাদ ছিল, তা ঠিক কোর্ত্তে গোরি নি। যাই হোক, কিন্তু তার গল্পে একটু নৃতনত্ত্ব ছিল এবং পথ চোলত্তে চোলতে সেই নৃতনত্ত্বি বেশ আমোদজনক বোধ হোয়েছিল। আমার সন্তার পাঠকগণকে আমি সে রস হোতে বঞ্চিত কোর্ত্তে চাইনে, কারণ সেটা সাধুর লক্ষণ।

বৈদান্তিক ভাষা বোলেন, ''আনি যে অদৃষ্টের ভোগটা তাড়াভাড়ি কাটিয়ে দিনকতক আরাম ভোগের উচ্চাকাজ্ঞায় স্ফীত হোদ্ধি, তা আমার মত নৃতন বিরক্ত মৃদ্দ সম্যাসীর কাছে ৭৬ সহজ বোলে বোধ হোলেও, কাজে তা বিলক্ষণ কঠিন। যা ললাটে আরাম ভোগের কক্ষেশ্য অহু লেখা আছে, দে কি ঋণ কোরে আরাম ভোগে কোর্বে 
শ্যারাম বিরামের রাজ্যে দেনা পাওনার কারবার থাবলে অনেক রাজা রাজ্যা অতি উচ্চ দান দিয়ে এই জিনিসকে কিনতেন; কিন্তু ভগবানের মজ্জি অন্য রক্ম।'' বাতবিক অদৃষ্ট জিনিষটা বড়ই খারাপ, শুরু ইই-লোক নম্ব-প্রলোকের পার পর্যান্ত সঙ্গে ছোটে এবং তার জন্যে কোন মৃটে বা কুলীর আয়োজন কোর্তে হয় না। দৃষ্টায়-স্বরূপ ভায়া বোল্লেন,—'উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একজন লোকের কাকচরিত্র বিছায় খানিকটা অভিজ্ঞতা ছিল। লোকটা একদিন শ্বশানের কাছ দিয়ে যেতে দেখ্লে, একটা অনেকদিনের পুরাণো মড়ার মাথা পোড়ে রয়েছে।

সেই নর-কপালের সাদা সাদা অক্ষর গুলোর উপর লোকটার নম্বর পোড়লো; —কাকচরিত্র বিদ্যাবলে সে পোড়লে—

''ভোজনং যত্র তত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে,

মবণং গোমতীতীরে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।" লোকটা শুধু কাকচরিত্রই যে জানতো তা নয়, একটু বুদ্ধিরুত্তিরও ধার ধারতো। ''অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি'' পোড়ে তার মনে কৌতৃহল হোলো, এর পরে আর কি হয় জানতে হবে। মরে গিয়েছে, শাশানে মাথার খুলিটে শুধু পোড়ে রয়েছে, এখনে। 'অপরম্বা কিং ভবিষণতি ?" পণ্ডিত মভার মাথাটা কুড়িয়ে বাড়ী এনে তা একটা হাঁড়িতে পূরে একটা নির্জন স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখলে। আরও নৃতন কিছু হলো কি না পরীকার জন্মে প্রায়ই ই।ডির মুখ খুলে দেখে। একদিন পণ্ডিত কার্যোলককে ছ চার-দিনের জ্বে বিদেশ যাত্র। কোর্লে পর কৌতৃহলাবিষ্টা পণ্ডিতপত্নী সেই হাঁড়ির মুথ খুলে দেথ্লেন একটা নরকপাল তার মধ্যে প্রম সমাদরে রক্ষিত হোয়েছে। পণ্ডিতের যিনি সহধর্মিণী তাঁর পক্ষে এই নর্কপাল দেখে তার প্রকৃত তথা অফুমান কোরে নেওয়া অবশ্য নিতান্ত সংস্কৃত্যাপার হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত কোল্লেন, আ । কিছু নয়, পণ্ডিতজীর বোধ হয় কোন প্রিয়তমা ছিল; তার মৃত্যু হওয়াতে বিরহক্লিষ্ট পণ্ডিত্বর তার মন্তক্টি কুড়িয়ে এনে এইরূপে সঙ্গোপনে হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছেন, এবং মধ্যে মধ্যে এই কন্ধালাবশেষথানি দেখেই তঃসহ বিরহ-জালা প্রশমন করেন। পণ্ডিত-পত্নীর চর্জন্ম ক্রোধ এবং অভিমানের উদয় হোলো। পণ্ডিত সশরীরে সেখানে বর্ত্তমান গাকলে বোধ হয় তিনি সমুখ যুদ্ধে আহুত হোতেন। সে বিষয়ে আপাততঃ কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে পণ্ডিত-পত্নী সেই নরকপালখানি হাঁড়ি থেকে বের কোরে ঢেঁকিতে চূর্ণ কোরে, একটা পচা নদ্দামার মধ্যে নিক্ষেপ কোল্লেন। ফিরে দর্কপ্রথমেই ইাড়ি দেখাতে গিয়ে দেখেন হাঁড়িও নেই কল্পালও নেই। বান্ত সমন্ত হোমে গৃহণীকে জিজ্ঞানা কোলেন, হাঁড়ি কোথায় ? পত্নী পণ্ডিত মহাশয়কে বিরহ-বাথায় অত্যধিক ব্যাকুল করবার অভিপ্রায়ে সমস্ত কথা দবিস্তারে বোলে তার প্রিয়তমার কপালের ত্রবহা দেখাইবার জল্ঞে নর্দামার কাছে হাত ধোরে নিয়ে গেলেন। পণ্ডিতের কিন্তু চক্ষু স্থির!—
"অপরং বা কিং ভবিষ্যতি" এই রক্ম ভাবে ফলবে তা কে জান্তো ?

বৈদান্তিক বোল্লেন, মরণের পরও যথন আদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে কেরে, তথন আমার স্থাভোগের আশাটা অলীক মাত্র। বৈদান্তিকের আর কোন ক্ষমতা না থাক, তিনি মন্টকে বেশ দমিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু আমার তাতে বিশেষ বড় আসে যায় না।

গল্প কোর্ত্তে কোর্ত্তের রাক্ষায় বেরিয়ে পড়া গেল। উপক্রমধিকাতেই স্থানীজি আমাকে খুব বীরে চলবার জন্মে অফুমতি কোলেন এবং আজ্বর্থিন তাড়াতাড়ি চলি, তা হোলে আমার অস্থ্য হোতে পারে বোলে ভবিষ্যংবাণী কোর্ত্তেও ছাড়লেন না; কিন্তু তাঁর এ রক্মের সাবধানতা এ নুতন নয়, কাজেই আমার কাছে তার তেমন দর হলো না।

আমরা থানিক দ্র অগ্রদর হোয়ে একটা কাঠের সাঁকো দিয়ে অলকানন্দা পার হোলুম। সাঁকোটার উপর দিয়ে যেতে বড়ই ভয় কোর্তে লাগলো। ইংরেজের তৈয়েরী লোহার সাঁকোর উপর দিয়ে বেশ সগর্বে চলে যাওয়া য়য়; কিন্তু পাহাড়ী কারিগরদের তৈয়েরী এই কাঠের সাকোর কাছে এসে আমার সে কালের লছমনঝোলার কথা মনে পড়লো। বাস্তবিক এমন থারাপ সাঁকো আমি এ পর্যান্ত একটাও দেখি নি। যাহোক অতি সাবধানে ত সাকোটা পার হওয়া গেল। থানিক দ্র এগিয়ে যথন পেছন কিরে চাইলুম তথন সন্ধাদের কাকেও দেখতে পলুম না। এই বাকা রান্তায় ৫০ হাত এগিয়ে এলে আর কাকেও বড় দেখবার যোনেই।

দাঁকো পার হোয়ে রান্ডার ভীষণতা বুঝ্তে পাল্ম! এ পথ্যস্ত

অনেক "চড়াই উৎরাই" দেখেছি, কিন্তু এমন "চড়াই উৎরাই" আর কোন मिन नक्षरत পড়ে नि। বরাবর ৩ । চড়াই আর উৎরাই। বছকটে আধু মাইল চডাই উঠলম: ওঠা যেই শেষ হলো, অমনি আবার উৎরাই আরম্ভ: আবার যেই উৎরাই শেষ হলো অমনি চডাই আরম্ভ। নাগর-**।** দোলার মত কেবল চড়াই আর উ॰রাই। সমান জমি কি সামান্ত উচ নীচ রাম্ভা মোটেই নেই; এই রকম তিন চারটে চড়াই উৎরাই পার হোলেই মানুষের জীবাঝ। ত্রাহি মধসুদন ডাক ছাডে। আমি কতবার ক্রমাগত সাত আট মাইল চড়াই উঠেছি, কিন্তু কথন এত কষ্ট হয় নি। একবার উঠা তার পরেই নামা, এতে যে কি কট্ট তা বুঝান সহজ নয়। বকের হাড় ও পাঁজরাগুলো থেন চড় চড় কোরে ভেঙ্গে যায়; তার मद्भ मद्भ जावात मर्स्वानत्म उक्षा: এই মাত্র বারণার জল থাওয়া গেল. পরক্ষণেই মুখ নীরস, গলা শুক্নো, যেন কতকাল জল খাওয়া হয় নি: বুকের মধ্যে কে যেন মরুভূমি সৃষ্টি কোরে রেখেছে। তবে স্থথের মধ্যে এই পথে যত ঝরণা, এত ঝরণা আর এ পাহাড় রাজ্যের কুত্রাপি দেখি নি: আর এত ঝরণা আছে বলেই এ পথে মারুষ চলাচল কোরতে পারে ।

রান্তায় চোল্তে আরম্ভ কোরে গগুবা স্থানে না পেঁছিয়ে আর আমি কথন বিশ্রান করিনে; কিন্তু এই ভয়ানক পথে এ রকম জিদ বজায় খাক্লো না। চলি আর বিদি এবং ঝরণা দেখ্লেই দেখানে গিয়ে অঞ্লি পুরে জল থাই। রান্তায় চার পাঁচবার বিশ্রাম কোরে এবং দশ বারে৷ বার জল থেয়ে শরীরের দঙ্গে শক্তির সঙ্গে, আর এই বিযম পথের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ কোরতে কোরতে আট মাইল দূর পাঙুকেখরে উপস্থিত হোলুম। বেলা তথন প্রায় নটা। এতখানি রান্তা আমি তিন ঘন্টায় এগেছি। শুনলুম, যে দকল স্ক্রাসী পাহাত লম্পে অত্যন্ত অভ্যন্ত ভাঁহারাও পাচ ভ্য় ঘন্টার কম বিষ্কৃপ্রয়াগ হোতে পাঙুকেখরে আস্তে পারেন না। থ্ব অল্প মংথাক পাহাড়ী জোমানেরাই তিন ঘণ্টায় এ রাংথা হাঁটতে পারে। আজ এই ভয়ানক তুর্গম রাস্তা অতিক্রম কোর্চে একজন তুর্বল বঙ্গ-সন্তান, প্রবল বিক্রম, বলিষ্ঠ দেহ, পাহাড়ীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছে মনে কোরে অহলারে আমার বুকথানা দশ হাত হোয়ে উঠলো এবং নিজেকে অদ্বিতীয় বঙ্গবীর স্থির কোরে য়থেই আত্মপ্রসাদ ভোগ করা গেল। কিন্তু হায়, সকলে আমার মত বঙ্গবীর নয় বঙ্গত্বির ম্থ উজ্জ্বলপ্ত সকলের ছার।সন্তব নয় ; আমি অমিত পরাক্রমে তিন ঘণ্টায় বিষ্ণুপ্রয়াগ হোতে পাঞ্কেখরে এগ্রম বটে, কিন্তু স্বামীজি ও বৈদান্তিক কারো দেখ। নেই; এ বেলা যে তাঁরা আগতে পারেন দে বিষয়েও আমার সন্দেহ হোল। তাঁরা দেখ ছি বাঙ্গালীর নাম রাখ তে পারেন না।

কি করা যায়; পাপুকেশবে এদে একটু যুরে বেড়ান গেল। প্রথমেই পাপুকেশবের নাম-বংশ্য জানবার জন্ত কৌতৃহল হোলো। জনল্ম, এথানে মহারাজ পাপ্ত দীর্ঘকাল যাবং তপজা কোরেছিলেন, তাই এস্থানের নাম "পাপ্তকেশব"। এথানে একটা খুব প্রাচীন মন্দির দেখতে পেলুম। বদরিকাশ্রমের রাস্তায় এ পর্যান্ত যতগুলি মন্দির দেখেছি, তার মধ্যে ছটির মত প্রাচীন মন্দির আর আমার নজরে পড়ে নি, একটি স্থমীকেশে, আর একটি এই পাপুকেশবের। অনেক কালের প্রাণে বোলে মন্দিরটার থানিক অংশ মাটীর মধ্যে বোসে গিয়েছে। মন্দিরের পাশে ছোট ছোট চার পাঁচটা পাথরের কোটা বাড়ী আছে, সেগুলিরও জীর্ণ অবস্থা; নানা রকমের গাছ পালা তাদের মাথার উপর সগর্বের দিড়িয়ে রোয়েছে। গাছগুলোই কি অল্প দিনের? তাদের মোটা মোটা শিকড়গুলি পাথরের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে কত কাল লেগছে! এই সকল মন্দিরের সংস্থারের কোন সন্তাবনা নেই, আর বিশ পাঁচিশ বছর পরে সমন্ত ভেঙ্গে পোড়ে যাবে, এবং এগুলি কি ছিল তা জান-

বার পর্যান্ত উপায় থাকবে না। এ রক্ষ ভাকা ন্তুপ আমরা এ পর্যান্ত কত দেখেছি; দেশুলি উদাসীন চোধের সাম্নে ছদণ্ডের বেশী স্থায়িত্ব লাভ করে নি; কিন্তু এককালে দেশকল ন্তুপ যে কত গৌরব, কত পবিত্রতা এবং মহিমার অথও বাসস্থান ছিল, তা ভাব্লে মনের মধ্যে একটা সংক্ষাচপূর্ণ ভক্তির আবির্ভাব হয়। মনে হয় জীবন ও মৃত্যু প্রীব জগৎকেই যে আচ্ছর কোরে আছে তা নয়, এই ক্ষড় জগতের বহু স্থবাও জীবিতের ভায় উচ্চ সম্মান এবং প্রবল খ্যাতি লাভ করে; কিন্তু কালক্রমে তাদের মৃত্যু হোলে, তথন তাদের মান সম্বম, খ্যাতি প্রতিপত্তি সমন্তই শৈবালাচ্ছাদিত ইষ্টক বা প্রস্তর স্থাবের নিয়ে সমাহিত হোমে যায় এবং দর্শকগণ কদাচিং তাদের দিকে একবার চক্ষ্ ফিরিয়ে অতীত গৌরবের কথা চিন্তা করে।

পাণ্ডুকেশ্বরের বাজারটী নিতান্ত ছোট নয়; কিন্তু বদি বার মাদ এথানে লোক বাদ কোরতে পার্তো, তা হোলে বাজারটি আরও ভাল হোতো। গ্রীশ্বের চার পাঁচ মাদ কেবল এথানে বদবাদ কোর্ত্তে পারে, দোকানেও কেবল দেই কয় মাদ থরিদ বিক্রী হয়। শীত পড়্তে আরম্ভ হোলে দোকানী পদারী এবং বাদিদা লোকজন বিষ্ণুপ্রয়াগ ধাশীমঠ প্রভৃতি স্থানে উঠে যায়; গ্রীশ্বের প্রারম্ভ আবার দকলে ফেরে এদে নিজ নিজ আড্ডা দখল কোরে বদে। এতদিন এ স্থানটা জনদমাগদশ্রু ছিল, আজ কয়েক দিন হোতে আবার লোক জুট্তে আরম্ভ হোমেছে। কারণ এখানে গ্রীশ্বের স্থ্রপাত মাত্র। গ্রীশ্বের স্ত্রপাত শ্বনে পাঠক মনে কোর্বেন না, আমাদের দেশে কান্ত্রন মাদের শেষে যে অবস্থা হয় এখানেও সেই রকম। মাঘমাদের শীতের তিন গুণ শীত কল্পনা কোরে নিলে এ শীতের খানিকটা আভাদ পাওয়া যায়, কিন্তু শীতকালের অবস্থা আমরা কিছুতেই কল্পনা কোরে উঠ্তে পারিনে—তা আমাদের কল্পনাশ্ভি যতই প্রবল হোক্। এখন বর্দ্ধ গল্ছে, আর

সহরগুলি বরফের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হোচ্ছে। এ দৃশ্য বড়ই স্থানর। শীতকালে সমস্ত বরফো কো থাকে। একটা স্থান দেখ্লুম, সমস্ত বরফে ঢাকা, একদিন পরেই দেখা গেল বরফ গোলে গোলে তার মধ্য হোতে একটা দীর্ঘচ্ছ প্রকাণ্ড মন্দির বের হোয়ে পড়েছে; হঠাং এই রকম পরিবর্ত্তন কেখ্লে মনে ভারি আনন্দ হয়। আমি চোল্তে চোল্তে দেখ্চি সহরের অনেক স্থান এবং অনেক প্রথ এখনো বরফে ঢাকা রয়েছে; স্থানে স্থানে বরফ গোল্ছে আর তার ভিতর পেকে ঘাদ বেরিয়ে পড়ছে; চারিদিক্ সাদা, মধ্যে মধ্যে নবীন তুল মাথা তুলে দিয়ে চারিদিকের তুমার-ধ্বল স্থানের মধ্যে অনেকথানি নৃত-নম্ব বিভার কোরছে।

ঘ্রে ঘ্রে একটা দোকান ঘরে এসে বোসলুম। দশটা বেজে গিয়েছে; এখনও সঙ্গীদের দেখা নেই: এই অপরিচিত জন-বিরল স্থানে একা বড়ই কষ্ট বোধ হোতে লাগ্লো; সঙ্গীদের জন্মও ভাবনা হোতে লাগলো।

ক্রমে যত বেলা বাড়তে লাগ্লো, ততই শরীরের মধ্যে গরম বোধ কোর্তে লাগ্লা। বোধ হোতে লাগ্লো যেন শরীরের মধ্য দিয়ে আগুন ছটে বেরোক্তে; আমি আর বোদে পাক্তে পাল্লম না, কম্বল মুড়ি দিয়ে দেই দোকানেই শুয়ে পড়লুম! ক্রমে এমন মাথা ধোর্লো যে তা আর বল্বার নয়; মনে হোলো মাথার মধ্যে কে ক্রমাগত হাতৃড়ীর বাড়ি মার্ছে। চোক ছটি ছটে বের হবার উপক্রম হোলো এবং বুকের মধ্যে এমন মন্ত্রণা যে খাদরোধের আশকা হোতে লাগ্লো। স্থির হোয়ে থাক্তে পাল্লম না, যল্লায় ছট্ ফট্ কোর্রে লাগ্ল্ম। শুয়ে থাকি গতেও কট, উঠে বিদ তারও উপায় নেই; তার উপর এমন জায়গায় এদে পোড়েছি যে, আমাকে একটা কথা জিজ্ঞানা করে এ রকম লাকও একটা নেই! যে দোকানে পোড়েছ রেরছি, সে দোকানদার

এখনও নীচে হোতে এনে পৌত্ছ নি। পিপাদায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, অদরে ঝরণা, কিন্তু সাধ্য নেই উঠে গিয়ে একট জল থেয়ে আসি। অরক্ষণ পরে বমি আরম্ভ হোলো, দঙ্গে দঙ্গে পিপাদারও বৃদ্ধি হলো। এই দাকণ পথে বেচাতে বেডাতে অনেকবারই আসন মৃত্যা হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি, কিন্তু মনে হলো যেন আজ আর অব্যাহতি নেই। এই মহাপ্রস্থানের পথে একটা ব্যর্থজীবন তার অলস মধাছেই কি আয়র শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। হায়, আন্ধ্র সকালেও জান-তম না এই নিৰ্জ্জন স্থানে, সঙ্গীহীন অবস্থায় এ রকম ভাবে প্রাণ-বিয়োগ হবে। শারীরিক যাতনার সঙ্গে এইরূপ মানসিক চিন্তার উদ্ধ হওয়ায় প্রাণ আবে। ছট ফট কোর্তে লাগ্লো। মৃত্যভয়ে যে বেণা কাতর হোয়েছিলুম এমনও বলতে পারিনে। তুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, যন্ত্রণা কিসের অভাব আছে, যার জন্যে মৃত্যুর শান্তি এবং নিরুছেগ ভুচ্ছজ্ঞান কোরবো ৷ তবে এত যন্ত্রণাতেও যে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা হোচ্ছিল, এটাও অম্বীকার কোরতে পারছিনে। আসল কথা, আমাদের জীবনের প্রতিদিনের এই অভান্ত স্রোত এবং স্থুখ তঃখ হাসি কারার চক্রের মধ্যে হঠাৎ যে, অজ্ঞাত, পরীক্ষাতীত, রহস্তসন্ধল ঘটনার নৃতন্ত্র এসে সমস্ত গোল কোরে দেবে এবং বর্তমানের সমাপ্তি হোয়ে যাবে. এ দেখতে আমরা র জী নই; তাই হাজার দুংখেও আমরা মৃত্যু চাইনে। কে জানে মৃত্যুর পর আমাদের প্রাণ বর্ত্তমানের আকাজ্জা, অভাব ও কট্টের প্রাবন্যকেই কত স্বমধুর বোলে পুনর্বার তা পাবার ব্দয়ে আগ্রহ করে কি ন।?

বেলা যথন দ্বিপ্রহর হোয়ে গেছে, তথন আমার সঞ্চীছয় এসে পৌছুলেন। তাঁরা পথশ্রমে ছুই জনে মরার মত্ হোয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমার অবস্থা দেখে তাঁরা নিজের কষ্ট ভূলে অবাক্ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইদেন। তার পরেই স্বামীজী ব্যস্ত সমস্ত হোয়ে আমাকে কোলে তলে বাতাদ কোর্ত্তে লাগুলেন এবং ব্যাকুল ভাবে আমাকে কত স্লেহের ভংগনা কোল্লেন ! অচ্যত ভায়া আমার দর্কশরীরে হাত বুলাতে লাগ-লেন। আমার মাথাটা যাতে একট ভাল থাকে, এজন্তে সংস্র চেষ্টা ্হাতে লাগ্লো। আমার আরোগ্যের জন্মে এঁদের হুজনের প্রাণের সমগ্র আগ্রহ এবং হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হোলো; কিন্তু তাঁদের ্রচষ্টার ফল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আমি অবশেষে অবদন হোয়ে পড়লুম: নিরুপায় দেখে স্বামীজি ও অচ্যত ভাষা একজন লোককে জল গ্রম কোরতে অস্থমতি দিলেন। সে ক্রমাগত জল গ্রম কোরে আমার পায়ে ঢালতে লাগলো। জলই কি শীঘ্র গ্রম হয় ? অনেক চেষ্টাতে জল থানিকটে গ্রম হোলো, টগ্বগু কোরে ফুট্চে, হুত কোরে তাপ উঠ্ছে: উনোন হতে নামিয়ে বেমনি পায়ে ঢাল। অমনি ঠাওা: আমাদের দেশে শীতকালে কলদীর জল যে রকম ঠাও। হয় দেই রকম। অনেককণ এই রকম জল ঢালতে ঢালতে মাথাটা একটু ঠাওা হোলো। তথন তাঁরা আমাকে ধরাধরি কোরে চারিদিকে বন্ধ একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন। ক্রমে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। অনেককণ ঘুমিয়ে ছিলুম।

শেষ বেলা জেগে উঠে দেখি, অচাতানন্দ ও স্বামীজি আমার পাশে বিশে আছেন, আর আমার সন্মুখে একথানি আদনে একজন গায়ে জামাজিজা, মাথায় প্রকাণ্ড পাগজি তন্ত্রলোক ঘরখানা জমকে নিয়ে বোদে রমেছেন। লোকটির চেহারা দেখেই একজন বড় লোক বলে বোধ হোলো! হঠাৎ এখানে তাঁর কি রকমে আবিতাব হোলো তেবে আমি একটু আন্চর্যা হোয়ে গেলুম! এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখলুম, তাঁর সক্ষেত্র ছাই চারজন লোকও আছে। এদের পরিচয় জানবার জন্ত আমার ভাগী কৌতুহল হোলো। আমার কিন্তু ক্ষ্বার প্রবিভিটা আরো প্রবল হোয়ে পঠায়, আগে ভাগে আহারের চেটাতেই প্রবৃত্ত হোতে হোলো।

আমি নিদ্রিত হোলে স্বামীজি ও অচ্যতভাষা রুটি তৈয়েরী কোরে নিজের। থেয়ে আমার জ্বন্যে কতক ভাগ রেখে দিয়েছিলেন, আমি উঠে বদে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে দেগুলি উদরস্থ কোলুম। আহারাস্তে এক লোটা জল থেয়েই সমন্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রম যেন দূর হোয়ে গেল।

একটু স্থ হোয়ে এই অভ্যাগত ভদ্রলাকের সঙ্গে আলাপ কোরুন এর নাম পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিখা, জন্মস্থান গুজরাই; সম্প্রতি কলিকাতা হোতে আসছেন। কলিকাতার ইনি মহারাজা সার যতীক্রমোহন ঠাকুর বাহাহুরের বাড়ীতে বাস করেন। গুনলুম মহারাজ বাহাছুর একে খুব শ্রাজা ভক্তি করেন। বাঙ্গালা দেশের কোন সংবাদই অনেকদিন পাইনি, জ্যোতিষী মহাশয়ের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা হোলো; তিনি কলিকাতার অনেক বড় বড় ঘরের কথা বল্তে লাগ্লেন; দেখলুম লোকটি শুধু জ্যোতিষের রহস্তা পর্যালোচনাতেই যে সমগ্র ক্ষেপ করেনতা নয়, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর স্বাধীন মতামতের পরিচন্ধ পাওয়া গেল; আর বাস্তবিক এতে আশ্রুষ্টা হবার বিশেষ কিছু নেই। লোকতত্বে বাদের অসাধারণ ক্রতিত্ব আছে—রাজনীতি,সমাজনীতি তাঁদের সহজে বোঝাই সন্তব।

এতক্ষণ পরে জ্যোতিষী মহাশ্য নিজের কুথা পাড় লেন। কলিকাতার ধনকুবের এবং সন্থান্ত ব।ক্তিগণের মধ্যে কার কি রক্ম আদৃষ্ট গণনা কোরে-ছেন, কার কি কি ফলেছে এবং কে তাঁকে কি রক্ম আদ্ধা ভক্তি করেন, সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ বোলতে লাগলেন। নিজমুথে যদি কাকেও আত্মপ্রশংসা কোরতে শোনা যায়—তবে সে হাজার ভাল লোকের মূর্যে হোলেও ভাল লাগেনা। জ্যোতিষী মহাশ্য় খুব বিজ্ঞ,বিচক্ষণ,ধার্মিকলোক হোতে পারেন, কিন্তু তাঁর এইরূপ আত্মপ্রশংসায় আমি আতি কষ্টে ক্রিয়া ক্রেয়ার তেপেরেছিল্ম, বিশেষ এই অক্সন্থ শরীরে। যা হউক আমার এই ধৈর্যাতিশয়ে জ্যোতিষী মহাশ্যের উৎসাহ বা সাহস বোধ হয় বেড়ে

গেল. হয় ত এমন নির্বিবাদ শ্রোতা বছদিন তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। তিনি একজন ভূত্যকে ডেকে তাঁর বাকা আনতে বলুলেন। বাকা আনা হোলে তিনি তার মধ্য হ'তে কতকগুলি খাতা পত্র বের করলেন। আমার বডই আশঙ্কা উপস্থিত হোলো; বিবেচনা কোল্লম এগনি বা আমার অদৃষ্টই গণনা কোরে আমার ভূত ভবিশ্বং বর্ত্তমান দব নখদর্পণে দেখিয়ে দেন। আমার ভবিষাৎ জানবার জন্মে কিছুমাত্র অগ্রহ ছিল না; জানি দেখানে আমার जान जानक कुश्य क्यान আছে, जानामा जानामा त्यादत कर्म गाकिक तम সমস্ত তঃথ জেনে মার কি ফল হবে ?—মনে মনে এই রকম তর্ক কর্চি, এমন সময় জ্যোতিষী মহাশয় আমার হাতে কতকগুলি কাগন্ধ পত্ত দান কোলেন। ও হরি, এ গুলো জ্যোতিষের কোন পুঁথি নয়,—ইংরেজী পারদীতে লেখা কতকগুলি প্রশংদাপত। দে সমস্ত আমার দেখবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না এবং দে জন্মে আমার মনে একটুও কৌতৃ-হলের উদ্রেক হয় নি: কিন্তু জ্যোতিধী মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন, ইংরেজীগুলো পোডে তাঁকে তার অর্থ বোঝাবার জন্তে আমাকে অনুরোধ কোলেন, এবং আমি পারদী জানিদে বোলে তুঃখ কোরে, তিনিই পারদী প্রশংসাপত্রপ্তলি পোড়ে আমাকে তার অর্থ বোঝাতে লাগলেন। পড়ার ভিন্নমাই বা কি। আমি বলি আমার অর্থ বোঝবার দরকার নেই. কিন্তু তিনি যদি কিছুতে ছাড়েন। দেখুলুম ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ হোতে তিনি প্রশংসাপত্ত পেয়েছেন, এবং দকল প্রশংসাপত্তেই তাঁর প্রধান জ্যোতিষী বোলে খ্যাতি আছে। দেশে মহারাট্রাদের প্রদত্ত অনেক জায়গীর আছে; তা হোতে জ্যোতিষীজির প্রচুর অর্থাগম হয়। ইনি নিজের অর্থে তীর্থ পর্য্য-<sup>ট</sup>নে এসেছেন। যেখানে ধান সেখানে অনেক অতিথি সেবা করান; সঙ্গে খনেক দাধু সন্ন্যাসী ও চাকর বাকর আছে। এই দুরারোহ পাহাড় কি ংঁটে পার হওয়া যায় ?--তাই পাহাড়ীদের কাঁধে চোড়ে তীর্থ ভ্রমণ কোর-েন, ইত্যাদি নানা কথা বোল তে লাগ্লেন। লোকটার লেখা পড়াও জানা

আছে: কিন্তু নিজের গরিমা, বিভার গরিমা, দালে বিমা, মানসম্মনের গরিম। প্রকাশ করবার জন্মে লোকটা মহাব্যস্ত । 🐷 াশ্রুষ্টা মনে হয় যে এই রকম গ্রিমা প্রকাশ করাটা নিতান্তই অমুচিত কলে. এবং এতে মামুষের কাছে বরঞ্জ আরো লঘু হোয়ে পড়তে হয়, এতটুকু সাধারণ জ্ঞানও ্কেন এ দের নেই y যাহা হউক স্থাবিধার বিষয় এই, যাঁরা ঐক্লপ প্রশংসন প্রিয় তাঁদের খোসামোদের দ্বারা সমর্য়ে তের কাজ বাগান যায়। এই প্রসঙ্গে আমার একটা বন্ধর কথা মনে পোড়েছে। বন্ধটা কলিকাতার একসম্ভান্ত লোক তাঁর অর্থ অনেক। কিন্তু আমাদের ন্যায় বন্ধগণের ভোজে দে অর্থের সংবাধ কদাচিৎ মাত্র হোয়ে থাকে। আমরা একদিন ভার আতিথ্য গ্রহণ করায় তার ভাতা একটা খুব বড় রকমের মাছ এনে একট ভাল রকম থাওয়ার আয়োজন করেন। বন্ধটী ভ্রাতার এই কার্য্যে একেবারে থড়াহন্ত ; বাগে কত কথাই বোল্লেন, ''একালের ছোঁডাগুলা কর্ত্তাথাজিদের গ্রাহুই কোর্ছে চাম না. (তাঁর অনুমতি না নিয়ে মাছ আনা হোয়েছিল তাই বোধ করি এ কথা, আবার এ কালের হেলেগুলো ভারি অমিতব্যয়ী, সভেপয়সা খরচ না কোল্লে এদের হাত যেন শুড শুড করে" (২০০ চি ি নয়ে ম ছ কেনা হোয়েছে সে কি সহা হয় ? )। আহারাস্তে বোল লে। "ছেলেগুলে इंटरतकी भिरथ (मभी छेळ्ब मिटन" ( निरक इंटरतकी जारनन ना )। এह ঘটনার পরদিন আমি আর উল্লিখিত মিতগুয়ী বন্ধ এই হজনে বেল। আতটার সময় টামে চেপে চৌরঙ্গীর দিক হতে ফিরে আসচি। জোড়া-দাঁকোর কাছে এদে আমাদের খাওয়া দাওয়ার গল আরম্ভ হোলো। আমি বল্লুম "আগে আগে কলকাতায় এসে ভাল খাওয়া পাওয়া যেতো, এখন দে রামও নেই দে অযোধ্যাও নেই। যারা খাওয়াবে তারা সকলেই এখন কলিকাতা ছাড়া, তবু যে মধ্যে মধ্যে এখানে এলে ভাল খাওয়া যায়, সে কেবল এক তোমার জন্তে, তুমি ত আর কিছু বন্ধুবান্ধবকে থারাণ খাওয়াতে পার না; এজন্তে পয়সা ব্যয় করতেও তোমার আপত্তি নেই।

নিজেই ভাল জিনিস সন্ধান কোরে খাওয়া দাওয়ার উল্লোগ করা এ গুণটা তোমার থেমন, আরি কারো সে রকম দেখুতে পাইনে।" বন্ধ থেন স্বর্গ হাতে পেলেন: অমনি তাঁর মুখ খুলে গেল, আমার হাত ছটি ধোরে সবি-নয়ে বোলেন, ''দেখ ভাই, তোমাদের খাওয়ানের জন্মে আমার ব এই আগ্রহ হয়। এক সঙ্গে যে পাঁচ দিন আমোদে কাটান যায়, সেও পরম স্থাথের কথা। টাকা কড়ি আর ত সঙ্গে যাবে না কিন্তু এ কথা বোঝে ক চন ?"— দেখ তে দেখতে টাম গাড়ি ঘড় ঘড় শব্দে নতন বাজারে এসে পড়লো। বন্ধবর চীংকার কোরে বল্লেন, "বাঁধো" ? গাড়ি না বাঁধুলে ভায়া নামতে পারতেন না,স্কুতরাং তাঁর নামবার আবশ্রক হোলে তার জন্মে অনেকথানি আয়োজন কোর্ছে হোতো। অনেক সোর গোল কোরে তিনিনেমে পড়লেন: তারপর আমার হাত ধোরে টানাটানি। আমি বল্লফ "ন,মতে হবে শোভা-ৰাজাৱের ,মাড়ে এথানে হঠাৎ তোমার কি কাজ পোন্ড গেল ? ভাষা কোন দিকে কাণ না দিয়ে আনীর হাত ধোরে বাজারের ভিতর প্রবেশ কলেন, এবং থেজুরগাছের মাথার মত মাথাওয়ালা এক ডজন গলাচিংড়ি, গ্রন্থালা ফুলকপি এবং কডাই**ভ**ঁটা প্রভৃতিতে তিন টাকার বাজার নিয়ে বাসার দিকে চল্লেন ৷ শুধু আমি অবাক নই, বাসায় উপস্থিত হোলে সকলেই অবাক্ হোনে গেলেন। রাত্রে মহাধমে পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত হলো। সেদিন দাদার মিতব্যয়িতার পরিচয় পেয়ে অমিতাবায়ী ছোট ভাইটা যে সকল স্থাত উক্তি কোরেছিল, তা প্রকাশ্যে বল্লে বোধ হয় আমোদ আর একট বেশী হোতো। যাহোক ইংরাজী না শিখলে দেশ কি রকম কোরে উদ্ধার হয় রাত্রে দাদার কাছে সে তার অতি স্থন্দর পরিচয় পেঞ্ছিল। সেই অনেক मित्नत श्रुतार्ग कथा आक थटन निथनम् अथन वस्तिरह्म ना दशरन वाहि। যা হোক শতশত প্রশংসা-পত্র দেখিয়েও জ্যোতিষী মহাশয়ের আশ মিটলো না। শেষে বাজের ভিতর হোতে ছ তিন খানা, "অমৃতবাজার" বের কোরে আমাকে ছই তিনটে কায়গা পোড়তে দিলেন। পাশে লাল

দাগ দেওয়া— দেপ লুম, হরিন্ধারে কুন্ত মেলার সময় ইনি নিজে থরচ পত্র কোরে অনেক গরীব সাধু সন্ধ্যাসীকে আহার দিয়েছিলেন ও এতদ্ভিন্ন প্রচুর বস্ত্র অর্থাদিও দান করেছিলেন, এই কথা কে অমৃতবাজারে টেলি-গ্রাম কোরেছে; ইনি সেই সমস্ত টেলিগ্রাম সংগ্রহ কোরে রেথেছেন।

জ্যোতিষীর কাছে মহারাজ ঠান্তর বাহাত্বর ও কুমার বাহাত্বের ফটো দেখতে পেলুম; উজ্জ্বল, প্রসম্ম, শান্তিপূর্ণ বদন এবং তাতে পূরুষ স্থলত কাঠিন্তের অভাব দেখে মনে আপনি একটা প্রীতি এবং শ্রন্ধা ভক্তির ভাব এসে উপস্থিত হোলো। কত দিন স্বদেশ দেখি নি—স্বদেশীর মৃথ পর্যন্ত যেন ভুলে গিয়েছি। আজ এই ছবি ছথানি দেখে ভারি আনন্দ লাভ কোল্ল্ম। এই প্রবাদের মধ্যে বোধ হোলো এঁরা আমার পরম আত্মীয়। কোথায় মহৈশ্বর্য-স্পান সম্লান্ত রাজপরিবার, আর কোথায় সংসারত্যাগী সন্ম্যাসী; আমি কিন্তু আমাদের মধ্যে এই গভীর ব্যবধান ভুলে গেলুম। শুনেছি স্বর্গে মান্তবে মান্তবে ব্যবধান নেই; এই দ্বারদেশে কি তারই প্রিচ্ম পাওয়া যাচ্ছে ধ

সন্ধ্যার সময় একটু বাইরে বেড়াতে গেলুম। সন্ধ্যার বাতাকে বং লিগ্ধতার মধ্যে শরীর অনেকটা ভাল বোধ হোলো; আন্তে আ.৬ পাণ্ডকেশ্বর মন্দির এবং আরও গোটাকতক ভাল মন্দির দেথে এলুম। দেখতে দেখতে আকাশে মেঘ কোরে এল; আমরা কম্বল মৃড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে শাশ্রম নিলুম। অল্পকণের মধ্যেই ভয়ানক শিলার্টি আরস্ত হলো, শীতে আমরা আড়ন্ট হোয়ে পড়লুম—ভাগ্যি আমরা আগেকার সেই দোকান ঘরটা ছেড়ে এসেছি তাই রক্ষা, নতুবা আন্ধ মারা পড়ার আটক ছিল না। যতক্ষণ জেগেছিলুম বৃটি একবারও থামেনি। রাত্রে আর কিছু আহারাদি হোলো না, বেশ আরামের সঙ্গে রাত কাটান গেল। স্বামীজি বোলেছিলেন, আগামী কল্যই আমরা বদরিকাশ্রমে পৌছুতে পার্বো। সেই কথা শুনে পর্যন্ত আমার বড় আননদ হোয়েছিল। এত কই, এত পরিএম,

এত কঠোর উত্তম কাল সমস্ত সার্থক হবে ! যারা নিপ্তাবনে ধা। ঋক, ভগননের চিরপ্রসন্নতাই থাদের লক্ষ্য, এবং ভক্তিকেই থার। জাবনপথের অমূল্য পাথেষ বোলে ধ্রুব জেনেছেন, তাঁদের শাস্তিলাভ অসম্ভব কথা নয়। কিন্তু আমার লক্ষ্য, আমার উদ্দেশ্য যে কিছুই নেই ! বদরিনারায়ণের মধুর সত্তা কি আমার হৃদয়ের দারুণ পিপাসা নিবারণ কোর্ত্তে পার্বে ? দেখি যদি সাধুর এই অভীষ্ট মন্দিরে, এই সন্যতন ধর্মের পীঠতলে একট্ট শাস্তি, একট্ট ত্থি মুগান্তব্যাপী মহাব্যের মধ্যে ল্কায়িত থাকে ! আশা, উৎসাহেএবং স্বপ্ত-জাগবণে সমন্ত ব্যক্তি কেটে গোল।

## বদরিকাপ্রমে

হত মে শুক্রবার,—মনের মধো একটা ইক্সা ছিল, খুব ভোরে বের হোয়ে পোড়তে হবে, তাই রাত থাকতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তথনই আমরা বাত্রার আরোজন কোরে নিল্ম। আজ আমাদের বাত্রার অবদান। আনন্দে, উৎসাহে এবং সঙ্গে সঙ্গে থানিকটা নিরাশার ফ্লয় পূর্ণ হোয়ে বাজিল। কোন কবি লিথেছেন, "আশা যার নাই তার কিসের বিষাদ"— আমারও কোন বিষাদ ছিল না, কিন্তু বোগ্রী ঋষিগণ যে স্থের আখাদনে বিমৃত্ধ, আমার সে হথ কোথ ্?— মাজ হিমালয়ের পাষাণমন্তিত ভূপের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের শক্ষামন, নদনদী-শোভিত, সমতল মাতৃভূমির দিকে চক্ষ্ ফিরিয়ে মনে মনে ভাব্লুম, "কোথা স্থা, কোথা ভূমি ? মাতা বঙ্গভূমি, তোমাকে তাাগ কোরে আজ ভূতলে অভ্লতীর্থ বদরিকাশ্রমের ধারদেশে দাঁড়িয়ে আছি। স্থেবর সক্ষানেই এতদ্ব এসেছি; স্থা নাই মিল্ক, শান্তি কৈ ?" হায়, মনে সে পবিত্রতা নেই, চিত্তের সে দৃচ্তা নেই, প্রাণের সে একাগ্রতা নেই, কিসে বাদ্রে শান্তি পাব ? এত পরিশ্রম, জীবনের এই কঠোর ব্রত সমন্ত নিক্ষল হোলো।

আমাদের আগে আগে কয়েকজন সাধু অগ্রসর হোচ্ছিলেন, তাঁদের আনন্দ, তাঁদের প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখে আমার হিংসা হোতে লাগ্লো। বদরিনারায়ণের উপর পূর্ণ বিখাসে সোৎসাহে তাঁরা অগ্রসর হোচ্ছেন, বিধাসরজ্ব-অপকৃত হতভাগ। আমি তাঁদের সেই স্থথস্য-চূত্ত! সভ্য বটে জীবনে একদিন এমন স্থথ ছিল, যার তুলনায় অগ্র স্থথ কামনা কোর্ম না, কিন্তু তা হারিয়েছি বোলেই কক্ষ্যুত গ্রহের মত দেশে দেশে ঘুরে আজ গিরিরাজ্যে অনস্ত হিমানীর মধ্যে প্রাণের যাতনা বিস্ক্রিন দিতে এসেছি; দেবতায় ভক্তি নেই, চির প্রেমময়ের মঞ্জনময়ম্বেও বিধাস নেই, তবু আশা, যদি প্রাণ শীতল হয়! জানি ধন্মরাজ্যে, প্রেমের রাজ্যে, স্বর্গরাজ্যে 'মদি'র প্রবেশ নিষেধ; তাই আশার মধ্যে নিরাশা, আনন্দের মধ্যেও নিরান্দ ভাব প্রবেশ কোর্তে লাগ্লো; তব্ও আমাজীর আনন্দ, বৈদাঞ্চিকের উৎসাহ এবং অন্যান্ত আশার ক্ষাণতায় এই রকম ধার করা উৎসাহ ও আমাদ তেকে খুব ফ্রিট কোরে অগ্রসর হোতে লাগ্লুম।

আমাদের আগে পিছে আরও যাত্রী যাছিল; কিন্তু শ্বরা তিন্
টিতে একদল। পথে বেতে অনেকগুলি কুছে বর রাস্তার ধারে নজরে
পড়লো; এ সকল ঘর পাহাড়ী লোকের বাঁদা, তাবা এ সকল জায়পা
হোতে কাঠ ছধ প্রভৃতি নিয়ে বদরিনারায়ণ বিক্রী কোরে আদে;
এতে তাদের বেশ উপার্জ্জন হয়। পাওুকেশ্বর ছেড়ে আর এক মাইল
উপরে এখনও বাদ কর্বার যো হয় নি, দমত বরফে ঢাকা। এতদিন
দূর হোতেই পর্বতের গায়ে চ্ডায় বরফের ত্পুপ দেখে এসেছি, সময়ে
ময়য়ে বরফের ভিতর দিয়ে যেতে হোয়েছে বটে, কিন্তু সে অল্প সময়ের
জয়ৢ,এবং তাতে বরফের ভিতর দিয়ে চলার অস্থবিধা ভোগ কোরতে
হয় নি! আজ দিগঃবিস্তৃত শ্বত ত্বারের রাজ্য দিয়ে যেতে লাগনুম;

ইতিপূর্বের যে পথ দিয়ে চোলেছিল্ম, কিছুদিন আগে যে সকল জায়গা বরকে ঢাকা ছিল, গ্রীমকাল আদায় তা গোলে পথঘাট সব বেরিয়ে পোড়েছে; কিন্তু এ স্থানটি অনেক উচ্চ, তাই এখানকার বরফ আজও গলে নি । পায়ের নীচে কতক জায়গায় বরফ কর্দ্মময় হোয়েছে মাত্র । শতের প্রারম্ভে নারিকেল তৈল যে রকম জমে, অনেকটা সে রকম; কিন্তু খানিক উপর হোতে উর্জ্বাতম প্রদেশে যে বরফ আছে, তা জমাট পায়াল তুলের মতা : স্কাইর শোল দিন পায়ত্ত তা সেই এক ভাবেই থাক্বে বোলে বোধ হয় । শীতের সময় বিষ্ণুপ্রমাল, কোন কোন বার ধোশীমঠ পায়তুল, বরফের মধ্যে ভূবে থাকে, গ্রীমকালে নীচের বরক জল হোয়ে নদীপ্রোতের বৃদ্ধি করে; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একটা নবজাবন, একটা নতন মাধুরী পরিক্ষ্ট হোয়ে উঠে।

পা পুকেশরের একট্ উপরের বরক এখনও গণেনি, আরও পরে সার্থার জারগার গোলে পথ দেবিয়ে দেবে; তাতে সমস্ত পথ রে বেশ স্থান হবে তা নয়, তবে এই শেতরাজ্যের মধ্যে পথের একটা মোটাম্টি হিসাব পাওয়া যাবে। মঞ্ছুমির মধ্যে দিয়ে চোল্তে শুনেছি পথার হোতে হয়; আমি তেনন নামজাদা মঞ্ছুমির মধ্যে কথন পড়িনি, কিন্তু এই রকম রাজ্যের মধ্যেও পথহারা হবার সন্থাবনা কম নয়। েদিকে তাকান যায় শুরু শাদা, এক রকম বরক মণ্ডিত, কোন্ দিক বিয়ে কোথায় পথ গেল একে ত তা ঠিক কোরে নেওয়াই মহাবিপদের কথা, তার উপর এমন অসংলয় পথ যে পদে পদে পথ লাভির সন্থাবনা। মতা কারও পথের ঠিক থাকে কিনা তা বলতে পারিনে, কিন্তু আমর। েনটি প্রাণী ত প্রতি মুহুর্ত্তে ভাব্তে লাগ্লুম, এইবার বুরি পথ হারিয়েছি। এমন কি অভান্ত চিন্তা দ্র হোয়ে এই ছ্ভাবনাটাই বেশী হিয়ে উঠ্লো।

সামীজিও অচ্যত ভায়া কথাবার্তা চালাতে লাগুলেন। আমার

কিছ দেদিকে মন ছিল না। আমি তথন ঘোর চিন্তায় অভিভৃত হোমে চোল ছিলুম, বরফের এই অভিনব রাজ্যে এসে আমি একেবারে অবাক হোয়ে গিয়েছি; সঙ্গে সঙ্গে আমার অতীত জীবনের গুই একটি কথা মনে পড়েছিল। শৈশবের সেই কোমল হানয়, সরল মন, অকপট বন্ধুত্ব এবং দকলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা, সে কেমন স্থন্দর কেমন মোহময় ছিল। তথন আমাদের ক্ষুত্র গ্রামথানি আমার পৃথিবী ছিল: তার প্রত্যেক বৃক্ষপত্র, উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ভারাবনত শশুশীর্য এবং দুর প্রবাহিত বায়ু-তবঙ্গের অবিরাম গতি যেন কতই ত্নেহ ঢেলে দিত। ক্রমে বড় হোয়ে বিদেশে কলিকাতায় পোড়তে গেলুম, পবিঅচেতা মধর-জন্ম কত দলী লাভ হলে৷ এবং একথানি প্রেমপূর্ণ নিতান নির্ভরতাপূর্ণ ক্রদয় আমার জীবনের স্থথ ছঃথের সঙ্গে তার জীবনের স্থা জঃখ নিশিয়ে নিলে। নয়ন সমক্ষে পৃথিবীর নৃতন শোভা দেখুতে পেলুম, এবং তার অভিনব মাধুর্যা হাদয় পূর্ণ কোরে দিলে ! তথন হান্যে কত বল, মনে কত সাহদ, প্রাণে কত বিখাদ। মনে হোতে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই ষা মান্তবের এই ছুখানি হ'ত স্থাসপায় त्कांत्र न। भारत। क्षोत्र त्मरे भूर्विमस्य तक⁴ ४१—तम्रस्य । জ্যোৎসাধীত রাত্রে আমুমূক্লের সৌরভে পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র উপবন প্রান্তে প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর কোমল মিলন, সেই অভিমান ও আদর, হাসি ও অঞ্, সে সকল কোথায় ? কার্যাক্ষেত্রে বিপুল পরিশ্রম, লোক-হিতে গভীর একাগ্রত। — দে এখন স্বপ্ন বোলে মনে হয়। ইহজীবনের মধ্যেই যেন একটা বুহং ব্যবধান। তারই এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ হা হতাশ কোচ্ছি! তথন এক দিনও কি কল্পনা কোরেছি আল रिश्वारन এশেছি, জीवरन এकिनन अमन द्वारन जामात श्रेमशृलि (शांक्ररवा কিন্তু আজ এই অভিনব প্রদেশে, স্বর্ণের শৃক্ত সোপানতলে পদার্পণ কোরে আমার স্থময় শৈশব ও ঘৌবনের মধুর স্মৃতি হৃদণ্ডের জ্বন্যে মনে

্পাছে গেল। আমার চিরনির্কাসিত আশান্ত হৃদয় সেই কুষ্মক্ষ-বেস্টিত শান্তিময় আলয়ের কথা ভেবে চঞ্চল হোয়ে উঠ্লো; অত্যের অলক্ষিতে ছ বিন্দু অঞ্চমুছে গাছপালাবৰ্জ্জিত হুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হুযারারত অলকননার ধারে ধারে চোল্তে লাগুলুম।

পাণ্ডকেশ্ব ছেড়ে যে সব কুটীর দেখতে দেখতে এলুম, সেগুলি বুঝি আমার স্থকোমল প্রভাত-জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। বাডবিক কুটীরগুলি আনন্দপূর্ণ, প্রকৃত স্থথের বাদস্থান: পাহাড়ীরা এখানে স্পরিবারে বাস কোচ্ছে। স্কালে কেহ কাঠ কাট্ছে, কেহ আটি বাঁধ্ছে, কেহ ক্ষটি তৈয়েরী কোরতে ব্যস্ত, কেহ বা উদরের তৃপ্তি-শাপনে নিবিইচিত্ত। পাহাড়ী যুবতীর। কেহ গান গাস্কে, কেহ ছোট ছোট ছেলে মেরের কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীর দল দেখ্ছে; সরল, উন্নত-দেহ, প্রফুলমুথে কোমল হাসি। যাত্রীর দল দেখে বালিকা, যুবতী, এমন কি নিতান্ত শিশুর দলও "জয় বদরি বিশাল কি জয় !" বোলে আনন্দধ্যনি কোরছে, এবং যাত্রীদের কাছে এসে কেই বা একটা পয়সা, কেই বা কি ৄ স্চ স্তাচাচ্ছে। দেখনুম এরা অনেকেই স্চ স্তার প্রাথী; ্বাধ হয় এই ৪টি জিনিষের এরা বেশী ভক্ত। সকল বালক বালিকাই হুটপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ; যুবতিগণের দেহ সবল ও দীর্ঘ। প্রকৃতি যেন নিজ হত্তে অতি সহজ ভাবে সাত্ত অঙ্গের পূর্ণতা সম্পাদন কোরেছেন। বিশেষ তাদের মধ্যে এমন একটা জীবস্ত ভাব দেখুলুম, যা আমাদের ালেরিয়াগ্রন্থ বঞ্চদেশের শ্লীহা ও যক্তং প্রপীড়িত অঞ্পুরে কথনই দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হোলো এদেশে কোন রকম পীড়ার প্রবেশা-পিকার নেই। এমন যে মলিন বস্তু ও ছিন্ন কম্বল পরিহিত ছেলে মেয়ের দল, তবু তাদের গোলাপী আভাযুক্ত স্থলর মুখ দেখলে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়। কতবার সতৃষ্ণ নয়নে তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্-নুম। এখানে আর একটু তফাৎ দেখ; দেশে থাকৃতে যথন আমর। রেলের গাড়ীতে কি নৌকা যোগে কোথাও যেতুম, প্রায়ই দেখা যেত পথের তু পাশে রাথাল বালকেরা "পাঁচনবাড়ী" তুলে আমাদের শাসাচ্ছে কথন বা ছোট হাতের মৃষ্টি তুলে, কথন কথন বিকট মুখভঙ্গী কোৱে আমানের ভয় দেখাছে; কিন্তু এ দেশে চাধার ছেলের সে বক্ষ কোন উপদূর্গ দেখা গেল না: ভেলেমেয়েগুলি সকলেই কেমন ধীব শান্ত। কেহই কালীঘাটের কাঙালীরে মত কাহাকেও জড়িয়ে পরে না কিন্তা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চৌরগার মোড় পর্যান্ত ছটে আমে না। কেই একটি পয়দা চাহিতেও দক্ষোচ বোধ করে; হয় ত মুথের দিকে একটা বার চেয়ে ঘাড় নীচু কোরলে। যদি তার মনের ভাব বুরো তার হাতে একটি পয়সা দেও ত উত্তম, না দেও দাঁ ছিয়ে থেকে চলে যাবে। আমা-দের বন্ধভমি ভিক্ষকের আর্ত্রনাদে ও কাতর প্রার্থনায় পরিপর্ণ, তাতে দাতাদিগের কর্ণত বধির কোরে ফেলে, স্ততরাং আমাদের বঙ্গীয় দাতাগণ যদি এদেশে আদেন ত এইদৰ বভক্তিত বালক বালিকাদেৰ নীৱৰ প্রার্থনা প্রতিপদেই অনাদত হয়। কিন্তু য সকল বাবু সর্গাসী এ পথে পদার্পণ করেন, তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত কম, বং তাঁরা গ্রীবের কাত্র প্রার্থনা শুন্বার আগেই যথাদাধ্য দান সাম্রান্ত্রত দাতার দানে যেমন বিরক্তি নেই, গ্রহীতার ভিক্ষা গ্রহণেও সেইর অপ্রসন্মতার সম্পূর্ণ অভাব দেখা গেল। যে নিতান্ত ভিপারী, যার প্রদার অত্যন্ত প্রয়োজন, সেও একবারের বেশী ছ বাব চায় না। তবু আস। দের দশে ছষ্ট মি-জ্ঞাপক বিশেষণ যোগ কোর্ত্তে হোলেই লোকে বলে "পাহাডে মেয়ে" "পাহাডে সয়তান" ইতাদি। এই পাহাড়ের বুকের মধ্যে এসে, পাহাড়ে ছেলে মেয়েদের দঙ্গে আলাপ কোরে পাহাড়ীর প্রতি এবকম কোপ টোক্ষ অকারণ বোলে মনে হোলো।

আরও কিছু অগ্রসর হোতেই দেখি যে পাহাড়ের দেবকুটীরের চিঞ একেবারে অদৃষ্ঠ হোয়ে গেছে । চারিদিকে সাদা চিহ্ন ছাড়া আর কিছ দেশ বার নেই: কে যেন সমত প্রকৃতিকে গ্রুফেননিভ বন্ধুখণ্ডে মুঞ্ রেপেছে: পায়ের নীচে পুরু বরফ কেমন কঠিন নয়; তার মধ্যে কলাচিং চুটো একটা জায়গায় বরফ গলাতে পাথরের ক্লম্বর্গ বেরিয়ে প্রেছে: ্ষেই গুলি লক্ষ্য কোরে পথ চলতে লাগ্রম। ইক্ষা তাডাতাডি চলি.— কিন্তু ভয়ানক কাদার মধ্যে দিয়ে যেতে যেমন জোর পাওয়া যায় না, এক পা তুলতে আর এক পা বোদে য়ার, আমাদের অবস্থা তদ্রপ: তবে এই ্য, কাদার মধ্যে থেকে পা ভলতে ভারি ও আটালো বোধ হয়-তরফে সে বক্ষ কোন উপদৰ্গ নেই। পথ্যে মনে হোলো আমবা দুইয়েব উপব দিয়ে চোল ছি: ইচ্ছে হোলো খানিকটে তলে গালে ফেলে দিই। কিন্তু স্বামি-দ্বীর কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত কোঃতেই তিনি এ রক্ম অশিষ্টাচরণ করার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রদর্শন কোরে "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুলুং মিত্রবদাচলেং" এই চাণকা-নীতির মর্যাদা রক্ষা কোলেন, এবং পাছে বরফ থাওয়া অক্টায় বোলে এ যুক্তি তর্কের দিনে তাঁর "মিত্রবদাচরেং" এর প্রতি যুখেষ্ট সম্মান প্রদর্শন না করি, এই ভয়ে তিনি বোল্লেন "বরফ থেলে পেটের ব্যারাম হয়।" এই অন্তত মত শুনে আমার হাসি এল; মনে হোলে। আজকাল আমাদের দেশে যুক্তির আধিক্যের মধ্যে বড় একটা নৃতন-তর জিনিব প্রবেশ করেছে - সেটা হোচ্ছে শরীরতত্ত্ব। ছেলে বেলায় শুনতুন, একাদশীতে নিরম্ব উপবাদকোলে পুণাসঞ্চয় হয়, এখন শুনি একা-দশীতে উপবাদ কোলে শরীরের রদ অনেকটা শুক্ষ হয় স্ততরং জরের আর ভয় থাকে না: আগে শুন্তুম, কুশাসন পবিত্র জিনিয় স্কুতরাং কোন ধর্ম-কর্ম উপলক্ষ্যে কুশাসন ব্যাই যক্তিসঙ্গত, এখন শুন্তে পাই, কুশাসন অপরিচালক—তাই শরীরক্ষ বিহাতের সঙ্গে ভূমিক্ষ বিহাৎ একীভূত হয়ে শর্ট ্রের অনিষ্টসাধন কোরতে পারে না। এইরূপে টিকি রাখা 'হাতে আচমন করা পর্যান্ত সমস্ত অনুষ্ঠানেরই এমন এক অভিনব ব্যাখ্যা বের হোয়েছে, যাতে প্রনাণ করে দেহরক্ষার চেয়ে আর ধর্ম নেই এবং যা কিছু আমাদের ক্রিয়া-

কর্ম সকলই এই দেহরক্ষার জন্তে। এতে ফল হংহেছে এই যে, যুক্তিগুলি নিতান্ত উপহাসাম্পদ হোয়ে পোড়ছে। অবশ্বই স্বামীজির প্রদর্শিত উদরাম্বার আশ্রা সম্বন্ধে এত কথা থাটে না; তিনি বৃদ্ধ, পরিপাক শক্তির প্রতি হয় ত তাঁর আর তেমন বিধাস নেই এবং "শরীরং বাাদিমান্দরং" এই কথাটার উপর হয় ত অবিচল বিধাস। স্বামীজি আমাকে অনেক জন্তায় কাজ কোরতে বহুবার নিম্বেশ কোরেছেন, এবং তাঁর নিম্বেশ সম্বেও সেই সকল অন্তায় কাজ কোরে ছু বার বেশ ফলভোগও করেছি; কিন্তু বৃদ্ধের অতি সতর্কতা অনুসারে চলাটা সর্ব্বনা আমাদের পুরিয়ে ওঠে না। অতএব স্বামীজির নিম্বেধ বাক্যে মন্যোগ নাশদিয়ে এই এক দলা বরক তুলে গালে ফেলে দিলুম; ছুর্ভাগাবশতঃ তৃপ্তিলাভ কোর্কে পালুম না। সেই বাল্যকালে যথন কলিকাতায় পড়্তুম, তথন বৈশাথের দারুণ গ্রীমে গলদ্বশ্ব হোয়ে কথন কংক ছই এক পয়সার বরফ কিনে প্রবল প্রশার নিবৃত্তি করা যেত। পিপাসা এখনও তেমনই প্রবল আছে, কিন্তু বরফে ত আর তেমন তৃপ্তি বোধ হয় না।

এই রকম ভাবে চার পাচ মাইল চলার পর আমরা "হয়মান টি" তে উপস্থিত হোলুম। এর নাম কেন যে 'হয়মান চটি' হোলে' বোল্তে পারিনে। দোকানদার আজ মোটে চার পাঁচ দিন হোলো এসে এথানে দোকান খুলেছে; তার আগে এ চটি বরফে চাকা ছিল। দোকানদারকে জিজ্ঞানা করায়, সে এই নামের রহস্থা ভেদ কোর্তে পালে না, কিছ চাটিওয়ালা যে জবাব দিলে তাতে হাসি এল। সে বোলে, সে ছেলেমায়্ম (বয়স চলিশের কছোকাছি!) তার এ সকল শাস্ত্রকথা জান্বার বা বৃষ্বার সময় হয় নি; বয়োবৃদ্ধ নামুদের জিজ্ঞানা কোলে ঠিক উত্তর মিলিতে পারে। এই চটি পর্বকুটীর নয়। এই দায়ণ বরফের রাজ্যে পাতার কুটীরে বাস রক্ত মাংসধারীদের পক্ষে অসম্ভব, এবং সে রকম সম্ভাবনা উপস্থিত হোলে প্রাণ নামক পদার্থটি দেহকে আগেই জবাব দিয়ে বোসে থাকে। চটিতে

ছোট পাথরের ঘর, তার একটা বারান্দা বের করা; আর তার পাশেই সমুখ দিক খোলা থার একটা ছোট ঘর। শুনলুম, এ ঘর চটিওয়ালার নয়; ্দে এক দেবতার ঘর। তুচার দিনের মধ্যেই দেবতাটি নীচে হোতে এখানে এদে তাঁর সিংহাসন দখল কোরে বোসবেন এবং পুণ্যপ্রয়াসী যাত্রী-দের আর এক দফা খরচ বাডবে। এই চটিতে বেশী ঘর না থাকার কারণ জিজ্ঞাদা কোরে জান্নুম যে, এথানে কোন যাত্রীই থাক্তে চার না। বদরিকাশ্রম এখান হোতে মোটে চার মাইল : বদরিনারায়ণ ছেড়ে এই শানান্ত দূরে এদে কে আরাম বিরাম বা আহারাদি কোরবে ? আর নারা-রণ দর্শনার্থীর মধ্যেই ব। কে দাত সমুদ্র তের নদী পার হোয়ে এদে এই চার মাইলের জন্মে এখানে বোদে থাকবে ? তীর্থবাতীদের মধ্যে এমন প্রায়ই দেখা যায় না, যারা মন্দিরের ছারে এসে দেবতার খ্রীমুখপঞ্চজ না াদখে সিঁভির উপর বোসে অপেক্ষা করে স্কতরাং এখানে বেশী দোকান থাকার বিশেষ কোন দরকার নেই: একখানা দোকান, তাই ভাল রকম চলে না। আর এই জন্মেই দোকানী তাগ দোকানে চাল ডাল বড় একটা রাথে না, কিছু পেড়া ( সন্দেশ ) বা পুরী সর্বাদা প্রস্তুত রাথে এবং দরকার ্হালে প্রস্তুত কোরেও দিতে পারে: যাত্রীরা প্রায়ই এখানে ছোলাভাজ্য পুরী ইত্যাদি জলখাবার কিনে নেয়। আমরাই বা এ স্রযোগ ছাডি কেন স এই দোকানে টাটুকা ভাজা পুরীর স্থগোল পরিধি দর্শনে বৈজ্ঞানিক ভায়া বিশেষ লোলুপ হোয়ে উঠলেন। স্বামীজি বোল্লেন, 'অচ্যত, আজ আমাদের নহা আনন্দের দিন; এমন দিন মামুধের ভাগো বড় কম ঘটে, আর অল্প-ক্ষণ পরেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। আজ মনের আনন্দে এথানে আহারাদির আয়োজন কর।" অচ্যত ভায়াকে এ কথা বলাই বাছলা: একে নিজের যোল আনা ইচ্ছা, তার উপর স্বামীজির অনুমতি, ভায়া উৎসাহে হুকার দিয়ে উঠ্লেন। তাঁর সে দিনের সেই উৎসাহ দেখে মনে হোমেছিল ভাষা যদি ধর্মকর্মে সর্বাদা এমন উৎসাহ প্রকাশ কোরতেন

ত। হোলে যতদিন তিনি দণ্ড ছেড়েছেন তাতে এতদিন কৃষ্ণ বিঞ্র মধ্যে একঙ্গন হোতে পার্ত্তেন, কিন্তু তাঁর দে দিকে নজর নেই।

দীর্ঘকাল অনাহারে থাকায় এবং পথ প্রয়টনে ক্ষা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি হোয়েছিল। যুগাবিহিত ক্ষ্যা শান্তি কোরে এবং এক ঘণ্টার জায় গায় তিন ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করার পর বদরিনারায়ণের পথের শেষ আড্ডা তাগ কল্লম।

একট্ট অগ্রসর হোয়েই সম্মুথে একটা প্রশন্ত-ত্রারোহ পাহাড় দেখলুম।
আগাগোড়া কঠিন বরজরাশিতে আবৃত; যেন বিভ্তিভ্যিত যোগীশ্রেষ্ঠ;
সবল, উন্নত, শুল দেহ, বৈর্যা ও গান্তীযোঁর যেন অথও আদর্শ। মন্তক
আকাশ স্পর্শ কোর্ছে, মধ্যাহ্নস্থার কিরণ তাতে প্রতিক্লিত হোয়ে
কিরীটের ক্যান্ন শোভা পাত্তে, নিম্নে ন্তুপে ন্তুপে বরফ সঞ্চিত হোয়ে
পাদদেশ আবৃত কোরেছে। আমরা যেন বিশ্বর ও ভিন্রির পূস্পাঞ্জলি দেবার
জক্তই তার পদ্তলে এদে দীড়ালুম।

কিন্তু আনাদের এই বিশ্বয় ও তক্তি শীঘ্রই ভয়ে পরিণত হোলো: শুন্লুম, এই উন্নতপাহাড়ের পর প্রান্তে বদরিকাশ্রম। এব পাহাড় উন্নত্যনা কোলে আমাদের সেই পুনাশ্রম দেগবার অধি করেই, কিন্তু এ পাহাছ অতিক্রম করা বছ সহল কগা নর। বাত্রার আরস্তে সন্নাস্থ্যহণের প্রথম উনামেই যদি এমন একটা বিশাল পর্বত আমার অভীপ সাধনের পথ আট্কে এই রক্ম ভাবে দিছোতো, তবে এই সন্ন্যাসত্ত—কঠোর তাই যার সাধনার অন্ধ —তা গ্রহণ কোর্তে সাহস কোরুম কিনা সন্দেহ।

একে ত ক্রমাগত সোজা উপরের দিকে উঠা, প্রতিপদে পা তেপে এবং নিশ্বাস আট্কে আসে, তার উপর পায়ের নাচে বরফের স্তৃপ ! যেখানে বরফ একটু গোলছে দেখানে যেন বালি রাশির উপর দিয়ে যাজি; প্রতি পদক্ষেপেই পা ভূবে যাচ্ছে। আবার যেখানে জ্বাট কঠিন বরফ, সেথানে ভয়ানক পিছল; একটু অদাবধান হোয়ে পা ফেলেই আর কি ?
ম্হর্তের মধ্যে ইহন্ধীবনটা ডিন্ধিলে পরলোকের প্রান্থে উপস্থিত হওয়া
নাম।

চোল্তে গোল্তে পাথের যাতনা ক্রমে অনেকটা কমে এল দেখ্ল্য।
আজে অভেপা ছথানি অসাড় হোয়ে পড়লো; তথন সেই তুষারশীতল
পর্শ আর তাদের কাতর কোল্তে পার্লে না বেশ বেগের সঙ্গেই
চোল্তে লাগ্ল্ম। সময়ে সময়ে ছই এক দলা বরফ তুলে নিয়ে গোলাকার কোরে দ্রে ছুঁড়ে ফেলি, দেখ্তে দেখ্তে তা ধুলোর মত ওঁড়ো
চোয়ে যায়।

প। অবশ হোয়ে ক্রমে ক্রমে ভারি হোয়ে এল তব্ প্রাণপণ শক্তিতে এ পথটুকু চোল্তে লাগ্লুম: থানিক পরে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌছুলুম। বেলা তথন শেষ হোয়ে এমেছে ।

এগানে এসে চেয়ে দেখ লুম অপর পাশে থানিকটে নীচে কিছুদ্র বিস্তৃত একটা সমতল ক্ষেত্র। ছই পাশে ছটি অল্লভেনী পাহাড় ধন্তুকের মত সেই সমতলভূমিকে কোলে নিয়ে বোসে রোয়েছ; অলকননা দ্রে দ্রে অঁকাবাঁক। দেহে অতি ধাঁর গতিতে চোলে যাছে। কোথাও সামান্ত স্লোত কেথা যাছে; জল দেখ্বার যো নেই, পাতলা বরফগুলি ধারে ধীরে ভেসে যাছে, চাই দেখে স্লোতের অন্তিত্ব অন্তত্ব করা যায়, কোথাও বা স্লোতের সম্পর্ক মাত্র নেই, আগাগোড়া জনে গিয়েছে, কেবল নদীগর্ভের নিয়তায় নদীর অন্তিত্ব কল্লনা করা যাছে। সেই ছম্মফেননিভ বছদ্র বিস্তৃত তুষার রাশির উপর অন্তোম্য তপনের লাল রিমি প্রতিফলিত হয়ে এমন বিচিত্র শোভা হোরেছিল যে বোধ হলো সে বেন পৃথিবীর শোভা নয়,সে দৃষ্ঠ অলোকিক। আমি মনে মনে কল্লনা গানিছারা অধীর হলয়ে ঘূরতে ঘূরতে আজ বুঝি বিধাতার আশীর্কাদে ছঃগ-কোলাহলময় পৃথিবীর অনেক উর্কেবেগীয় স্বর্গরাক্ষের ছারে উপনী স্বর্গছে,

দেখকে মালুম হুয়া আপ বহুত বড় আদমী, এইসা আদমী নারায়ণ দর্শন করনেকো ওয়ান্তে কভি নেহি আয়া"—আর একজন গল্প জড়ে দিলে, সে গল্পের কতথানি সতা এবং কতটা বা তার কল্পাপ্রসূত্তা অব্ভা আমি ঠিক করে উঠতে পারি নি—আর সে জন্তে আমার কিছু আগ্রহও ছিল না— কিন্তু সে যা বলে তার মোদাটা এখানে একট লেখা বেতে পারে। সে বলে, কয়েক বছর আগে এখানে এক যুবক সাধর শুভাগমন হয়েছিল। তার আকার প্রকার এবং সবয়বাদি সমন্ত অবিকল আমারই মত: কেবল সে ব্যক্তি আমার চেয়ে কিছু লম্বা ও গৌরুর্ণ, আমার চেয়ে কিছু মোটা এবং দাড়ী গোঁপ থানিক বড়, বয়সও আমার চেয়ে কিছু কম বা বেশী হতে পারে: (স্ততরাং বলা বাহুল্য আমার সঙ্গে সেই গল্পোক্ত ভদ্রশােকের সবই মিলে গেল । আমারই মত তাঁর গায়ে একথান কম্বল ছিল-তবে সেখানি মূল্যবান বিলাতী কম্বল। কত লোক কত সময় কত ভাবে এখানে আদে, কে তার হিসাব রাথে / তবে যারা জাঁকজমকে অনেক লোক জন সঙ্গে নিয়ে আলে ভাদেরই কাছে লোকের কিছু গতিবিধি হয়। উপরোক্ত লোকটীর সঙ্গে কোন লোকজন ছিল না স্বতরাং তার দিকে সাণারণের দৃষ্টি আরুষ্ট হয় নি: বিশেষ এ লোকটা এসে কোন দোকানে হ পাণ্ডার ঘরে আশ্রয় নেয় নি। নারায়ণের মন্দিরের বাইরে একটা খোলা জায়গায় বোদে থাকতে৷ কদাচ এক আথবাৰ কোথাও উঠে খেত ৷ তাকে এই বক্ষ নিতান্ত অনাথের তায় দীনবেশে অত্যের অনাহুতভাবে পোড়ে থাকতে দেখে মোহস্ত মহাশয়ের তার প্রতি দয়া হলো,তিনি তাঁকে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা কলেন, কিন্তু সে কোন কথার ভাল একটা জবাব দিলে না সাধু সন্মাসীর যেমন সকল অনুসন্ধান উড়িয়ে দিতে চান, এও সেই রকম ভাব দেখালে। যাহোক সঙ্গে কিছু থাবার সংস্থান নেই, অথচ বদরিনারায়ণে এস্ক্রেড-লোক অনাহারে মারা পড়বে, ইহা অন্তচিত মনে কোরে, মোহন্ত মহাশয় ্রুবেলা তাঁকে ঠাকুরদের প্রসাদ থেতে দিতেন। সে কোন দিন প্রসাদ

থেতো, কোন দিন ম্পর্শও কর্ত্তো না, বেমন প্রসাদ তেমনি পোড়ে থাকতো। লোকটীর আর একটু বিশেষত ছিল— দিবদের অধিকাংশ সময়ই কম্বল মুড়ি দিয়ে পোড়ে থাক্ত, নীরবে পোড়ে থাক্তেই ভালবাসত এবং কেঠ খালাপ কর্ত্তে গেলে বরং একট বিরক্তিই প্রকাশ কর্ত্তো।

এই ভাবে দশ পনর বিন যায়। নারায়ণ দর্শন কোরে যে সকল যাত্রী ফিরে যায়, তারা সকলেই কৌত্হলপূর্ণদৃষ্টিতে একবার সেই স্থন্দর যুবক স্ঞাসীর দিকে চেয়ে চলে যায়। কেহ বা তার সেখানে বোসে গাকবার কারণ জিজ্ঞান। করে—কিন্তু কোন সত্ত্তর পায় না, হঠাং একদিন সন্ধা-বেলা পেয়ানা দিপাহী চাকর বাকর সঙ্গে এব জমকালো পোষাক আঁটা, অন্ধ শত্ত্বে স্থিতিত ৪।৫ জন শেঠ এসে ব্দুদ্ধিকাপ্রমে উপস্থিত হলো, তারা এখানে কাকেও কিছু ন। বোলে, চারিদিকে কর যেন অহুসন্ধান কোরে ফিরতে লাগলো। শেঠজিদের এই বাবহারে নারায়ণের পাঙাবা বিঞি ভীত ও বিশ্বিত হয়ে পড়লো, এবং বনাপার কি জানবার জ্ঞা তাদের পিছে যাত্রীর ভিড় জমে গেল। যাহোক তাবং গুজতে খুজতে মন্দিরখারে এমে দেখে, একজন কম্বল মুড়ি দিসে শুয়ে আছে। এ ব্যক্তি আর কেঠ নয়, পূৰ্ব্ব কথিত সন্মাসী ৷ কম্মল মুড়ি দিয়ে থাকতে দেখে একজন "কোন হায় রে!" বলে দঙ্গোরে তাকে বাকা মার্লে; পাকা খেয়ে স্মাাসী ম্খাবরণ উন্মক্ত করে উঠে বসতেই দেই জামাজোড়া পরিহিত লোকগুলি তার সন্মুখে নতজাত হয়ে বোদে পঢ়লো, ও বলে, কস্তুর মাপ কি জিয়ে, মহারাজ, আপ হিয়া, হামলোক তামাম দেশ চ রকে হিয়া আয়।" যে সকল পাণ্ডা এই ব্যাপার দেখেছিল, তারা একে বাবে অবাক । তাদের অপরাধ কি ? সে বিচারীদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন একটা সন্মাসী মহারাজ কথন দৃষ্ট হয় নি। পৌরাণিক গল্পে বা উপ্যাদে কখন কখন এরকম লোকের কথা ভনেছে বটে: কিন্তু এই কলিযুগের শেষ ভাগে যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, তা তারা কি রকম কোরে বিশ্বাদ কোরে ? এদিকে মহারাজের ছদ্ম-

বেশ যথন প্রকাশিত হয়ে পড়লো, তথন "চুপ চুপ গোল মং করো" রবে চারিদিকে গোল বেডে গেল, স্বতরাং মহারাজ আর আত্মগোপন কর্ত্বে পাল্লেন না: শেষে অনেক দান ধ্যান হলো. ব্রাহ্মণ লোকেরাও বহুত জিনিস্ লাভ কল্লে: অবশেষে মহারাজ স্বস্থানে প্রস্থান কল্লেন। পাণ্ডাজীর গল শেষ হতে না হতে আর একজন পাণ্ডা আর এক গল আরম্ভ কলে, তার গল্লটা এই রকম তবে প্রভেদের মধ্যে যে এতে যেমন মহারাজের অমাত্যগণ এদে তাঁকে নিয়ে চল্লেন, তংতে দেরকম কেহ আদেন নি, মহারাণী স্বয়ং এশেছিলেন, কিন্তু তিনি মহারাজের মৃতদেহ ভিন্ন তাঁকে জীবিত দেখতে পান নি, স্থতরাং এখানে শ্রাদ্ধ দান ধ্যানাদি সমাপ্ত কোরে,হরকোপানলে মদন ভন্ম হলে রতি যেমন শূল্য প্রাণে পতির মৃতদেহ ত্যাগ কোরে বিলাপ করতে করতে হুরপুরে ফিরে গিয়েছিলেন, রাণী তেমনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। পাঙা ও আদ্দেরা যে এই রক্ম কোরে মধ্যে মধ্যে চর্কা চোষ্য আহার ও প্রচুর দক্ষিণা লাভ করে তারা তা আমাকে জানাতে ক্রটী কল্লে না। আমি ত তাদের কথায় এই বুঝলুম যে 'তুমি এক শ্বন ছদ্মদেশী মহারাজা, আমরা নারায়ণের কপাবেলে তোমাং চিনেছি, আর গোপন কর্ত্তে পারবে না, এখন আমাদের কি দেবে তা

আমি কিন্তু এদের অতি স্তুতিবাদে ভারি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলুম। আমার দেই অপরিক্তন্ন বাকিড়া চূল, ছিন্নবস্তু ও জীও কম্বলের মধ্যে হতে তারা কিন্ধপে যে রাজা রাজ্ডার গন্ধ আবিদার কলে, তা আমি অনুমান কর্ত্তে পাল্ল্ম না। তার চেয়ে বরং স্বামীজির তেজামর শরীর, আভূমি-চুম্বিত দাড়ি,গৈরিক বসন, গৈরিক আলগেলা এবং গৈরিক থানের প্রকাণ্ড পাগড়ীতে আরত মন্তক দেখলে তার মধ্যে একটা মহারাজা সংগুপ্ত আছে এমন বিবেচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হতো না। যাহোক ক্রমে যথন আমরা বদরিক শ্রমের অত্যন্ত কাছে এলুম, তখন বীরে ধীরে পাপ্ডার দল পৃষ্টি হতে লাগলো এবং তারা নিজেদের বাহাছ্রী দেবিয়ে আমাকে কাড়:কাড়ি

কাজি করবার উপক্রম করে; ক্রমে তাদের মধ্যে মুখোমুখী ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয় দেশে আমার ভারি ভয় হলো। আমি তখন উপায়াস্তর না দেখে আমার মুইিষোগ ত্যাগ কল্পম; বোলুম আমার পাণ্ডা লছমীনারায়ণ বয়সে প্রায় সকল পাণ্ডা অপেক্ষা ছোট হলেও সম্মানে, অর্থগোরবে অহ্ন সকল পাণ্ডাকে ছ'ড়িয়ে উঠেছিল। লছমীনারায়ণই এই মহাধর্মাশ্রমের আগড়াধারী, এ সাগরে সেই কর্ণধার; স্ক্তরাম তার নাম বলবামাত্র অহ্নাহ্ম পাণ্ডাদের উৎসাহ একেবারে নিবে গেল। তখন তারা অহ্ন উপায় না দেখে, 'রাম্বা আশীর্ষাদ কোরবে তাতে মঙ্গল হবে' ইত্যাকার ধ্য়া ধরে কিঞ্চিৎ আদায়ের চেষ্টা দেখতে লাগলো। আজ্ব এই মহাতীর্থে প্রবেশ করবার সময় এতগুলি রাম্বাণকে নিহাস্ত নিরাশ করা বড় ভাল দেখায় না মনে কোরে মিই বাক্যে তাদের কিঞ্চিৎ আশা দিয়ে পুরী প্রবেশ কেল্পম।

## বদরিনাথ।

ংকশে মে, শুক্রবার — কাঠের একটা সাকো দিয়ে অলকাননা পার হোয়ে ধীরে ধীরে বদরিনাথে প্রবেশ কল্প। আনাতের পর প্রত্যাত স্থাতা-বিক নির্ম; বদরিনাথের পথে যগন চলছিল্ম, তথনকার সেই উৎসাহ, আগ্রহ, মনের ভয়ানক আবেগ, অভীষ্ট স্থানে এসে সে সমস্তই যেন সংযত হোয়ে গেল। এই রকমই হোয়ে থাকে।

পথে ষণন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম কোরতে হোয়েছে, তথন মনে হোয়েছিল, এই নিদারুল যুদ্ধের অবসানে এমন একটা কর্মশীলতার মধ্যে গিয়ে পড়বো, যেগানে পৃজার্চ্চনার অবিরাম কলরবে, মানব-হৃদয়ের স্থ-তুঃ ধ হর্ষ-লোকের বিপুল উচ্ছ্বানে এক স্থাভীর কল্লোল উত্থিত হোচ্ছে। নদীর জনপ্রবাহ সম্জের ফেনিল উর্মিরাশির নির্বাধ নৃত্যের মধ্যে মিশে ব্যান হারিয়ে যায়, সেইরূপ হিন্দুর মহাতীর্থে নারায়ণের পুণ্য পীঠতকে,

দেবমহিমার এক অনস্ত প্রশান্তির মধ্যে, জামার এইকুজ.জীবনের ব্যাকুল বাসনা ও অশাস্ত উদ্বেগও সমাহিত হবে। কিন্তু এখানে পৌছে কেম্ন নিরাশ হোমে পোড়লুম।

বদরিনাথে প্রথম প্রবেশ কোরই চারিদিকে একটা নিরুত্বম. একটা উদাসীন ভাব চোথের সম্মুখে পড়লো। মনে হোলো এ উদাসীনতা বুঝি হিন্দুধর্শের মর্গ্নে মর্গ্নে বিন্ধড়িত। তীর্থধাত্রীদের উদ্যম উৎসাহে কি হবে, একটা অলদ কর্মহীনতা তীর্থস্থানে যেন চিরস্থায়ী রকমের অজ্ঞ। (उंद्युट्छ। ज्यनकानमा ज्या निकट्षुट्य मन्त्र-शम्य वत्रकतामित मीटि দিয়ে চোলে যাকে: সহবের অধিকাংশ ঘর বাডী এখন পর্যান্তও বরফের তলায় পড়ে আছে। যে কয়খানা ঘর দেখা যাচ্ছে, তাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়। তাহা কতক বরফের প্রসাদাৎ, আর কতক আমা-দের পূর্বাগত সন্মাসী মহাশয়দের রূপায়, আর কতকগুলি ঘর এই তিন বংসর কাল ধোরে বন্ধ থাকা বশতঃ : সল্লাসী মহাশ্যরাই ক্ষতি করেছেন কিছ বেশী। ঘরের দার জানালাগুলি বেবাক অগুহিত হোয়েছে: অবশ্য দেগুলো যে দশরারে স্বর্গে গিয়েছে. তা । যে সকণ সন্মাদী দর্ব্ব প্রথমে এখানে এদেছিলেন, তারা দেখেছি ন তথনভ হাট বাজার বদেনি, স্বতরাং জালানি কাঠ পাওয়া অসম্ভব; তাই আপনা-দিগকে শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ করবার জন্তে এই সমন্ত জানালা দরজা ব্রন্ধাকে উপহার দিয়েছেন, এবং তীর্থস্থানে এসে পরের জিনিষ-পত্র নাশ কোরে "আত্মানং স্ততং রক্ষেৎ" এই মহানীতি-কাব্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্মে তাঁদের মহৎ হৃদয় যে কিরুপ ব্যাক্ল হোয়ে উঠেছিল— এই সমন্ত জানালা দরজার অভাব তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পরে যে দকল যাত্রী আসবে, তারা এই বরফ-রাজ্যে এদে এদের অভাবে যে কত কষ্ট পাবে, এ কথা চিন্তা করবার বোধ করি তাদের অবসর হয় নি।

भुत-প্রবেশ করবার পূর্কে যে সকল পাতা আমাকে পেয়ে বোসে-ভিন, তাদের হাত থেকে যে কি রকম কোরে অব্যাহতি পেলুম, দে কথা পর্মেই লিখেছি । বদরিনারায়ণে এনে কোথায় উঠ্বো তা লছমীনারায়ণ গামাদের দেবপ্রয়াগেই বোলে দিয়েছিল। তাঁর শ্রীহন্ত লিখিত সেই টিকানা এখনও আমার ভাইরা বইয়ে আছে, তা এই,—কৃশ্বধারাকি उपत त्याकान, लह्मीनातायन भाषा, त्वनी श्रमान तामनाथकी हाही।" — প্রথম কথাগুলোর অর্থ বুঝেছিলুম যে, কুর্মধারার উপরে লছমী-নারায়ণ পাণ্ডার বাড়ী, আর দেখানে বেণীপ্রসাদ আছেন। তা সে त्वती श्रमाम माञ्चरहे दशन, जात नहमीनाताय एवत ग्रहित ग्रहित । কিন্ত শেষের দিকটার অর্থ নিতান্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হওয়াতে সে অর্থ নিজাশনে অসমর্থ হোয়ে তথনই লছমীনারায়ণকে সে কথা জিজ্ঞাস কোরেছিলম, কিন্তু কি কারণে জানিনে উক্ত পাণ্ডাশ্রেষ্ঠ ঐ কথা কয়টীর অর্থ সম্বন্ধে আমাকে সজ্ঞান করান আবশুকত। মোটেই অনুভব করে নি। আমার কৌতৃহল-প্রবৃত্তির আগ্রহাতিশয়া দেখে উপরস্ত বোলেছিল, "বস উয়ো বাৎ বোলনেদেই ডেরা মাল্ম হোগা."—স্বতরাং কথাটা আর মোটেই বোঝা হয় নি। কিন্তু এখনও মনে পড়ে, দে দিন সমন্ত অপরাহুটা এই কথার অর্থ নির্ণয়ের জত্তে বৈদান্তিক ভাষার সঙ্গে ব্লকরূপ অনর্থক বাকাবার কোরতে হোয়েছিল। বৈদান্তিক শুধু তার্কিক নন, একজন স্বর্গিক ও ভারি সমজ্বার লোক: তাই তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হোলো এই বেণা প্রসাদ লোকটা লছমানারায়ণের হয় শালক না হয় ভগিনী-পতি। সম্বন্ধটা কিছু মধুররসাত্মক বোলেই পাগুর পো আমাদের কাছে তার মর্মভেদ করা বাহুল্য জ্ঞান কোরেছিল। যা হোক বৈদান্তিক শুধ এই অনুমানের উপর নির্ভর কোরে ক্ষাস্ত হোলেন না, এবং আমিও এই জন্মানের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ কোরেছিলুম, স্কতরাং তিনি কথাটার ধাতুশব্দগত অর্থ বের করবার জন্ম প্রস্তুত হোলেন। গভার গবে-

খণা ও প্রচর চিন্তার পর শেষে তিনি এই স্থির কোলেন যে, সেখানে বেণীপ্রদাদ আছে এবং রামনাথের খুড়ী আছেন, কেননা "চাচী" শদের অর্থ থড়ী ছাড়া আর কিছু হোতেই পারে না; কাজেই "রামনাথকী চাচী" এক সম্পূর্ণ পুথক ব্যক্তি। তবে স্থ্রীলোকের নাম ধারে আডঃ: খুঁজতে হবে, এই যা মনের মধ্যে একটা খট্কা লেগে রইল। বৈদান্তিক বোলে বদলেন জায়গায় জায়গায় অমনতর তুই একটা স্ত্রীলোক থাকে, পুরু-ষের চেথে তাদের খ্যাতি অনেক জেয়াদা। বলা বাহুলা স্বয়ং লছমীনারায়৽ আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি. কারণ সে আরও কয়দিন দেবপ্রায়ে না থাকলে অনেক নতন যাত্রী তার বেদ্থল হোয়ে যাবে; তার এই 🕬 ছিল: তবে সে আমাদের ভবদা দিয়েছিল যে, শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে এ স মিশবে। যা হোক বদরীনাথে এসে সেই ''র মনাথকী চাচীর'' অক্সন্ধানে বেশী নিগ্ৰহ ভোগ কোৰ্তে হয় নি। সকল শাগুট তীথের কাকের মত রাস্তায় বোদে থাকে, যখন তারা শুনলে যে আমরা লছমী-নারায়ণের লোক, তথন তাদের মধ্যে একজন এসে নিজেকে বেণীপ্রসাদ বোলে পরিচয় দিলে। বেণীপ্রসাদের আকার প্রকার কি রক্ষণ । আমর। কেহই জানতম না, স্বতরাং কলিকাতা, কালীঘাট, কি ঐ কার কোন স্থান হোলে স্বতঃই সন্দেহ হোতো যে, হয় ত বা একটা জাল বেণীপ্রসাদ এসে আমাদের ক্ষমে ভব কোরেছে এবং গোলয়েতে এ মধ্যে যথন আসল বেণীপ্রসাদটা বেরিয়ে পোড়বে, তথন আমাদের এক বিষম মঞ্চিলে পোড়তে হবে। কিন্তু বদবিনাথের মত স্থানের এখনও ততটা অধঃপতন হয় নি । স্থতরাং এই লোকটা বেণীপ্রদাদ বোলে পরিচয় দেবামাত আমর: অসক্ষোচে তার সঙ্গে চোলতে লাগলুম।

কিন্তু বেণীপ্রসাদ বেচারীও আমাদের নিয়ে মহাবিপদে পোড়লো তাদের ঘরবাড়ী এখনও বরফে ঢাকা, আরও পনের ঘোল দিন না গেলে তারা বরফস্কুপের মধ্য হোদে প্রকাশ হচ্ছে না। বেণীপ্রসাদ নিডে অন্ত লোকের একটা কুঠুরী দখল কোরে বাদ কোচ্ছে, স্বভরাং এ একম অবস্থায় সে আমাদের কোথায় রাখে,এই ভাবনাতে অস্থির হোয়ে পোড়লো। যা হোক শেষে দে পাহাডের উপর আর এক জনের একটা গ্রে আমাদের আডভা স্থির কোরে দিলে। এই ঘর যার সে তথনও এখানে এমে পৌছে নি: আমাদের আশ্বা হোতে লাগলো, ঘরওয়ালা হটাং এদে আমাদের প্রতি অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা না করে; কারণ, এরা বিলক্ষণ অতিথিপরায়ণ হোলেও অতিথিদেবার পুণাটকু তাদের জন্মে েরথে অন্ত লোকে যে তার এর্থগত উপস্থত্তকু ভোগ কোর্রে, এদের প্রেক্ত। অসহা। কিন্তু অনুর্থক উদিগ্নত ওয়াতে কোন লাভ নেই ভেবে আনরা দেই ঘরেই আড্ডা গাড়বার যোগাড় কোরে নিলুম। ঘরটি থেশ নধা চওড়া বটে, কিন্তু তার আভ্যন্তরিক অবস্থা অতি শোচনীয়, দারগুলি প্রাগত সন্মানীদের অগ্নিদেবায় লেগেছে। রাত্রে তুর্জয় শীত আসছে; ত্রণন এই ঘরে কি কোরে তিষ্ঠান যাবে, এখন এই চিন্তাতেই আমর। সকলে ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পোড়ল্ম। সন্ধা। হোতেও আর বেশী দেরী নেই। সম্বার সময় একবার নারায়ণ দর্শনে থাব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভনলুম অপ-ারেই নারায়ণের দার বন্ধ হোয়ে গিয়েছে, স্থতরাং রাজিযাপনের গরে আগুনের যোগাড়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। াদ্ধ্যার পূর্ব্ব হোতেই ্ড় শীত বোধ হোতে লাগল এবং সর্বব্যীর পুঞ্চ কম্বলে ঢাকা থাকা মত্তেও শীতে সর্বাঙ্ক অবশ হোয়ে এল। শুনেছি মহাকবি কালিদাসকে কে একবার জিজাসা কোরেছিল, "মাঘে শীত না মেঘে শীত ?"— তার উত্তরে কবিবর ন।কি বোলেছিলেন, "যত্র বায় তত্র শীত।" কথন বদরিক।-শ্রম দর্শন কোর্ছে এলে কালিদাস তাঁর এই উত্তরের অসারতা বুঝে নি-চয়ই লজ্জিত হোতেন। চারিদিকে উচু পাহাড়ে এই বায়ু-প্রবাহ-শুক্ত স্থানেও যে রকম মারাত্মক শীত, তা কবি-প্রতিভার আয়ন্তীভূত নয়, ষে সকল পুণাপ্রয়াসী তীর্থ-যাত্রী এ সকল স্থানে আসে, তারাই তা মর্মে মর্শে অন্বভব করে। তব্ ত এ মে মাস; মাঘ মাসের প্রবল শীত অন্থমান কর্বার শক্তি মান্থবের নেই। আমরা বছকটে কার্চ সংগ্রহ কোরে আগুন জাল্লুম এবং তার পাশেই শ্যা রচনা করা গেল। সে রাত্রে কিছুট আহার হোলো না।

হিমালয় পর্বতের মধ্যে এতদুরে জনমানবশুর চিবত্যাববাশি: ভিতরে এতথানি সমতলভূমি দেখ্লে প্রাণে বড়ই আনন্দ বোধ হয়। হরিদার থেকে যাত্রা কোরে এতদুর এসে ছ, ওর মধ্যে যাহা কিছু অল্প সমতল জমী দেখেছি তাহা শ্রীনগরে, তা ভিন্ন সমন্ত জায়গাই "ক্রুপ্ট ক্যুক্তনেহ" অষ্টাবক্র বিশেষ। হরিদার হোতে বদরিকাশ্রম ছই শত মাইলেরও বেশী। একে তো হিমালয় প্রদেশের প্রাকৃতিক দশ্য ভারী গন্তীর: এ গান্তীর্য্যের সহিত স্বতঃই সাগরের গান্তীর্য্যের তুলনা কোরতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই তুই জিনিদের মধ্যে আশ্চর্যা রকমের তফাং। একটা মহাউচ্চ, অসমান, কঠিন, স্থদীর্ঘ শ্রামল রক্ষশ্রেণীর চিরন্তনের বাসভূমি— আর একটা স্থগভীর, সমতল, তরল, উদ্ভিদের নাম বঞ্জিত, যতদূর দৃষ্টি ষায় শুধ গভীর নীলিমায় সমাজ্ঞ। তবু এ প্রদেশের মধ্যে কেন যে তল-নার কথা মনে আসে, তাহ। ঠিক বলা যায় ন। ; বোধ করি 🖫 উভয়কে দেখেই আর একজনকে মনে পড়ে: এই মহান সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্ব-পিতার মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাই একটা দেখে আছ একটার কথা মনে উদয় হয়। হিমালয়ের একেই ত গন্তীর দৃশ, তার উপর বদরিকাশ্রমের দশ্যটা আরও গম্ভীর। তুই দিকে হুইটা পর্বত একেবারে আকাশ ভেদ কোরে দাঁভিয়েছে এবং তাদের শুরু ছায়া বদরিকাশ্রমকে ঢেকে ফেলেছে ! পাণ্ডাদের মূথে শুনলুম, এই ছুটি পর্ব্বতের একটীর নাম ''নর'', অপটীর নাম "নারায়ণ:" আরও গুনলুম, এই পর্বতিষয়ের অঙ্গ ক্রমেই বিস্তৃত ছোচ্ছে। শাল্পে না কি লেখা আছে, ক্রমে এরা বর্দ্ধিত-কলেবর হোয়ে নারায়ণের মন্দির ঢেকে ফেল্বে, স্থতরাং বদরিকাশ্রমতীর্থ চির দিনের মত হিমালয়ের পাষাণবক্ষে ল্কিয়ে যাবে। তবে পাণ্ডারা এই ভরদা করে যে ত্ই চারিশত বছরের মধ্যে দে রকম ত্র্বটনা ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই; কাজেই আশু দরিস্রতার আক্রমণ সম্বন্ধে তারা নিরাপদ; তবে তাদের ভবিষ্যবংশীয়দের যথেই বিপদের আশ্রা রইল বটে!

যে উপত্যকার উপর বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তা অতি স্থলর ! শুরু ছক্তের নয়, কবিরও এখানে উপভোগের যথেষ্ট সামগ্রী আছে ! এই পুণা-ছমি ভেদ কোরে অলকননা প্রবাহিত হোকে ; কিন্তু বছরের বেশী সময়ই ত: বরফে আছন্ন থাকে, এখনও ইহা বরফে ঢাকা। আরও কি ফুদিন পরে বরফ গোলে তার ললিত তবল স্থোতে ভেদে যাবে, দেদৃশ্য ভারি স্থলর!

বদরিকাশ্রম উত্তর দক্ষিণে লম্বা; দীর্ঘে বোধ হয় ৪০০ ফিটের বেশী নর, কিন্তু অসমান পাহাড়ের মধ্যে এই স্থানটুকু খুব দীর্ঘ বোলে বোধ ংয়। দীর্ঘে এতথানি হোলেও প্রস্থে বেশী নয়; আরও দেখুলুম প্রস্থ-দেশ খানিকটা ঢাল, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখ্লেই তবে ত। বুঝতে পার। যায়, নহিলে সহসা বোধগম্য হয় না। দুরের পর্বত থেকে অনেকগুলি বারণা বের হোয়ে অলকনন্দায় পডেছে এবং নদীবক্ষে বরফ ভেদ কোরে महें जन धीरत धीरत हरन यार्छ। উপরে যে কৃশ-धातात कथा বোলেছि া এই বদরিনাথের বাজারের মধ্য দিয়ে নেমে নদীতে পোডছে, এই ঝরণাতে বাজারের লোকের ব্রুটে উপকার হয়। কুর্মধারা ছাড়া বাজারের পাশেই আর একটা ঝরণা আছে। বাজারে যে কতগুলি দোকান আছে, প্রথম দৃষ্টিতে তা ঠিক বুঝতে পালুম না। এখনও অনেকগুলি দোকান বরফের নীচে স্থপ্তাবস্থায় লৃপ্ত আছে, কিন্তু সমন্ত ঘর বাড়ীর একটা সঠিক ধারণা না হোলেও বোধ হোলো পাগুদের বাসস্থান ও দোকান, সব শুদ্ধ ত্রিশ প্রতিশ্বান ঘরের বেণী হবে না। বাজারে দরকার মত জিনিসপত্র সকলই পাওয়া যায়: তবে দরকার অর্থে যদি কেহ অহুমান কোরে থাকেন জ্তা, ছাতা, সাবান, পমেটম ইত্যাদি সৌথীন রকমের জিনিসপত্র সব

পাওয়া যায়, তবে আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। পাহাডের মধ্যে এদে অনাবশুক বহুবিধ দরকারী জিনিসের কথা একেবারে ভূলে গিয়েছিল্ম: আবশুক বোধ হোত সোটা, ভাল ঘি, লবণ, লন্ধা, আর কাঠ। আর বাঙ্গালী মামুয অনেকদিন অপরিউপরি ডাল রুটির শ্রাদ্ধ কোরতে কোরতে এক এক দিন চাটি ভাতের জন্মে প্রাণ আকল হোয়ে উঠ তো, স্বতরাং মধ্যে মধ্যে চাউলের থোঁজও যে না হোতো, এমন নয়। তার উপর যে দিন বড়ই নবাবী করবার প্রবৃত্তি হোতো, সে দিন গোটা ছুই চারি " পেড়ার" (দলেশ) আয়োজন করা যেতো, কিন্তু এ রক্ম জ্লাহদ প্রকাশ কোর্ছে প্রায়ই ভরসা হোতো না — কারণ, সে সকল সন্দেশের জন্মদিন স্থির কোর্ত্তে হোলে বহুদশী প্রত্নতত্ত্বিৎ পণ্ডিতকে যত্নপূর্ব্বক ইতিহাস অনুসন্ধান কোর্ত্তে হয়: কত কীটই যে তার মধ্যে বাসা কেঁপ বংশাম্বক্রমে বাস কোরছে তার ঠিক নেই। এথানে যে কয়থান দোকান আছে, তার সকলগুলিতেই কিছু না কিছু থাত দ্রবোর যোগাড় থাকে, আর প্রতাহ ছাগলের পিঠে বোঝাই দিয়ে অনেক জিনিদের আমদানীও হয়। আমাদের দেশে যেমন গাড়ী কি বলদ বা ঘোডার উপর জিনিদপত চাপিয়ে একস্থান থেকে অক্স ক নে নিয়ে যাওয়া হয়, এ দেশে সে রকম হবার যো নেই। পাহাডে ঘোড ্রাক আর বলদই হোক, এই সকল তুর্গম পথে তার। বোঝা বইতে সম্পূর্ণ অশক্ত। একে পথ তুরারোহ, তার উপর এত সংকীর্ণ হে, বৃহৎকায় পশু সে সকল পথে চলা ফেরা কোরতে পারে না, আর যদিই বা তা সম্ভব হয় ত শীঘ্রই তারা হাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষুদ্রকায়, কষ্টদহ ছাগল জাতিই এ পথের একমাত্র অবলম্বন এবং তাদের উপরই এ দেশের লোকের জীবন নির্ভর কোরছে। বান্ধালা দেশে যথন ছিলুম, তথন জানতুম, মা গুৰ্গার কাছে বলি দেওয়া ছা গু ছাগলের ছাগজন সার্থকের আর কোন পথ নাই, এমন কি ছাগমাংসে উদর পরিতৃপ্তির আশায় মুগ্ধ গুপ্ত কবি লিথে গিয়েছেন "এমন পাঁচার নাম যে রেখেছে বোকা, ভধু সেই বোকা নয় তার ঝাড়ে বংশে বোকা।" উদর-

গুরায়ণতার বশবর্ত্তী হয়েই তিনি রহস্তপূর্বক মানবসন্তানকে লক্ষ্য কোরে উক্প্রকার মন্তব্য প্রকাশ কোরেছেন। এতদ্তির কবিরাজ মহাশয়ের বৃহৎ ভাগলাত মত দেবনে দেহ পুষ্ট এবং ছাগত্তম পানে উদরাম্ব নিরাকৃত হয়, এরপও শুনা গিয়াছে। এই জ্যুই আমাদের দেশ ছাগ্রংশের প্রতি যা কিছ কৃতজ্ঞ, কিন্তু এই বরফরাজ্যে এসে দেখি ছাগলের দ্বারাই এখানে রেলওয়ের কাজ চোল্ছে এবং ছাগলই এ দেশের স্থপমুদ্ধির কারণ হোয়ে রোয়েছে। প্রতিদিন কত ছাগলের পিঠে কত জিনিস চাপিয়ে পাহাড হোতে পাহাডান্তরে নিয়ে যাওয়া হোচে, কিন্তু কোন দিনও াদের পদস্থলনের কথা শুনতে পাওয়া যায় নি। তবে এরা যেমন ছোট জানো-যার, তেমনি অল্প বোঝা বয়। বলিষ্ঠ ছাগলের পিঠেও দশ মেরের বেশী বোঝা চাপাতে দেখি নি. কিন্তু এরা তার চেয়েও ভারি বোঝা বইতে পারে। বোধ হয় অনেব দর চোলতে হয় বোলে বোঝা লঘ করা হয়। আর যথন দলে দলে ছাগল এই লাজে লাগান হয়. তথন বোঝা ছোট হওয়াতে বাবসায়ীদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, বরং বেশী বোঝা! দিলে যদি কোন ছাগল পথের মধ্যে অক্ষম হোয়ে পড়ে ত বিপদের কথ্ এই সকল ছাগল যে শুধু এই তীর্থস্থানের ও হিমালয় প্রদেশের লোকের খোরাক বয় এমন নয়। ভোট ও তিক্সতের লোকেরাও লবণ প্রভৃতি তাদের প্রয়োজনীয় তুম্পাপ্য জিনিদ কেনবার জত্যে দলে দলে ভাগল নিয়ে আদে। চৈত্র, বৈশাথ ও জ্যৈষ্ঠ মালে এবং আঘাঢ়ের কয়েকদিন পর্যান্ত প্রতিদিন দলে দলে লম্বকর্ণ বহদাক্ষতি ছাগল থাতায়াত করে। তারপর যথন বর্ষা নামে, তথন স্থানে স্থানে বেগবতী ঝরণা সকল হোতে মনি খান জল ঝরতে থাকে: পথও দারুণ পিলিছ হয়, তথন চলাচল এক রকম অসম্ভব হোয়ে উঠে। তার পরে শীতকাল—তথন ত বরফে রাস্তাঘাট সমস্তই একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, স্বতরাং যা কিছু কেনা বেচা, তা এই ক মাদের মধ্যেই শেষ কোরে নিতে হয়।

বদরিনাণে একটা মন্দির আছে, মন্দিরটী দেখতে তত পুরাতন বলে त्वां रुश ना ; जत्व त्य अञ्चलित्तव जां अन्य । मन्तित्व वाहित्व जांव পাশে সামাত্ত একটা উঠান। এই উঠানের চারিদিকে একটা এক মহল ছোট চক, তাতে অনেক ছোট গাট দেবতার অধিষ্ঠান আছে। নারায়ণের দক্ষে এই সকল দেবতার কোন পার্থিব সম্বন্ধ নেই, এগুলি পাতা ঠাকুর-দের রোজগারের অবলম্বন মাত। নারায়ণের প্রাঙ্গণে যথন এদের স্থান হোয়েছে, তথন এরা মাহাত্ম্য অংশে নিতান্ত থাট নয়, এই হেতুবাদে পয়দা-ওয়ালা অনেক যাত্রী এই দকল বিগ্রহের মাথায় তুই এক পয়দা চড়ায় ( অর্থাৎ প্রণামী দেয় )। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার একটা দার আছে, তার কবাট অতি প্রকাণ্ড। মন্দিরটি আমাদের দেশের মন্দিরের মতই। মন্দিরের গায়ে বিশেষ কোন কারুকার্য্য দেখলম না: আমাদের দেশের সাধারণ মন্দিরগুলি যে রকমের বৈচিত্ত্য-বিহীন, এও তাই; তবে দেবমাহাত্মেই এর মাহাত্ম্য এত বেশী। উঁচতে কালীঘাটের মন্দির চেয়েও পার্ট বলে বোধ হোলো, তবে এটি আগাগোড়া পাথরে গাঁথা – এ পাথ-বের রাজ্যে পাথরের উপর যে মন্দির নির্মিত,তার পক্ষে এটা কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়, বরং ইষ্টকনিশ্মিত হোলেই এক্ট আশ্চর্যা হবার কাল । বক্তো। এদিকে যত মন্দির দেখলুম, সকলগুলিই পাথরে গাঁথা।

মন্দিরটি জীর্ণ হোয়েছে; কিন্তু উপরেই বোলেছি বাহৃদৃত্যে তেমন জীর্ণ বোদে বোধ হয় না। সকলের বিশ্বাস এ মন্দির শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। এ কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই, ইহা বছ প্রাচীন জন প্রবাদ, এবং তার কতক প্রমাণও যে নেই এমন নহে। কিন্তু মন্দিরটি দেখলে কেহই বিশ্বাস কোরবেন না যে, এটা শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত, এমন আধুনিকের মত দেখার! আমি প্রথমে একটু আশ্চর্যা হোয়েছিল্ম, কিন্তু পরে ভেবে দেখালুম যে, মন্দিরটি বছরের মধ্যে আট ন' মাস বরফের নীচে ঢাকা থাকে, রৌল রুষ্টির সঞ্চে বড় একটা দেখাসাক্ষাং

হয় না, স্তবাং তার উপরের দিকে ময়লা ধরবার অতি অয়ই সম্ভাবনা।
কিন্তু আর বেশী দিন বে-মেবামত অবস্থায় রাধা উচিত নয় ভেবে মন্দিরাব্যক্ষ এর মেরামত আরম্ভ কোরছেন। তবে কত দিনে যে এই কাজশেষ হবে, কথনও হবে কি না, তা ভবিষ্যং জ্ঞান না থাক্লে শুধু অহমানের উপর নির্ভার কোরে বলা ভারি শক্ত। হয় ত মেরামত শেষ হোতে
না হোতে আরও হচার জন মোহস্তের জীবনকাল কেটে য়াবে; কারণএকে ত বছরে হুতিন মানের বেশী কাজ হবার যো নেই, তার উপর যে
রকম "গদাই লক্ষর" ভাবে কাজ চোলচে, তাতে এক দিক গোড়ে তুল্তে
আর একদিক ভেক্লে না পড়ে। হায় কলিকাল! স্বয়ং বিশ্বক্ষা থাকতে
নারায়ণ্ডের মন্দির মেরামতের জন্মে আজ কিনা সামান্ত রাজ্মিস্তারা তাদের
হর্ষল হাতে ছোট ছোট পাণ্ডেরর চাপ নিয়ে টানাটানি কোর্চে এবং
বতটুক্ কাজ কোরছে তার চেরে অনেক বেশী পয়দা ফাঁকি দিয়ে থাছে, —
এদের নরকেও ভান হবে না।

এখন গণ্যন্তও অদৃষ্টে নারায়ণ দর্শন ঘটেনি; কিন্তু বাল্যক।ল হোতে জনে আসৃছি, বদরিকাশ্রমের নারায়ণের মৃতি পরশ-পাথরে নির্মিত। স্পর্শনি উপকথার বস্তু, এবং কল্পনা ও কবিতাতে কখন কখন তার শক্তি অফুভব করা যায় বটে, কিন্তু এই পৃথিবীতে যদি দে রকম একটা জিনিদের অতিত্ব থাক্তো, তা হোলে এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনে অনেকের পক্ষে স্থ্রিধার কথা ছিল। বাটাবিল্যটের ভয়টা ত কোমে বেতই, তা ছাড়া ইনকম্ট্যাক্সের জয়ও এতটা কট পেতে হোতোনা, এবং অনাহারে থেকে ভস্ততার দওস্বরূপ ঘটি বাটা বিক্রয় কোরে টাক্স দেবার দায় গোতেও অনেকাংশ নিস্কৃতি পাওয়া বেত। কিন্তু কবিতা ও কয়নাতে যা মেলে, এ নিক্ষলতার পৃথিবীতে তা কোথা হোতে মিল্বে প্দেশে থাক্তে কতদিন তনেছি, কথন ঠাকুরমার কাছে কথন বা বাচন্দতি মহাশয়ের বক্তৃতাতে যে,—হিমালয় পর্বতে এমন

সব যোগী ঋষি আছেন, যারা যোগবলে ভল্মকে কাঞ্চন এবং বিষকে অমৃত কোর্তে পারেন! কিন্তু ত্রদৃষ্টবশতঃ এ পর্যন্ত বিষের জ্ঞানা আনেক শহু কোলুম বটে, কিন্তু অমৃতের আষাদন ত বড় একটা হোলোনা; তা হোলে বোধ করি আবার এ সংসারের কর্মভোগের মধ্যে এসে পোড়তে হোতোনা। তবে এটুকুও বলা যেতে পারে যে, অমৃতের আষাদন না পাই, এমন এক আধ জ্ঞন সন্মাসী দেখা গিয়েছে বটে, যারা সন্তিদানন্দের কর্ঞামৃত-ধারা পান কোরে জীবনকে কৃতার্থ কোরেছেন; কিন্তু তাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ঘটেনি, তাদের স্বগীর জ্যোতির সন্মুথে উপস্থিত হোলে সাংসারিক আসক্তি-পূর্ণ বাসনা ও চিন্তা ভল্মীভূত হোলে যায়। কিন্তু আমাদের পাপক্ষদয়ে যে আশাসবাণীর ঘোষণা হয় আমরা তার উপযুক্ত নই, স্বতরাং ও'দিনের মধ্যে সে কৃথক ও অন্তিহিত হোমে যায়। তথন বাস্তবিকই একটা অনস্ত যাতনায় প্রাণ তাকল হোয়ে উঠে, এবং কাতর স্বদ্য বিদীণ কোরেই স্বতই ধ্বনিত হয়

স্থাবে আশায় মরি পিপাদায়, ভূবে মরি ছংখ পাথাে , রবি শশি তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে।" রাজে শুয়ে হি হি কোরে কাঁপতে কাঁপতে কত কথাই ভাবতে লাগলুম। বৈদান্তিকের স্থা-নিদ্রাটা আমার কাছে নিভাও চক্ষ্শৃল বােলে বােধ হােছিল! বিশেষ ষতক্ষণ ঘুম না আদ্যে, চুপ কোরে পােড়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করার চেয়ে ততক্ষণ কথা কহাতে বােধ করি একট বেশী আরাম আছে; কিছু না হােক কথাবাগ্রায় শীতের প্রকোণটা অনেক কম বিবেচনা হয়। অতএব বৈদান্তিকের ক্রান্থিহর নিদ্রাট বুম্বিনই কােতি মনে কিছুমাত্র ছিধা উপস্থিত হােলো না। কাঁচা ঘুম ভালাতে বৈদান্তিক বােধ করি আমার প্রতি কিঞ্ছিৎ উন্নাযুক্ত হােয়ে-

"যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভ্লাতে, শেষে দেখি হায়। ভেঙ্কে সব যায়, ধুলা হোয়ে যায় ধুল ত ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কোলম "আছে। নারায়ণের দেহ যে পরশ-পাথরে নির্মিত বলে, এ কথাটার অর্থ কি ? আমি ত অনেকক্ষণ ভেবে কিছুই ঠাহর কোর্ত্তে পাল্লম না, স্ত্যি স্ত্যি পরশ পাগর ত আর নেই।"—আশু তর্কের একটা স্থনার সম্ভাবনা দেখে ভাষার নিদ্রা ও বিরক্তি ছুইই এককালে দুর হোয়ে গেল। তিনি সোংসাহে পার্থপরিবর্তন কোরে বলতে লাগলেন যে. পরণ পাথর কথাটার অর্থ নিয়েই আমি গোল ক্ষি। আমাদের দেশের সকল বিষয়েরই এক একটা নিগৃত অর্থ আছে—যাকে আজকাল অমার। আধাাত্মিক অর্থ বলে থাকি, এবং বৈদান্তিকের মতে কেহ কেহ তার প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাতও কোরে থাকেন। বোধ হয় তিনি আমার উপর কঠাক্ষ কোরেই কথাট। বোল্লেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি গুরু আমি শিষা, স্থতরাং কোন রকম উচ্চবাচ্য না কোরে শুনতে লাগলম। তিনি অর্দ্ধরাত্র ব্যাপী স্থদীর্ঘ বক্তৃতা দারা যা বুঝালেন তার মোদা-খানা এই যে, পরশ-পাথরের গৃঢ় অর্থ ধর্ম । কারণ, কলিত পরশ-পাথর স্পর্শে যেমন লোহা সোণা হোয়ে যায়—তেমনি ধর্মের সংস্পর্শে তুচ্ছ দ্ৰাও মূল্যবান হয়, এবং যা নিতান্ত মলিন, তাও উজ্জ্বল ও তেজোময় ংগায়ে উঠে: লোক তথন তা আগ্রহভারে কর্পে ধারণ করবার জন্ম ব্যাকুল হয়। নারায়ণের দেহ পরশ পাথরে নির্মিত, তার অর্থ কিনা তিনি ধর্ম বরুপ: তাঁকে ম্পর্শ করা দরের কথা, দর্শন মাত্র মাতুষ খাঁটী সোণা হয়ে যায়। পাপ মনকে যে স্পর্শমণি নিষ্পাপ পবিত্র ইকারে তলতে পারে—লোহাকে তৃচ্ছ দোণা করার পরশমণি তার কাছে কোথায় লাগে? স্বীকার কোরতে লক্ষা নেই,বান্তবিকই বৈদান্তিক ভায়ার এই বক্ত তা

স্থাকার কোর্তে লক্ষ্মা নেহ,বাডাবকহ বেগা।স্তক ভারার এই বস্তৃতা
আনার অতি মিষ্ট লেগেছিল। এমন একটা দার কথা তাঁর কাছে
হোতে আমি মৃহুর্ত্তের জন্মন্ত প্রত্যাশা করি নি; কিন্তু তাঁর কথা শুনে
আমার স্বদয়ে আর একটা নৃতন চিক্তার উদয় হোলো—হায়! দেবতার

পদতলে এদেও আমার এই দীবনব্যাপিনী চিন্তা দ্ব হয় নি! আমার মনে হোলো—এ সংসারে রমণ হল্যই একমাত্র স্পর্শমণি ! দেবতার মহিমা যেখানে প্রবেশ কোর্তে অক্ষম, সেখানেও সে আপনার উজ্জ্বল মহিমা বিকাশ করে, এবং পুরুষের কঠোর হৃদয়কেও পুণাময় ও পবিত্র কোরে তোলে। আমার একখানি স্পর্শমণি ছিল, হঠাৎ তা হারিছে ফেলেছি। দেখি যদি হিন্দুর এই মৃহাতীর্থে আর একখানি স্পর্শমণির সন্ধান পাই—যাতে এই পাপভারনত ধূলিয়ান জীবনকে সজীব, উজ্জ্বল ও পবিত্র কোবে তুলতে পারে!

## বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন

বৈদান্তিকের কথার পর আমার কিঞ্চিং নিলাকর্যণ হোলেও অতি
দকালেই জেগে উঠেছিলুম। কোন স্থানে উপস্থিত হোলে অনেক সময়ই
রাত্রে ঘূম তত গভীর হয় না এবং দকালে দহঙ্গে নিলাক হোলে
প্রাণের মধ্যে যেন একটা অভাব অন্থভব হয়। মনে ডে ছেলেবেলায় যে দিন বিদেশে যাই, তার পরদিন নিলাহীন প্রভাত কেমন
অপ্রসম এবং স্নিগ্রতাহীন বোলে বোধ হোমেছিল। তারপর আরও
কত বিদেশে বেড়ালুম, এই শেষের কয় বৎসর ত নিত্য নৃতন বিদেশ,
প্রভাতে উঠেই প্রাণের মধ্যে একটা অভাব অন্থভ্ত হোলো কেন দু
একি মায়া দু মারাবাদের উদ্ধে বাঁহার অবস্থান, তাঁহার পুণ্যমন্দিরের
ভারেও মায়ার প্রভাব!

যা হোক দে জন্ম দেবতার প্রতি আমার অভক্তি হয় নি। শঙ্করা-চার্য্যের সমুজ্জন প্রতিভা মানব মন্তিঙ্ককে বিস্মিত কোরেই ক্ষান্ত হয় নি; তাঁর ধর্মান্ত্রাণ, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে শৃঞ্জানাধনের জন্ম বন্ধু, মানবজাতির প্রতি অপক্ষপাত সহাম্ভৃতির পরিচয়, এই মন্দিরে দগর্কেব বহন কোর্চে। এখানে এদে সর্ব্বপ্রথমেই আমার ছদয়ে যে স্থপবিত্র মহং গীতটি ধ্বনিত হোলো, অনেক দিন আগে কলিকাতার আদি রাক্ষন্যাজের এক বার্থিক অধিবেশনে কোন প্রজেম গায়কের কঠে তা গীত হোতে শুনেছিল্ম। সে দিন ১২ই মাঘের প্রভাত, বাহিরে সম্জ্জল স্থ্যকিরণ এবং প্রভাতের ভ্যার-শীতল বায়্প্রবাহ, কিন্তু মণ্ডপের মধ্যে শত শত সহদয় ভলের সমাগম হোয়েছিল। তারা সংমত হলয়ে সচিদানন্দের উপাসনায় ময়; অন্ত দিকে উক্তাসমন্থী ভাষায় ধ্বনিত হোছিল,—

'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জনে, তারকাম ওল চমকে মোতি রে। ধূপ মল্যানিল, পবন চামর করে সকল বনরাজি ফুটস্ত জ্যোতি রে। কেমন আরতি হে ভবখওন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজস্ত ভেরী রে।"

দেবমন্দিরের চারিপার্থে বে পুণা ও পবিত্রতা বিস্তৃত আছে, তাই আমাদের অনেক উদ্ধে নিয়ে থেতে পারে; কিন্তু তীর্থস্থানের গুরদৃষ্ট, বদরিকাশম ভিন্ন আর কোথায়ও এ পবিত্রতা, শাস্তি ও রিশ্বভাব আছে কি না
জানি না; আমি ত অনেক দিনই অনেক স্থান হোতে অপূর্ণ হৃদয়ে
দোরে গিয়েছি। আমার হৃদয় শুল, ভক্তিহীন, হয় ত টিক ভাব গ্রহণ
কোরে পারি নি। যে সকল দৃশ্যে অনেকে মৃষ্ম হয়, আমার চঞ্চল হৃদয়ের
ভিতর হয় ত তার বিশেষ কিছু মাধুরী এবং মহান্ ভাব ধারণা কোর্কে
পারি নি; তাই বৃষি আশা বার্থ হোয়েছে। কিন্তু যেণ্ডা দেব-মন্দিরে
সর্বাদা দেবা য়ায়, তাতে শুধু আমি কেন, অনেকেই বার্থমনোরথ
হন। হয় ত কোথায় ধর্পরাঘাতে ছাগ্-শিশুর মন্তক রক্তসিক হোয়ে

ধুলায় গড়াগড়ি যাচেছ, কতকগুলি নির্দয় লে াক্ষসের স্থায় নৃত্য কোরছে, আর কেহ কেহ ভক্তিভরে "মা মা" কার কোচ্চে। এই সকল ভয়ানক দখোৱ মধ্যে ভক্তি যে কিব্নপে অব ্ পাকে, তা বুৱে উঠা আমাদের সাধা নয়। আবার কোথায় বা ৩ রকম মল लाक मन (वॅर्स এकी। महा इंग्रेशान आवस कारवरह: (म मकन জায়গায় পিত-পিতামহের শ্রাদ্ধ হোতে আরম্ভ কোরে পরবর্ত্তী তিন লাখ তেষটি হাজার বংশধরকে স্বর্গে পার্চানর অতি সহজ ব্যবস্থা হোকে: যেন কোন রকমে দংদারের কাজ শেষ কোরে স্বর্গে প্রবেশ কোর্ত্তে পাল্লেই মানব জন্ম সার্থক হোলো। এখানে কিন্তু তার কিছু সূচনা দেখা গেল না: যেন এখানে অফুষ্ঠান আছে, তার উপার নেই: মাতলেই আছে, পুত্রের ভক্তিরও অভাব নেই; সকল ভাব, বছকালের উন্নত কল্পনা, এখানে যেন জমাট বেঁধে তার উপর একটা স্থমহান দেবমহিত্য প্রতিষ্ঠিত কোরে রেখেছে। সেই মহিমা অমুভ্য কোরে আমরা পরিতপ্ত **ट्रांद्य यार्ट,** कीवनटक ४ छ त्वाटन महन रहा। एनव-मन्नित ७ एनवटा शायान ময়, কিন্তু মুণান্ত প্রবাহিত ভক্তি, প্রেম ওগুপবিত্রতার তা সম্ভাল হোয়ে উঠেছে; দেব-মন্দির ও দেবতা অপেক্ষাও তাঁদের প গ্রতি অধিক সৌজাগাম্য।

ক্রমে পূর্ব্ধদিক পরিষ্কার হোলে আমার দেবদর্শন স্পৃহা বলবতী হোলে উঠলো। প্রত্যুদ্ধে বোধ হোলো, কে যেন স্লিগ্ধ রাগিণীতে সন্তোধ ও সন্তমময় আগ্রহ দেলে দিছে; সেই ললিত মধুর শব্দ পৃথিবীর কাল্ড্যান্ত হোতে ধ্বনিত হয় না; সেই মঙ্গলবান্ত পৃথিবীর শোক-সন্তথ, চুংগ্রাবনত,পাপক্লিষ্ট পথিকের কর্পে অভিনন্দনসন্তীতরূপে প্রভীয়মান হয়।

৩০ মে শনিবার,— স্থ্যোদয় হোলো। অত্যন্ত বাস্ত হোয়ে নারাগণ
দর্শন কোর্ত্তে বের[হোয়ে পড়লুম; কিন্ত শুন্লুম, বেলা আটটার আগে
মনিরের দার খোলা হয় না, কাজেই কিয়ৎকণ এদিক ওদিক বেড়াতে

াগলুম। মন্দিরের চকের গাহিরে একটা ক্রু ঘরে ভাকঘর বোসেছে। এটা সামগ্রিক পোষ্ট আফিস; যাত্রীর যাতায়াত বন্ধ হোলে এ পোষ্টআফিসও বন্ধ হবে। ভাকঘরে টিকিট খাম পোষ্টকার্ড প্রভৃতি দরকারী সকল জিনিসই পাওয়া য়য়।পোষ্টমাষ্টারটি গাড়োয়ালী; দিব্য গৌরবরণ, গোলগাল চেহারা এবং মাথায় এক বিকট পাগড়ী; লোকটা লেখাপড়া অতি সামাল্য জানে; ইংরাজী নাম ওঠিকানাগুলো কোন রুক্মে পোড়তে পারে। আমিখানকতক পোষ্টকার্ড কিনে দেশে চিঠি লিখতে প্রস্তুত হলুম। শীতে হি হি কেরে কাঁপচি আর বহু কষ্টে অঞ্চলির আগাবের কোবে কোন রক্মে কলম নোমে বান্ধালা বেশে এই পোষ্টকার্ড ক'গানী লিখিচি। এই কার্ডপানি পাঁচ সাতে দিন পরে হব ত বঙ্গের একথানি ক্রু গ্রামে একটী সামাল্য পরিবারে একজন প্রবাসীর সন্থ সংবাদ নোলনাথানা কিঞ্চিং হব ও শান্তি আনরে, কিন্তু কেই কি এক পারও ভাব বে কত অলিখিত প্রবাস-কাহিনীতে ঐ পোষ্টকার্ডের উভয় পুটা পার্ণ হোগ্রে গেছে। প্রবাসীর মনে এ কথা অনেক সমন্ন উদম্বহোলেও বোদ হব গুছজীবী তাঁর সংসার হিন্তার একথা ভাব বার ব্বেসর পান না।

পত্র লিথে যথন বাইরে এলুন, তথন শুনা পেল মন্দির-ছার উদ্যাউত বায়েছে। স্বামীল্লী ওবৈদান্তিক আমার সঙ্গে আসেন নি, স্ততরাং তাঁদের এবেশ কোরবো ইক্ষা কোনুম। কত দিন হোলো এক অভীষ্ট লক্ষা কবে আমরা কোন দ্ববর্তী রাজ্য হোতে যাত্রা কোরেছি, আমরা পরস্পরের জীবনের অবিচ্ছিন্ন অবলম্বন; জীবনের উপর দিয়ে কত বিপদ চলে গেছে, দেপ্রোত্রেগে আমরা বিদ্যি হই নি আছ এই পরম আনন্দের দিনেও একত হোয়ে যাই। কিন্তু অধিকদূর থেতে হোলা না, মন্দিরের কাছেই তাঁদের ওজনের সঙ্গে দেখ হোলা; তথন তিন জনে মহা হর্ষে মন্দিরে প্রবেশ করা গেল! আমার মনের মধ্যে কেমন একটা নৃতন ভাবের সঞ্চার হোলো।

চতু জুজ নারায়ণ মৃত্তি দৃষ্টিগোচর হোলা। মৃত্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পাগরে

প্রস্তত: বিগ্রহের গায়ে বহুসূল্য অলম্বার। অলম্বার এণকে আপাদ-মস্তক ঢেকে ফেলেছে। দেই মণিমুক্তাহীরকাদি জড়িত হেমাভরণের মধ্যে হোতে এমন একটা উজ্জল মিগ্ধ শ্রামকান্তি বিক্ষিত হোচ্ছিল, তা দেখুলে মনে বার্ত্তবিক্ট বড় আনন্দের সঞ্চার হয়। নানায়ন্তর শরীরস্থ মণিমুক্তাদির জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত। পূর্বে গল শুনেছিলুম, ভাদ্র মাসে যে দিন মন্দির দার বন্ধ হয়, সে দিন মন্দির মধ্যে যে প্রদীপ জ্বেলে রাখাহয়, বৈশাখ মাদ পর্যান্ত অর্থাৎ এই নয় মাদকাল অনবরত তা জল্ া পাকে; আর যে সমস্ত নৈবেছাকোরে দেওয়া হয়, এদীর্ঘকালেও তা নষ্ট হয় - ্রমন তেমনি থাকে। এই শেষের কথাটি সত্য হোতে পারে, কারণ ঠিক নঃ ান বদরি-মারায়ণের মন্দির বরফের তলে থাকে। বরফের মধ্যে নিহিত্থাকাতে তা নষ্ট হয় না : কিন্তু আগের কথাটীর যাথার্থা দম্ব:ন্দ্র তেমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। যদি মনে করা যেত, সেই প্রদীপ এমন স্কর্হং যে তাতে নয় মাস দিনরাত্রি জলবার উপযুক্ত তৈল দিয়ে রাথা হয়, তাই জলবার পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না: কিন্তু তাতেও বিজ্ঞান প্রতিবাদী। বরংহর দ্বারা এইরূপ বদ্ধ স্থানে আলোক অচিরাৎ নির্বাণ হয়: দেবল ারং চেষ্টা কোরেও অগ্নির এই দৌর্বলাটুকু বোধ করি দূর কোরে দিয়ে ।।।রেন না।। ষা হোক যখন সেই মন্দিবস্থিত ক্ষুদ্র প্রদীপটি দৃষ্টিগোচর হোলো, তখন সমত বিবাদ খণ্ড হোমে গেল। এ যুক্তির দিনে আমাদের অগত্যা বিশ্বাস কোরতে হোলো, মন্দিরের অভ্যন্তরন্থ মণিমূক্তা এবং হীরকন্ত পই মন্দিরের মধ্যভ গ দীপালোকের তায় উজ্জ্বল রাখে। বিশেষ যে দিন নারায়ণের ছার বন্ধ হয়, সে দিন জ্যোতিশ্বয় অলমারগুলি নারায়ণের শ্রীরে প্রাইয়া দেওয়া হয়; তাদের আলোতেই মন্দিরের মধ্যভাগ অধিক আলোকিত হয়। তার পরে যেদিন প্রথম দার খোলা হয়, সে দিন অনেক সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকে। হার খোলবা মাত্র তারা মন্দিরের মধ্যে এই অলঙ্কারের জ্যোতিঃ দেখতে পায়, স্বভরাং মনে করে প্রদীপ জালা আছে। নারায়ণের দেই বরশ পাথরে নির্মিত বোলে যে প্রবাদ আছে, বৈদান্তিকের মতে তার াধ্যাত্মিক ব্যাপা থাক্লেও আমার বোধ হোলো নির্জন দেবালয়ের ব্রবতা যে বরকরাশির মধ্যে আপনার নিত্ত দিংহাসন স্থাপনকোরেছেন, ক্রোনে এত হেমাভরণ, স্তুপাকার মণিমুক্তার উজ্জল বিকাশ দেখে বাধারণে বিশ্বাস কোরে নিয়েছে, দেবতার দেহ প্রশম্ণি-নির্মিত!

বা হোক বদরিনারায়ণের এই বহু মূল্যবান অলভাব প্রাচ্যা দেপে আপেয় হবার কোন কারণ নেই। আমাদের দেশে ক্ত ক্ত গ্রামা বিগ্রহদেরই কত লোকে কত মূল্যবান অলভারাদি উপহার দেয়। বদরিকাশম ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ; বদরিকাশমের নারায়ণের মহিমানিথিল দেব-মহিমার উপরে, স্তরাংনানা দেশ-বিদেশের রাজগণ বদরিনাথকে কৃত মূল্যবান জবা উপরার দিয়েছেন তার সংখ্যা নেই। তার উপর গাড়োয়াল খ্যন বাধীন ছিল, তথন গাড়োয়ালের রাজ। প্রায়ই নারায়ণকে বহুমূল অলভাবিদি উপহার দান কোরেছেন।

মন্দির মধ্যে দেখলুম, শুধু নারায়ণ একা নেই, আরও ছচারটি অতিথি এভাগত বিগ্রহ আছেন; কিন্তু তারা নারায়ণের উজ্জন প্রভায় কিঞ্চিং নিপ্রভ হোয়ে পোড়েছেন। তাঁদের দিকে দৃষ্টিও সহসা আরুট হয় না। খামাদের সপ্দে আরও অনেক যাত্রা মন্দিরের মন্যে প্রবেশ কোরেছিল; মামার হৃদয়ে যত ভক্তির না উদেক হোক, এই সকল সমাগত য়াত্রীদের ছক্তিও নিষ্টা দেখে আমি মোছিত হোয়ে গেলুম, আমার হৃদয়ে এক ধর্গীয় ভাবের উদয় হোলো। আমার কাছেই একটা বুলা দাড়িয়েছেল; সে বছ কটে নারায়ণ দশন কোত্তে এসেছে। পা একেবাবে ফুলে গিয়েছে, গাড়াবার শাক্ত নেই, তবুও প্রাণণণ শক্তিতে একবার গাড়িয়ে নারায়ণের শাক্ত বিরীকণ কোর্চে; তার মুথে এমন উজ্জ্ল প্রকৃত্ত ভাব, চক্ষে এমন নিশাক্ষ দৃষ্টে এবং একাগ্রতা য়ে, বোধ হোলো শারীরিক য়য়ণায় কথা একটুও তার মনে নেই। তার য়েন মনের ভাব, তার সকল কটাছংগ এবার

সার্থক হোরেছে। বুজার সঙ্গে একট বয়স্ক পুত্র ও একট াবনবা কন্তঃ। আমরা যে দিন বদবিকাশ্রমেপৌছি, এরাও দেদিন এগানে এসেছিল। বৃদ্ধা অনেকজন নারায়ন দর্শন কোরে শেষে ভক্তিভরে প্রণাম কোলে। তারপর পুত্রচীর দিকে চেয়ে শেশের "বেটা, জনম সফল কর্ লিয়া।" সেই কথাক্যানির মধ্যে যে কত আনন্দ তা বর্ণনাতীত। ছেলেটি মারকথায় ভক্তিপূর্ণ স্থায়ের নতজান হোয়ে মায়ের পদধূলি গ্রহণ কোলে, মার আত্তে ব্যক্তে জীবনের অবলম্বন ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। এদৃষ্ঠ স্থায়ি; আমাদের নকলের চোক দিয়ে জল পোড়তে লাগলো। পুত্র মায়ের প্রতিকর্তিরার এক অংশ সম্পূর্ণ কোরে অতুল আনন্দ বোধ কোব্লে,এবং মায়ের স্নেহপূর্ণ বুকের মধ্য শোহার মধ্যে স্থান পেয়ে হয় ত সে মনে কোলে, তার অপার্থির প্রশার হোয়ে গেল। হার, মাতৃহীন আমি — আমি মধ্যে মধ্যে যাতার অভাব অন্তর্ভর কোল্য।

গালহ

তারপর আমরা নীরে নীরে মন্দির হোতে "তপ্তরু ও" দেখতে চোরু মান্দিরের বাহিরে একটু নীচেই এক প্লে ছোট পাথর দিয়ে বাঁধান জল রাথবার একটা অন্তিসুহং চৌবাস্তা নির্মিত আছে; তার গভারতা বেশী নয়। নারায়ণের মন্দিরের নীচে দিয়ে তার এক পাশে একটা ে কারণা এদে পেডেছে। এ বারণার জল ভারি গরম; এত গরম যে তাতে সান চলে না। তাই পাঙারা উল চৌবাচ্চায় সেই ব্যবণার জল এনে কেলেছে, আর একদিক দিয়ে এক ঠাওা জলের বারণাও তার মধ্যে এদে মিশেছে, এবং এই তুই হল একত্র মিশে স্থানের উপযুক্ত ইমছুষ্ণ জলে পরিণত হোগেছে। এই স্থানটির চারিপাশে পাথরের অন্ত দিয়ে উপরেছাদ তৈয়ারা করা হোগেছে। আনকেই এখানে স্থান কোছেন দেখলুন, আমারেও মান কর্বার বড় ইচ্ছা হেলো। গায়ের কাপড় চোপড় খুল্ছি, স্থামীলী তাণভাছি আমাকে নিষেধ কোলেন; আমি তাঁকে বোল্বুম, এ পরম জলে স্থান করায় এমন কি আপত্তি হোতে পারে? তিনি বোল্লেন

দান করায় ক্ষতি না হোতে পারে, কিন্তু গায়ের কাপড় খুলে শরীর অনার্ত করাতে বুকে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তার কঠোর শাসনে আগত্যা আমাকে স্থান বন্ধ কোরতে হোলো, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া নিরস্কৃশ; তিনি গায়ের কাপড় চোপড় খুলে দিবা স্থান কোর্তে লাগলেন। তার সেই সজোরে গাত্রমাজ্জন এবং মৃত্ হাজের অর্থ আমি ব্রলাম যে "তোমর। কোন কাজের লোক নও। অতি সাব্যান হোয়ে সর্বাত্ত নিষ্ধে-বিধি মান্লে জীবনের অনেক স্থাভোগ হোতে বঞ্চিত থাক্তে হয়।"

বৈনান্তিকের স্থান প্রায় শেষ হোয়েছ এমন সময় সেংহান্ত মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন । ইনি সেই বোশামঠের মোহান্ত, নারায়ণের ্দবার ভার এখন ই হারই উপর গুলু আছে। একটি কথা বোলতে ভলে গিয়েছি। 'এই মন্দির বন্ধ হোলে তার চাবি মোহান্তের কাচে থাকে না: গাড়োয়ালের রাজার (এখন তিহ্রীর রাজা) এমন্দির; তাঁরই কন্মচারিগণ এনে মন্দিরের দ্বার খুলে জিনিসপত্র ব্যার পোডে নিয়ে যান, সার বন্ধর পূর্বে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে চাবি বন্ধ কোরে চোলে যান; অব্যাজনিস-পত্র যে তাঁরা স্থানাস্তরিত করেন তা নয়, সমস্তই মন্দিরের মধ্যে থাকে. তবে তাঁরা একবার পরীক্ষা কোরে দেখেন মাত্র। এতদ্ভিন্ন বংসর বংসর যে লাড হয় তা মোহান্তেরই প্রাপ্য। মোহান্ত আমাকে কেন ডাক্লেন, তা ব্ঝতে পালুম না; স্বামীজিকে আমাঁর দঙ্গে বাবার জন্ম অফুরোধ কলুম, কিন্তু তিনি কে:খাও যাওয়া পছল করেন না, স্ত্তরাং আমি একা চল্লুম। একটা বড় ঘরের ভিতরে একটা উঁচু গদীর উপর কতকগুলি তাকিয়ার মধ্যে সুলদেহ মধ্যবয়দী মোহান্ত মহারাজ বোদে আছেন, চারিদিকে ফরাদের উপর অন্তান্ত লোক আছে; কেহ বান্ধ সম্মুখে নিয়ে বোদে আছে. কারও কাছে কতকগুলি খাতাপত্ৰ, কেহ নিপ্ৰায়ো ভাবে ধুম্পান কোছে, চুই চার জন লোক এক পাশে বোদে থোদগল আরম্ভ কোরে দিয়েছে। মনে কোরেছিলুম, বুঝি বিভৃতিভ্ষিত অঙ্গ ব্যাঘ্রচর্মাদন, কমওলুধারী ক্রদ্রক্ষ- শোভিত যোগীবরকে অগ্নিকুণ্ডের সম্থ্য উপবিষ্টাদেশ ে ারিদিকে পূজাচর্চনার দ্রব্য এবং সংযত ও পর্মলোচনাতংপর বিনীত শিষ্য মণ্ডলী দেখা
যাবে। কিংবাইনি নারায়ণের সেবাইত; বিভৃতি-ব্যাঘ্রচর্ম-কুল্লাক-পরিবেষ্টিত
যোগী না দেখি, বৈষ্ণবের মত একটা মান্থ্য নিশ্চমই দেখ্তে পাবো; কিন্ধ
ছঃখের সঙ্গে বোল্তে হচে, সে আশায় ভারি নিরাশ হল্ম! মোহান্তের
আফিসে উপন্থিত হয়ে যে দৃশ্য দেখ্ল্ম, বড়বাজারের কুঠীয়াল কি মাড়োযারী মহাজনের গদীর সঙ্গেই তার তুলনা হোতে পারে। একটু সম্বম,
একট্ বিনম—কোন ভাব এখানে নেই; যেন ধর্ম কর্ম গুলু ভাগ মাত্র,
ব্যবদা করাই এ সমত্ত অন্ধানের উদ্দেশ্য। দেবতার দ্বারেও স্থলমের
দেব ভাব অপেকা অর্থের খ্যাতি, অর্থের স্থান, প্রেম ভক্তি বিনম্ব প্রভৃতি
অধিক। যেখানে অপাথিব দেবমাহান্ত্যের উপর তুক্ত সংসারের কোলাইল
এবং হীনতা প্রতিষ্টিত, সেগানে দেবম্য্যাদ। বিভ্রিত।

আমি মোহান্তের সমুগে উপস্থিত হবা মাত্র "আইয়ে বাবু দাব" বোলে মোহান্ত অভিবাদন কল্লেন। সকলেই সরে সরে আমার জল্ল একটা বায়গা কোরে দিলে। আমি মোহান্তের অন্তরোধক্রমে একপারে কর্মার করার করার জগল কোর্তে লাগলেন। তাঁর গলে বাজে কথাই বেশী, ধর্ম প্রসঙ্গসম্বন্ধে তাঁর তেমন আগ্রহ দেখনুম না, বরং সে সম্বন্ধে কিছু বোল্লে তিনি কৌশলক্রমে কথাটা উল্টে দিতে চেট্টা করেন। স্বতরাং অল্যান্ত স্থানের মোহান্তেরা যে শ্রেণীর লোক, ইনিও যে সে শ্রেণীর বেশী উপরে, তা মনে কর্বার বিশেষকোন কারণ দেখলুম না। যোশীমঠসম্বন্ধে কথা হোলে তিনি এই বোলেন, উক্ত মঠ শহরাচার্যা স্বামীরই প্রতিষ্ঠিত। যোশীমঠে তু' চারি থানি পৃত্তক আছে, তার কোন কোনথানি পাঠোপমূক্ত বিশ্ব তা হোতে অনেক পুরাতন সত্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু সে জন্ম কট্ট স্বীকার করে এমন লোক প্রায়ই দেখা যায়না; স্বতরাং পৃত্তক গুলিতে যে সত্য সংগ্রহ আচে, তা শীঘ্ট চিরবিলীন হোয়ে যাবে। মোহান্তের

কাছে যে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা নাই, তা তার কথার ভাবেই ব্রতে পালুম।

এই সমস্ত কণাবার্তা শেষ হোলে তিনি আমাকে ডাকবার কারণ বোল্লেন। তিনি বোল্লেন যে, মন্দিরটি জীর্ণ হোয়ে গেছে: এখন হোতে यि जीर्-मः स्नात ना कता दय, उ दिन्त अकी श्रधान की दि ताल दरत। তাই তিনি জীর্ণ-সংস্কারের কাজ আরম্ভ কোরে দিয়েছেন ; কিন্তু এই কাজে বহু অর্থের প্রয়োজন, বিশেষ এদিকে তেমন বড লোক বেশী আসেন না, অন্ত লোকের দৃষ্টি নেই, স্বতরাং মোহান্ত মহাশয়ের ইচ্ছা ছোট বড় সকলের কাছে চাঁদা সংগ্রহ কোরে হিন্দর এই তীর্থকে বজার রাথেন। এ সমস্ত কথা মোহান্ত একা বোলেন না, তাঁর মোসাংগ্রেরাও সনেক কথা বোল্লেন। সমন্ত কথা শেষ হোলে নোহান্ত মহাশ্য একথানি চাঁদার থাতা বের কোল্লেন, এবং হাতে দিলেন। আমি থাতাটি উল্টে পালটে দেখে মোহাত্তের হাতে ফেরত দিল্ম, এবং আমার দীনতা জানিয়ে বোল্ল ম. আমার অবস্থাস্থদারে যথাযোগ্য দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমার কাছে যে কিছ টাকাকডি আছে তা জতি সামান্ত, তা এই দীর্ঘ পথের পাথেয় হিসাবেই যথেষ্টনয়,—স্বতরাং তা হোতে কিছু দান খ্যুরাত করা যায় না: তবে শ্বুরাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের একথানা পাথর গাঁথবার খরচের যদি মাহায়্য কোর্ত্তে পারি তা হোলেও আমার অর্থ সার্থক। আমি পাঁচটি টাক। দিলুম। মোহান্ত মহাশয় বল্লেন, ''পারসী হরফমে মং লিখিয়ে, আংরেজিমে দস্তথত কর দেনা' তিনি মনে কোরে-ছিরেন, আমি যখন বাবু তথন আমি ইংরাজী ফার্সি উভয় বিভাতেই পারদর্শী। কিন্তু আমি ত আর ফার্সি জানিনে, আমি বলুম নাগরীতে দত্তথত করি, কিন্তু এ কথা মনে মোহান্ত ব্যস্তভাবে বোলেন "নেহি নেহি বাবু, আংরেজী লিখনেদে দন্তথৎ কি কদর যান্তি হোগা ." বুঝানুম ইংরাজী দম্ভথতের মান বেশী। মোহান্তের এই এক কথাতে আরও অনেক

বিষয় ব্ৰতে পালুম। ইংরাজীতেই নাম সই কোরে সেখন হোতে সের হোলুম।

## ব্যাসগুহা

৩০ শে নে, শনিবার—মন্দির মেরামতের জন্ম পাঁচটাকা দান কোরে এবং সেই দানের কথা ইংরাজী অক্ষরে নাম সহি দারা থাতাভুক্ত কোরে, বদরিনাথের প্রধান পাণ্ডা—মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রেষ্ঠতম প্রতিদ্বনির নিকট হোতে বিদায় গ্রহণ কোল ম। দে নময়ে মনে একটা বড আক্ষেপ জেগে উঠেছিল। কোথায় দেই জ্ঞান এবং ধর্ম্মের অবতার, মহাপণ্ডিত, নরদেবতা শঙ্করাচার্য্য—আর কোথায় ঘোর সংসারী, বিষয়াসক্ত, পাণ্ডিত্য-হীন, বাসন্নিরত এই স্কার পাও। মহান হিমালয়ের অভভেদী উচ্চত। হোতেও সমুদ্র মহত্ব ওজ্ঞান একদিকে, আর একদিকে ক্ষুদ্র ধলিকণা হোতেও ক্ষদ্রতর এই পাণ্ডাপুল্রটির আত্মাভিমান এবং ক্ষমতাদর্প: এ চয়ের মধ্যে তুল াহয় না, কিন্তু তবু উভয়ের অবস্থান তুলনার উপযোগী : ্রস্তবিক যাঁর উৎসাহের তেজে পৃথিবীপ্লাবিত বৌদ্ধার্ম ভারতবর্ষ হোল সুনর্ব্বাসিত হোয়েছিল, হিন্দুধর্মের সংস্থারে বন্ধপরিকর হোয়ে যিনি সমস্ত হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হোয়ে গেছেন, এবং সকলের অশান্ত আকুল হৃদ্য গভীর আশাভরে যার উপর নিভর কোরে শান্তিলাভ কোরেছিল, দেই শঙ্কর ও তার এই পাণ্ডা, এ উভয়ে এক জাতীয় জীব তা বিশ্বাসই হয় না। শঙ্করা-চার্য্যের তুর্ভাগ্য—এরা সকলে তাঁর আসন কলঙ্কিত কোরচে। এই স্থানের সম্বাস্থ্য পরে যে সকল কথা শুনেছি, তা আর কাগজে কলমে লেখা যায় না এমনই অপবিত্র কথা তীর্থস্থানের অধিনায়কগণের কথা অনেকেই শুনেছেন; দেবতার নামে উৎস্গীকৃত অর্থ কিরূপে অ্যথা ব্যায়ত হয়, তার নৃতন দৃষ্টান্ত প্রায়োগ নিষ্প য়োজন। চক্ষের সন্মুখে আজও কলিকাতার

প্রধান বিচারালয়ে অকারণে রাশি রাশি অর্থ জ্বন্সোতের মত ভেসে যাজে। হঃব-পাপ-তাপক্লিষ্ট শত শত নরনারী তাহাদের বহু কটেউপার্জ্জিত অর্থের ছুই একটা প্রদা বাঁচিতে তাই নিয়ে তীর্থ দশন কোর্তে যায়, দেব-চরণে সেই কটোপার্জ্জিত অর্থ দিয়ে আপনাকে কুতার্থ বোধ করে; আর মঠের অধিকারী মহাশয়েরা বিলাস লাল্সা তৃপ্তির জন্ম সে অর্থ বায় করেন!

বাইরে এদে দেখি স্বামীজী ও অচাত বাবাজী আমার জন্মে অপেক্ষা কোরছেন। এইবার আমাদের মধ্যে প্রথম কথা উঠ্নো "এখন কোথায় বা ওয়া যায় ?" বান্তবিকই এবার আমাদেন নিক্লেশ যাতা। যেগানে ও বে পথে লোক যায়, এত দিনে, আমরা তাই শেষ কলম , এই বার হোতে এক নৃত্ৰ পথে ষেতে হবে। সে পথে কখন লোক চলে না, এবং যাত্রী-দলও দে পথে যেতে আগ্রহ করে না, এই নৃতন পথ দিয়ে আমাদের বাদগুহা দেখুতে থেতে হবে । এই নৃতন পথে চলতে একগন পাণ্ডার মাহাষ্য লওয়া ভাল, স্থির কোরে একবার লছমিনারায়ণ পাঙার থেঁজে করা গেল। সে পূর্বাদিন রাত্তেই বদরিকাশ্রমে এদে দশরীরে হাজির হোয়েছে। ্র্মীনারায়ণ দেবপ্রয়াগে আমাদের ভরদা দিয়েছিল যে, শীঘ্রই দেনারায়ণ মনিরে এমে পৌছবে: কিন্তু এত শীঘ্র আসবে তা একদিনও আমাদের মনে হয় নি! তার এত ভাড়াতাড়ি আস্বার কান জিজ্ঞাসা কোরে ছান্তে পাল্ম, নারায়ণ দর্শন জব্যে যে ব্যাকুল হোরে যে এসেছে ত। ন্ত্ৰ, কাশীনাথ জ্যোতিষী মহাশ্য তার একজন সম্ভান্ত যজমান: তার াছে বিলক্ষণ দশটাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা; কিন্তু "রামনাথকি চাটীর" দ্বার ে কাজটা থথাবিহিত সম্পন্ন হবে, লছমীনারায়ণের সে আশা ছিল না; ভাই সে প্রাণপণে হেঁটে এসেছে। জ্যোতিধী মহাশয় সেই রাত্রেই বদরী-<sup>ন্ত্র</sup> পৌছেছেন। আমরা তাঁকে পাণ্ডুকেখরে রেথে এসেছিলুম; তার <sup>পর আ</sup>মরা ঘুরতে ঘুরতে আসছি, তিনি বাহকক্ষক্ষে নিভাবনায় আস্- ছিলেন; স্থতরাং আমাদের আগেই তাঁর এখানে পৌছিবার সম্ভাবন বেশী ছিল।

আমাদের সঙ্গে ব্যাসগুহা পর্যান্ত যাবার জন্ম লছমীনারায়ণকে বলা গেল কিন্ত এ প্রস্তাব দে অস্বীকার কোলে: বোলে, তার অনেক যাত্রী রাট এদেছে, প্রদিন স্কালেও অনেকে এসে পৌছবে। এ রকম অবস্থা তাদের নারায়ণ দর্শনের বন্দোবস্ত না কোরে দে আমাদের সঙ্গে কি রক কোরে অতদুর যায়! এ ছাড়া ব্যাসগুহা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; এবং প্র্যুস্ত কোন যাত্রী দে পথে অগ্রদর হয় নি, বিশেব দে একটা তীর্থ বোর গণাই নয়। তার কথায় মন কেমন দমে গেল। কিন্তু এথান থেকে ফি যাওয়া হোচ্ছে না আর খানিকটা যেতেই হবে, স্কুতরাং এই পথেই যাও ভাল; স্বামীজি ও আমি এই রকম দিন্ধান্ত কোরে ফেলুম। বৈদান্তি ভাষার সাংসারিক আকর্ষণ কিছু ছিল বোলে বোধ হয় না, কিন্তু এ পা অগ্রসর হোতে তিনি বিষম নারাজ: আমার ও স্বামীজীর মতলব 💖 তিনি ভারি চোটে উঠলেন; বোলেন, পাণ্ডারা যে পথ চেনে না, তী যাত্রীরা যে স্থানকে তীর্থের হিদাবে নগণা মনে করে, সে নে এত ব কোরে যাবার কি দরকার ৪ শরীরকে শুধু শুধু কষ্টদেলর।ইযদি অভিপ্র হয়, তবে তার ত অনেক উপায় আছে। আমি ভায়ার উপররাগকো বল্লম, "তুমি বুথা তীর্থল্রমণের উদ্দেশ্যে এতকাল অভিবাহিত কে লে। । য ত্রীনির্দ্দিষ্ট তীর্থে ঘুরে মন্দির এবং ঠাকুর দেখেই কি তুমি তেম জীবনকে ধন্ত এবং হাদয়কে পরিতৃপ্ত বোধ কর ? এই হিমালয়ের মং গম্ভীর শাস্তিপূর্ণ ক্রোড়ের মধ্যে কি এমন কোন তীর্থ নেই, যাকে যা দের দেবতা এবং দেবমন্দির পবিত্র ও বিখ্যাত না কোল্লেও প্রকৃতির বিহি শোভা এবং শান্তির কোমল বংদে তা সমলম্বত ?" বক্তৃতার হা ভায়াকে বিলক্ষণ বাধ্য করা গেল, স্বতরাং অবিলম্বেই তিনি আপত্তিতা কেলেন।

আমাদের যখন এই রকম তর্কবিতর্ক চোলছিল, সেই সময় সেখ'নে ত-চার জন প্রৌচ পাণ্ডা উপস্থিত ছিলেন; আমরা ব্যাসগুহা দেখবার জন্ম উৎস্ক হোছেছি শুনে তাঁরা সকলেই ভারি বিশ্বয় প্রকাশ কোরে বেংলেন, সোধেনে যাবার কোন রকম বন্দোবস্ত নেই; অলকননা পার হোতে হবে, কিন্তু কোথাও সাঁকো নেই; নদী জোমে শক্ত হোরে গিয়েছে; তারই উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে কোন রকমে পার হোতে হবে; হঠাং একটা চাপ বোসে গিয়ে সব শুদ্ধ ভূবে যাওয়ার কিছুমাত্র আটক নেই! একজন পাণ্ডা বোলেন, কিছু দিন আগে একজন অলকননা পার হোতে গিয়ে বরক ভেক্ষে ভূবে গিয়েছিল। অতএব সেখানে যখন দেখবার যোগ্য কিছু নেই, তখন এত কপ্ত কোরে যাবার কি এত আবশ্যক গ আমরা কিন্তু এ গ জিতে কর্পণাত্ত কোলুম না, এবং বলা বাছলা এই রকম যুক্তি অনুসারে চোল্লে অশ্ব এতবর পর্যান্ত অগ্রসর হবার সন্তাবনাই থাক্তো না।

বরাবর এই একটা আশ্চর্যা ব্যাপার দেখে আদা যাছে যে, যে সমস্ত যাত্রী তীর্থভ্রমণ কোর্তে আদে, তারা শুধু দেবমন্দির ওদেবতাছাড়া আর কিছতেই মনোনিবেশ করে না। হয় তো তারা সেটা বাহুলা জ্ঞান করে; না হয়, একমনে একপ্রাণে অভীষ্ট দেবতার চিন্ত তেই তারা তন্ময় হোয়ে এক, এবং তাতেই তারা এমন নিবিষ্টচিত্রে পথ চলে যে, চতুর্দ্দিকে আর যা কিছু দেখবার আছে, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের অবসর পায় না; এ প্রান্ত কত তীর্থ্যাত্রীর সঙ্গে দেখা হোলো; তারা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্যা, চতুর্দ্দিকের অভিনব দুখারাশির বৈচিত্র্যা সৃষ্ধে কোন কথাই বলে না।

যা হোক আপাততঃ বাদেওহার উদ্দেশেই রওনা হওয়া গেল। বদিকাশ্রম ত্যাগ কোরে চোল্তে আরম্ভ কোলুম। তিনটি প্রাণী পূর্ববং
চল্ভি বটে, কিন্তু পথ অনিকিন্ত, অধিকতর তুর্গম এবং একান্ত নিজ্ঞান।
চাল্তে চোল্তে কচিং যদি কোন দাধু সন্ন্যাদীর দকে দেখা হয়, ত পথের
কথা জিজ্ঞানা কোলে দে একটু অবাক্ হোয়ে আমাদের দিকে চেয়ে

থাকে, তার পর বলে "ইস্ তরফ কৈ যায়গা পব সা, মালুম নোং," মৃতরাং অন্ত লোকের কাছে পথের সন্ধান জানার আশায় নিরাশ লোফে লামরা নিরাশ আবা পাছে সেই উন্নত পর্বতিশ্রোণী তুষারাছেন্ন, বন্ধর তরুত্বহীন পর্বতের অন্ত নেই; মলো শুধু সন্ধীর্ণ বিষ্কিম অধিত্যকা ভেলকোরে অলকনন্দা অক্টু শব্দে ছুটে োলেছে এবং তার কম্পিত জলপ্রাহ কঠিন প্রস্তরভিত্তিতে এসে বীরে ধীরে আঘাত কোর্চে। ক্রে বরফের তুপ আবার দৃশ্যমান হোয়ে পোড়লো। অলকনন্দার জলধার অদৃশ্য হোয়ে এলো, অবশেষে বরফের নদী ভিন্ন কিছুই দেখা গেলনা। কঠিন জনাট বরফরাশিতে নদীগর্ভ সম্পূর্ণ আ

অনেককণ চলার পর আমরা তুষারাচ্ছর নদীতীে সে দাঁড়ার্ম চারিদিকে স্তধু বরফ ধৃ ধৃ কোরছে। নিমে উর্দ্ধে যে চাই কেবল বরফ ; পথের চিহ্ন নেই, নদীর চিহ্ন নেই, গন্তব্য-স্থান বে কে ঠিক নেই এমন কি দিগ্নিণ্যের প্যস্ত উপায় নেই। আমরা বি নেই দিগ্রাল হোয়ে বরফ-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ভাব তে লাগলুম। যে দিক থেকে আমরা এসেছি, সে দিক ঠিক আছে—এখনও ফিরে যেতে পারি। অনি দিই বিপদের মধ্যে প্রবেশ করবার প্রেক আর একবার ভেবে দেখলুম তারপর ভগবানের নাম শ্ররণ কোরে নদী পার হওয়াই ছির কোলুম।

ব্যাসগুহা যে কোথায়, তা এখন পর্যন্তপ্ত স্থির হয় নি। স্বামীপি বিশ্বাস আমাদের সম্প্রের পর্বতের গায়েই নিশ্চয়ই ব্যাসগুহা দেখতে পা এ যাবে। স্বামীপ্রির অহ্নমানের উপর নির্ভর কোরেই আমরা নদীপার থেটে প্রবৃত্ত হোলুম। এখানে নদী পার হওয়া বড়ই ছঃসাহসের কাজ। আগে বোলেছি, নদীর উপর কোন সাঁকো নেই, তার উপর কোন স্থানে বর কি অবস্থায় আছে, তা নির্ণয় করা ছুরহ। আমরা যে বরফরাশির উপ দাড়িয়ে আছি, তার নীচেই যে নদী নেই তারই বা ঠিক কি ৪ অত্ত

হার বেশী চিতা না কোরে তাড়াতাড়ি চোল্তে লাগলুম। বৈদান্তিক ক্রার্থ পার্বতা মষ্টিহন্তে পথপ্রদর্শক হোলেন। এক এক পা অগ্রসর হা ভার যষ্টিগাছটি বরফে বদিয়ে দিয়ে জমাট বরফের পরিমাণ পরীক্ষা ক্রার্ট্র আমিও বৈদান্তিকের সঙ্গে সঙ্গে চোল তে প্রস্তুত হোলম, কিন্তু খামীলী আমাকে ভারী ধমক দিয়ে হটিয়ে দিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দোল তে অনুমতি কল্লেন: আরো বোল্লেন, যদি আমি তাঁর কথার অবাধা হই, তবে তিনি তথনই দেখান হো. ্ফিরেয়াবেন; আমার মত উচ্ছ খল-মতি বালকের দলে তাঁর চলা পুষিয়ে উঠাবে না। আমি হাজামুথে তাঁকে নিভার হোতে বোল্লম। কিন্তু তিনি পুন, তার দেখিয়ে বোলেন, হঠাৎ ভাষার পা ছটো আমার অজ্ঞাতদারে বরফের মধ্যে বোদে যেতে পারে. ত্রন পা টেনে তোলা তাঁদের চজনের সাধায়ত হবে না। অগতা। তাঁর সংখ্যাক চোলতে লাগলম, বন্ধ লম স্বাধীনতা না থাকিলে স্বর্গে ও তথ নেই, কিন্তু স্বামীজীর স্নেহ-কোমল ভর্মনায় মনে অধীনাপর সন্থান পালনা আদল কথাটা এই, আমরা যে নদীর উপর িয়ে চোলে ্র্ভি, সেই নদী যে কোন মুহুর্ণে আমাদিগকে তার ফ্রুয়ে চির্দিনের জ্ আশ্রম দিতে পারে। আমি আগে গেলে আমিই আগে মারা যাবো. 🥴 দ্যে স্বামীজি আগে গেলেন ;—নিজের জীবন সম্কটাপন্ন কোরে তিনি আমাকে বাঁচাবেন বোলেই তাঁর এই ভংগনা। হায় সল্লাসী। কি মায়ার বাধনেই তুমি আটকা পোডেছ।

শেই ত্যারাস্থন্ন নদীর পরিদর কতথানি তা জানা নেই, স্থাতরাং আনাশেব সকলকে অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ কোর্তেই হলো। অনেকক্ষণ
গোতে চলছি, এডক্ষণ হয় তো নদী পার খোয়ে পর্কতের কঠিন প্রস্তরের

উপর দিয়ে চলছি, কিন্তু তবু সতর্ক হোয়ে যেতে হোচ্ছে। আমি লক্ষ্য
কোরে দেখলুম বৈদান্তিক এবং স্বামীজী হুজনেই বেশ স্কছন্দভাবে চোলে

বিজ্ঞেন, তাদের আকার প্রকারে এবং গতিতে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা

গেল না; কিন্তু স্বীকার কে র্ভ লজ্জা নেই, আমার মনে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হোচ্ছিল। সংসারের বন্ধন কাটিয়েছি, সম্মাস অবলম্বন করা গেছে, পৃথিবীতে স্থ্য নেই, এবং বেঁচে থাকবার যে কিছু প্রলোভন তাও দূর হোমেছে, কিন্তু তবুও জীবনের মামাবিসর্জন দিতে পারি নি। যান কোন কাজ নেই, সেও জীবনটাকে মূল্যবান মনে করে। জীবন বিসজন দেওয়া সহজ বোলে মুথেই যত আফালন করি না কেন, যথন বিপদের মেঘ চারিদিকে যন হোয়ে আসে এবং সংসারের উন্মন্ত তরঙ্গ ফেনিল হোয়ে উঠে, তথন আমরা নিরাশ্রয় হাত ছ্থানি ক্লতাঞ্জলিবদ্ধ কোরে তর্গবানের নিকট প্রাথনা করি, তথন আমরা ব্রুতে পারি, আমরা শুরু কাপুক্রয় নই, ভগবানের চিরমন্ধল ইচ্ছার উপর নির্ভর কোর্ভেও আমরা জ্বাক্ত। আমরা ভর্কল এবং বিখাসহীন।

অনেকক্ষণ পরে একটা চড়াইরের উপর উঠা গেল, তথন নির্ভয় হল্ম, কারণ আর দেটা নদী গর্ভ হোতে পারেনা। পাহাড়ের উপরে উঠে অনেক অফুসন্ধানেও ব্যাসগুহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। চারিদিক তর তর কোরে খুলতে লাগল্ম, কিছু কোথাও গুহার নামও নেই। শোট ছোট ছ একটা গুহা থাকলেও তা বরকে ঢাকা। পাহাড়ের পর পরার্গ, শুদ্ধের পর শুদ্ধ, এই রকম বহদুর চলে গেছে। অনেক অথুসন্ধানের পর একটা উটু জায়গা দেখা গেল; পাহাড়ের অনেকথানি জায়গা গুরে বছ কটে দেই উটু আয়গাটাতে উঠলুম। স্বামীজী ভনেছিলেন, বরকাচ্ছের পর্কতের মধ্যে ব্যাসগুহার সন্মুখে কিছুমাত্র বরফ্ নেই, দে জায়গাটা শৈবালদলে সমাচ্ছের। এই স্থানে উপস্থিত হবা মাত্র দেই দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে গেল, স্থতরা আমরা সহজেই বুঝতে পাল্ম, এ জায়গাটাই ব্যাসগুহার সন্মুখভাগ। এই ভয়, উদ্বেগ এবং পরিশ্রমের পর আমাদের আকাচ্চিত বস্তু আবিষ্কৃত হোলে দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ কল্পুম। বাদালীর ছেলে লিভিংটোন ইয়ানলের মত বিগ্রমন্ত্র আনাবৃত্বত দেশ আবিষার করিন এবং জীবনে ব

<sub>আশা ও নেই,</sub> কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হোমে অন্ধভাবে রান্তা হাতড়ে ব্যাসগুহায় প্রতি ১ ওয়াতে আমার মনে ভারি অহকারের স্থার হোলো। মনে কাঠে লাগলম, দায়ে পোড়লে আমরাও লিভিংষ্টোন, ষ্টানলের মৃত এক ্রুচ। বহং কাজ কোরে ফেলতে পারি। সমস্ত বিশ্বসংসারের লোক তথন ব্দ্বানিব্দ্বলনেত্রে এই বঙ্গবীরের দিকে চেয়ে কি ভাবে, তা কল্পনা কোরে বশ আরামবোধ হোলো এবং অনেকখানি আল্পপ্রসাদওভোগ করা গেল। ব্যাসভ্রংর সম্মুখের প্রাঙ্গণটা বেশ পরিষ্কার পরিক্ষন্ন একটা ছোট অনা-ত উঠানের মত। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, এখানে বিন্দুমাত্ত বরফ নেই, <sup>রণ5</sup> আ**শে পাশে স্তুপাকার বরফ। সেই ঋষিশ্রেটের কোন্ মায়ামন্তবলে** চর্দিনের জন্মে এথান থেকে ব্রুদ্রাশি ভিরোহিভ হোয়েছে তা আমাদের ত ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির অগম্য। আমরা অবাক্ হোয়ে তার কারণ খুঁজতে লাগ-্ম, কিন্তু কোন কারণই নির্দেশ কর্তে পালুম না। এই বরফহীন গুহা-প্রাঙ্গণটী যে নীরদ কালো পাথর মাত্র তাও নম্ন; পাথরের উপর ক্রমাগত জল পোড়লে যেমন একরকম সবুজ পাতলা শেওলা জন্মে, এখানে তেমনি জুমিয়ে আছে ; কিন্তু ঐ শৈবালদল পাতল। নয়, গালিচার আসনের মৃত ্বক; তার রং বড় চক্ষু তৃপ্তিকর, বিশেষতঃ তার মধ্যে আবার ছোট ছোট লাল ও সাদা ফুল ফুটে প্রক্বতির হস্তনিশ্বিত সেই আসনখানিকে আরও হন্দর এবং প্রীতিকর কোরে তুলেছে।

অনেককণ পর্যন্ত আমরা সেই মনোহর আসনথানির দিকে চেয়ে কেনুম। সেই পুঞ শৈবালরাশির উপরে থুব ছোট ছোট লাল ও সাদা ফুল এটে রয়েচে, তাতে আসনথানিকে মণিমুক্তাথচিত বোলে বোধ হোছে। এমন আশ্চর্য্য দৃষ্ঠ আর কথন দেখিছি বোলে মনে হোলো না। এ রকম বিনিস আমার কাছে এই নৃতন। আমার সঙ্গে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পাক্লে হয় ত এই বরফরাজ্যে এ রকম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণ অবগত হবার জন্তে চেষ্টা কোরতেন এবং হয় ত কৃতকার্য্য ও হোতে পারতেন, কিছ

আমরা কেহই বৈজ্ঞানিক নই : কোন একটা স্কুমর জিনিদ দেখলে ভাকে বিশ্লেষণ না কোৱে তার দৌন্দর্য্য উপলব্ধি কোরেই কেবল আমরা আননি ন ২ই। জ্যোৎসা-পুলকিত শুদ্র শারদ যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিনিতেও কোরে ক্ষদ্র শিশু হোতে প্রেমিক কবি পর্যান্ত সকলেই স্থপ এবং তৃপ্তি অঞ্ ভব করে: চন্দ্র কি বস্তু, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে পর্য্যবেক্ষণ কোলে তার মনে কতকগুলি পর্বাত-সাগর এবং মকভূমি আবিদ্ধার করা যায়, তা বৈজ্ঞানিক গ্ৰেষণার বিষয়, কিন্তু তাঁর এই গ্ৰেষণাজ্নিত আনন্দ, শিশু ও কবির আনন্দ অপেন্দ্ৰণ অধিক কিনা তা কে বোল বে ৷ ইদানীং বৈজ্ঞানিকেৱা প্রমাণ কররার চেষ্টা কোরচেন যে, মঙ্গলগ্রহে মন্তব্য অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জীবের বাদ আছে। দেই দকল অপার্থিব প্রাণী ক্রমাগত লাল আলে: দেখিয়ে আমাদের পথিবীর মন্ত্রেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার চেষ্টা কোরচে। আব একজন কবি হয়ত সেই মঞ্চল গ্রহকে অনুষ্ঠ গুগুনোভানের একটি লোহিত কম্বম বোলে বিশ্বাস কোরেই সম্ভষ্ট। হয় ত এ ভ্রম; কিন্ত কত সময় আমরা ভ্রান্তিতেই সন্তুষ্ট থাকি। আমাদের মত উদ্দেশ্যহীন জীবনের স্থদীর্ঘ যাত্রাটাই কি ভ্রম নয় ৪ কিন্তু এ ভ্রম বিদ্বিদ করবার জন্ম আমরা কিছমাত্র ব্যস্ত নই, বরং যথন একটা ভ্রম দ ংহায়ে বায়, আমরা স্বপ্ন হোতে হঠাং জেগে উঠি এবং কঠোর সত্যের অতিপরিক্ষ ট কঠিন শিলাতলে নিক্ষিপ্ত হই, তথন শান্তির আশায় আর একটা অভিনব ভ্রমের কুহক রচনার জন্ম আমাদের প্রাণ আকুল হোয়ে উঠে।

যা হোক ণ দার্শনিক তত্ত্ব এগানে থাক। ব্যাদদেবের আদন দেখতে দেখতে মাথার মধ্যে এতথানি দার্শনিক ভাব গজিয়ে তোলা অনেকেরই নিকট বাকুল্য বোধ হবে। আদন দর্শন ত্যাগ কোরে আমরা তিন-জনেই গুহার মধ্যে প্রবেশ কোলুম। ব্যাসগুহার নাম শুনে ভেবেছিলুম, এ বৃঝি একটা ছোট গুহা; তার মধ্যে ব্যাদদেব এবং বছ জোর তাঁর লোটা কম্বল ধোরতে পারে; কিন্তু গুহায় প্রবেশ কোরে দেখতে পেলুম, দে এক প্রকাও গহরের, তার মধ্যে এক-শ দেড়-শ লোক অনায়াদে বাসতে পারে; তার মধ্যে বিতীর্ণ দেওয়াল, তাতে যুগাস্থরের কালী ও পৌয়ার দাগ লেগে আছে। বাসদেবের ওহা, কাজেই এগানে যাগযজের অভাব ছিল না, এ হয় ত তারই ধোঁয়ার চিক্ল! আমি কল্পনাচক্ষে মহাভারতীয় যুগের হোম যজ্ঞ সমাকীর্ণ এই স্ক্রিন্তার্প আশ্রনে একটা শারিপূর্ণ পরিত্র তপোবনের চিত্র দেখতে পেলুম। শুনেছি ধিয়োজফিই মহাশহের। বলেন, এক একটা জায়গার বৈত্যতিক হাওয়া খুব ভাল; সেই সেই জায়গা ফিলুদিগের তীর্থস্থান। এ কথাটা কতদ্ব সত্য তা জানি নে। এ জায়গাটা যদিও তীর্থের লিষ্ট হোতে নিজের নাম গারিজ কোরেছে, তবু যে শান্তি, পরিত্রতা ও স্বর্গীয়ভাব এই গিরি-অহরালে সংগুপ্ত আছে, অনেক তীর্থে তা একাস্তই ছল্লভি। আমরা শুহার মধ্যে সনেকক্ষণ বোসে রইলুম, পৌরাণক স্মৃতির তরঙ্গ আমাদের প্লাবিত কোরতে লাগলো। এমন স্থানে এসে কি গান না কোরে থাকা যায় ? স্বামীজি আমাকে গান কোরতে অনুব্রোধ কোলেন, এবং নিজেই আরম্ভ কোলেন—

''মিটিল দব ক্ধা, তাঁহারই প্রেমস্থা,

চল বে ঘরে লোয়ে যাই।"

পথশ্রমে এই দারুণ ক্লান্তির পর ভাঙ্গা গলাতে গুহা প্রতিক্ষনিত কোরে এই গানটি বার বার গাওয়া গেল; এমন মিটি লাগলো যে, নিজেরাই মেহিত হোরে প্রকুম। যাঁরা ভাল গায়ক তাঁরা এখানে গান আরম্ভ কোলে বুঝি পৃথিবা স্বর্গ হোয়ে যায়! আমি গুই এক পালটা গেয়ে ছেড়ে দিতে চাই, স্বামাঞ্জী আবার আর একটা আরম্ভ করেন। আমাকে আবার গাইতে হয়, তাঁর ক্ষ্বা যেন আর মেটে না; শেষটা তাঁকে দেখে বোধ হোল, তাঁর যেন কিছুতেই ত্যা মিট্লো না।

শ্বামরা এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলুম। বেলা ১টা বেজে গেল, শার বেশী দেরী কোর্লে পথে কোন বিপদে পোড়তে পারি মনে কোরে আবার উঠে পোড়লুম। তবু কি দেখান হোতে উঠ্চেইচ্ছা করে ?
আর এখানে আদবো দে আশা নেই ভেবে, দীর্ঘনির দলে দে সান
থেকে বিদায় নিলুম। এমন কতস্থান হোতে বিদায় দি , ভবিষাতে
আরও কিছু স্থানর দৃষ্ঠ দেখতে পাব, এই আশাতেই এম ধকল লানের
প্রলোভন ভাড়তে পেরেছি, নত্বা হয় তো চিরজীবন এই সকল পুণাদৃশ্যের
কাছে পোড়ে থাক্তুম।

গুর তাগে কোরে তিন জনে নদী গীরে এলুম। যে রাজা দিয়ে নদী পার হোয়েছিলুম, তার চিছ্ন মাত্র দেখা গেল না, স্থতরাং আবার পূর্প্রথম সন্ধর্পনে নদী পার হোতে হোল, কিন্তু নদী পার হোয়ে দেখি আমাদের প্রথম করে হোয়ে গেছে। তথন ব্যাকুল হোয়ে পথ খুজতে লাগলুম, এবং তিন মাইলের জায়গায় সাত মাইল ঘুরে বেলা তিনটের পর বদরিকাশ্রমে পুনা প্রবেশ কোলুম। আমাদের বিলহ দেখে পাঙা বাবাজীরা আমাদের নাম ধরচ লিখে বদেছিল; আমাদের স্পরীরে এবং স্বস্থভাবে ফির্তে দেখে তার। খুব খুগী হোলো এবং আমরাকি দেখলুম তা বলবার জন আমানের বিজ্বরোধ কোলে। লোকগুলো বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই, াদের এত কটের অভিজ্ঞতা গুটো বাহবা দিয়েই আয়ত কোরে নিতে চায়।

## বিশ্রাম

৩১ শে মে, রবিবার। আজ ইংরাজী মাসের শেষ দিনে গৃষ্টানদিগের বিশ্রামবারে ভগবানের অনুগ্রহে অগৃষ্টান আমরাও বিশ্রাম গ্রহণ কল্প। এ পথে বদরিকাশ্রমই শেষ তীর্থ। তীর্থের তালিকা মধ্যে ব্যাসগুহার নাম নেই, তবুও আমরা সন্ধানে সন্ধানে সেখানে ঘূরে এলুম। এগন নিকটে বা দূরে আর কোন তীর্থের সন্ধান পাওগা যান্তে না, কালেই আমাদের হাতে আর কোন কাজ নেই। এতদিন কাজের মধ্যে ছিলুম; ভাবনা,

্লা ক্ষুৱা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কিছুতেই বড় ব্যাকুল কোরতে পারেনি। য'ন দুল্লভাপন্ন বিপদরাশি পাষাণস্ত পের মত জীবনের পথরোধ কোরে দাঁডিয়েছে. ভখন দেই বিপদজাল হোতে উদ্ধার হবার জক্তে প্রাণপণে চেটা করা গ্রিয়েছে। তারপর আর দে কথা মনে হয়নি। নৃতন উৎসাহ, নৃতা বন ে অপেক্ষাকৃত অধিকতর ক্ষুর্ত্তিতে নব নব পথে অগ্রসর হওয়া গেছে। কুগার সময় এক মৃষ্টি আহার জুটলো ভাল, না জুটলো পথ হোতে হুটে। ফল মূল সংগ্ৰহ কোৱে, আহার করা যেত, অথবা পরিপূর্ণ মাত্রায় উপবাস নিলার জন্মে কোন দিন কিছু আয়োজন কোর্তে হয়নি, কিন্তু বিনা আয়ো-জনে, কি গিরিগুহা, কি অনাবৃত নদীতীর, কোথাও তাঁর স্তান্থামনের ব্যাঘাত জন্মেনি। আজ একমাদেরও অধিক প্রবেষ যে এত নাথায় নিয়ে বদরিনাথের এই ভূষার শৈলমণ্ডিত স্থপবিত্র পীঠতল দেখতে অানর হোয়ে-ছিলুম—আজ তার শেষ: তাই আজ শ্রান্তিভবে হৃদ্ন ভে**লে পোড়**ছে। এদিন ঘুরে বেড়ালুম—যে আশায় এত দেশভ্রমণ, তার কিছুই পূর্ণ হোলে! না প্রকৃতির দৃশ্য বৈচিত্রো, সাধকের একান্ত সাধনায়, শত শত ভক্ত-হন্দ-ার নিষ্ঠা ও ভক্তিতে যে মহান ভাব, বে পবিত্রতা, যে একটা অব্যক্ত ্র্যোর পরিচয় পেয়েছি, তা প্রকৃতই শান্তিপ্রদ: কিন্তু সে শান্তি ক্ণ-্ধা, হৃদয়ের অসাম পিপাসা তাতে প্রশ্মিত হয় না: প্রাণের কঙ্কালসার মার্গ আবরণভেদ কোরে একটা তুর্দমনীয় অতৃপ্তি এখনও হাহাকার কোরছে: ব্রণের সমস্ত স্থন্দর জিনিন তাকে এনে দিক্তি, সে একবার আগ্রহের সঙ্গে হাতে কোরে নিচ্ছে, তার পর তুচ্ছ জিনিসের মত দূরে ফেলে দিচ্ছে! কতবার হয়ত পরশমণি এনে তার হাতে সমর্পণ কোরে দিয়েছি, কিন্তু কাচপণ্ডের মত দে তা দূর কোরে ফেলে দিয়েছে। হায়, যদি দে একবার চন্তে পারতো, তা হোলে হয়ত তার এই তৃষিত কলন, এই জীবনব্যাপী ার্ঘনিশ্বাস থেমে যেত।

আজ আর কোন কাজ নয়, আজ শুধুবিশ্রাম কোরবো ভেবে বদরিকা-

শ্রমের শুদ্র তুষারমণ্ডিত ক্ষুদ্র উপতাকার একখানি ছোট ঘরে কম্বল জাদ্রের বেশ গরম হোয়ে বসা গেল; কিন্তু চিন্দার আর বিরাম নাই; আজ আরগর পুরাতন সমস্ত কথা নৃতন কোরে মনে হোতে লাগলো। বোধ হলে। জীবনটা আগাগোড়া একটা নাটক: এক অংশেল সম্প্রে আর এক অংশের কোন সংশ্রম্ব নেই; ঘবনিকা পোড়েছে এবং উঠে আর আমি তারই মধ্যে কখন ছাত্র, কখন শিক্ষক, কখন সংসারী কখন গীর অভিনয় কোরে যাজি। কেউ করতালি দিকে কারও বা বুকে বেদনা এবং চোকে আশ্রম সঞ্চার হোকে; জিজ্ঞাসা কোরছে, আর কত দূর পু এ জীবন দ্বাজিতত আমিই পরিশ্রান্ত হোয়ে পোড়ছি, অত্যে ও দ্বের কথা; এখন এ পর্বতের প্রান্ত হোতে দেহের রুষ্ট্রকু থেকে জীবন খলে পোড়লেই বুলি এ নাটকাছিনয়ের অবসান হবে; জানি না কোথায় এব শেষ প্রথম সমাপ্তি। যেখানেই হোক, আমার কিন্তু বিশ্রম নিতান্ত দরকার কেয়ে পোড়েছে।

শৈশবের কথা, যৌবনের কথা, এই জরাজীর্ন বার্দ্ধকের না, একবাব সেই রাজ্যের স্থপকুঞ্জ পল্লীপ্রাম, একবার যৌবনের কর্ম্ম । তথ্য পূর্ণ কলিকাতা, মূরে ফিরে দেইগুলিই এই পামাণ প্রাচীরবেষ্টিত হিমালখের উপত্যকার মধ্যে আমার কর্মপ্রান্ত রাম্ম রুদ্ধ রুদ্ধনা। স্কদ্রের স্থপ ছংগ লোটা, কম্বল এবং সন্নাম শুধু বিভ্রনা। স্কদ্রের স্থপ ছংগ লোটা, কম্বল এবং সন্নাম শুধু বিভ্রনা। স্কদ্রের স্থপ ছংগ লোটা, কম্বলে এবং স্বাম নয়; যা ফেলে এসেছি তাদের আসন্তি ও আক্ষর এবন ও চিরনবীন। বালাকালে কোন্দিন গৃহপ্রান্তে একটা থেজুর গাছ প্রতি এসেছিল্ম, সে আদ্ধাশাণা বাছ বিস্তার কোরে এখনও যেন আমানে আহ্বান কোরছে; বাড়ীর অদ্ববর্ত্তী গৌরী নদী – স্কালে স্থ্যা উঠবার সময় তার চড়ার উপর বালিগুলি চিক্ চিক্ কোরতো, ছোট ছোট স্কীদের সক্ষে ভারই উপর লাফালাফি কোরে বেড়াতুম, সে যেন সে দিন ! আবার বর্ষাকালে যথন সমস্ত চড়া ডুবে যেতো, চড়ার উপরের বনকাউগুলিতে

ে কোরে নদীর স্রোত চোল্তো, তথন আমরা কতবার সেগানে নিতার কেটেছি, পরিপ্রান্ত হোলেই ঝাউগাছের আগা ধোরে বিশ্রাম কর্ম এবং কদাচিং দূর থেকে মার গ্লার সাড়া পেলেই বাবলা গাছের স্বরের ভিতর দিয়ে, বাণের জলে আকাণ্ড নিমজ্জিত কচ্বনকে পদশলিত করে সরকারদের গোয়ালঘরের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকতুম। একদিন প্রের একটা বাবলার কাঁটা বিধেছিল, এখনো মনে কোর্তে চোথে জল আসে — মা আমার সেই কোমল পাগানি কোলের উপর নিয়ে ছুঁচ দিয়ে কত বত্রে সেই কাঁটাটা তুলে দিয়েছিলেন; সামাত্র একটা কাঁটা বের কোরবেন, ভাতে কত যত্র, কত ভর, সাবধানতা, যেন তাঁর প্রাণের সমস্ত আগ্রহ পেই কুল ছুচ-রুত্তে ভর কোরেছিল; কথাটা সামাত্র এবং সে দিন বহুকাল চোলে গেছে, কিন্তু জীবনের এই মক্রপ্রান্তে শৈশবল্পের সেই কুল ইতিহাসটুকু এখনো ভূলি নি।

সমও সকাল বেলাটা সেই গৃহকো: ৭ বোদে এইরকম চিন্তায় কেটে লাল। স্বামীজি কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, বৈদান্তিক ভায়া বোধ করি কোন জায়গায় তর্কের গন্ধ পেয়েছিলেন, তিনি অনেকক্ষণ হোতে একল ছাড়া। বেলা প্রায় দশটা সাড়ে দশটার সময় স্বামীজি কুটারে এমে উপিছিত হোলেন। আমাকে চিন্তাময় দেখে তিনি কিছু শক্ষিত হোলেন; এইমের্রপরে জিজ্ঞায়া কোলেন; "তোনার কি কিছু অহুথ হোয়েছে?" ইনি সেই কোমল, স্নেহের স্বরে আমি অনেক তৃত্তি অহুভব কোরলুম, বোল্লম "না আমার অহুথ হয় নি, আমি আজ বিশ্রাম কোক্তি।—" তিনি ইফ ছেড়ে বোল্লেন, "তবু ভাল"! আমি যে তথন কি গুক্তর বিশ্রাম প্রস্তুর, তা তিনি বোধ করি বুঝতে পারেন নি। মা হোক জমাগত এই পথশ্রম, ছিচ্ছা এবং ক্লান্তিতে আমি একেবারে অবসম হোয়ে পাড়েছি, তা তিনি কতকটা অহুমান কোর্তে পাকেন,—স্তরাং আমাকে একট্ প্রফুল্ল করবার জন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভবের মনতাবা।

কোলেন। সবই পুরাণ কথা, সেই সংসার অসার, জীবন মায়াময়, আস্তিল সকল ঘুংথের মূল, স্থপ চংখ হোতে ক্ষদ্যকে অব্যাহত রাখাই প্রকত্ত মন্ত্রখন্থ লাভের প্রধান উপায়। পাজি পুথিতে এবং ধর্ম প্রচারকদিগের মূপে এই বাধি বোল বছকাল হোতে শুনে আদা যাজে, স্কৃতরাং এ সকল কথা শুনিতে আর শুকু আগ্রহ বোধ হোলো না। তুপন তিনি তাঁর যৌবন-কালের ভ্রমণবুজান্ত আমাকে বোল্তে আরম্ভ কোলেন : আসামের পাহাডে পাহাড়ে কেমন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভগবংক্ষণায় কতবার তিনি আসন্ন বিপদের হাত খেকে কেমন কোরে রক্ষা পেয়েছেন, সেই কথা বোলতে লাগলেন ; কিন্তু আমার সে নিস্তেজ ভাব কিছুতেই দ্র

তুপুরের সময় একাই বেড়া ত বেকল্ম। ভিড় অনেক কম, যাত্রীরা প্রায় সকলেই বাদায় গেছে—এগনো পথপ্রান্তে তীর্থ যাত্রার কতক কতক নিদশন আছে; রান্তা জনহীন, মনাঞ্চের রৌলে আরো নিরালা বোলে বোধ হোতে লাগলো; রোদ ঝাঝা। কোরছে: উপবে পর্সভাগে গলিত ত্বার চিক্ চিক্ কোরছে, দূরে সেই একটা গাছের পাতা সক্তে এবং ত্যারনির্ম্মুক্ত ধুসর গাত্র উচু নীচু, ফাটল সংযুক্ত, দেখতে এটেই ভাল বাগদে না। রান্তা দিয়ে মেতে মনে হোলো, আমাদের সেই বন্ধের সমতল ক্ষেত্রের থানিকটা শাল্যখামল পোলা মাঠ, অবাধ বায়ুর মধুর হিল্লোল, নিকটে একটা ছোট খাল, জেলেরা তাতে বাসজাল কেলে মাছ ধোরছে, বটতলায় রাখালেরা মিলে জটল। কোরছে—আর শাল্যক্ষেত্রের বিকে একটা গরুকে ছুটতে দেখে দৌড়ে এসে তাকে ঠেলাহেছে: বৃত্তি এই রকম প্রাচীন এবং অভান্ত দৃষ্টের মধ্যে গেলে আমার প্রাণ জুভিয়ে যায়। বাঙ্গালীর ছেলে ক্রমাণত এই রকম লোটা কম্বল ঘাড়ে কোরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে আর কিছুতেই ভাল লাগছে না। এ পাহাড়ে প্রকৃতির সঙ্গে আমার প্রাণ জুভিরে কোন রকমে মিশ খাছে না; ত্ব্ ও চেরে সন্তি ভাল,

অতএব এখন মনে কোরছি একবার বাড়ী ফিরে যাব, এই সন্ন্যাস অথবা ভার চেন্নেও অতিরিক্ত কিছু আমার আর পুষিয়ে উঠচে না, ভাবচি—

## "এখন ঘরের ছেলে, বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে, ছদও সময় পেলে নাবার থাবার।"

ষারা আমার এই অমণ্যুৱান্ত একটু ঔংস্কের সঙ্গে পড়েছিলেন, এবং প্রতি মুহুর্ত্তে আমাকে একটা দিগ্গদ্ধ দাধুরূপে পরিণত হওয়া দেখন বার আশায় ধৈর্যাবলম্বন কোরেছিলেন, তাঁরা হয়ত এত দিনের পরে আমার এই লোটা কম্বল এবং বক্তৃতার মধ্য থেকে আমার স্বরূপ নিরীক্ষণ কোরে ভারি নিকংসাহ হোয়ে পোড়বেন, কারো কারো মৃথ দিয়ে ছচারটি কটু কাটবাও বের হোতে পারে।

আমার তাতে আপতি নাই; এ ছলবেশ চেয়ে দে বরং ভাল।
আমার মন ধাউদ ধুড়ীর মত অনস্ত বিস্তৃত কল্পনা রাজ্যে ঘুরে বেড়াছে।
কিন্তু আমি বালারের পথ ছাড়ি নি; ঘুর্তে ঘুর্তে বালারের মধ্যে এসে
দেশনুম, একটা জায়গায় অনেক গুলো লোক জড় হোয়েছে। প্রথমেই মনে
হোলো হয় ত কোন মাধুর কিঞ্চিং গাঁজার দরকার হোয়েছে,তাই সে কোন
রকম বুজরুকী দেশিয়ে গাঁজার অর্থ সংগ্রেহের চেইয়ে আছে। বাাপারটা
কি দেখবার জত্যে আমিও ভিডের মধ্যে মিশে গেলুম। দেশলুম সাধু সয়াশী
আমার দেই প্রপরিচিত পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিষী। জ্যোতিষী মশায়
দেই সমবেত ক্ষ্ইকাতরপাহাড়ীদের খাল্যামগ্রী বিতরণ কোচ্ছেন;কাকেও
পয়সা, কাকেও কাপড় দান কোচ্ছেন; তাঁর মিঠে কণায় সকলেই সক্তই
হোছে। এই রকম ব্যবহারে তিনি অনেক জায়গায় লোকের উপর আধি
পত্য স্থাপন কোরে নিয়েছেন। তাঁর স্বদ্যটা স্বভাবতঃই দয়ালু, চিত্র
উদার বোলে বোধ হয়, দোষের মধ্যে তিনি একটু প্রশংসাপ্রিয়। নির্দোষ
কটা লোক ? সে জন্তে তাঁকে বড় নিলা করা যায় না। প্রেইই বোলেছি

একবার তাঁর অস্থাহের উৎপাতে আমি বিষম বিত্রত হোরে পোড়েছিল্ন, আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হোতেই তিনি সাগ্রহে আমাকে কাছে ডাকলেন: আমার কুশল জিজ্ঞাস। কোলেন পথে আর কোন অস্থাহোয়েছিল কিনা, তারও থোঁজ নিলেন। তাঁর সং ও কথার উত্তর দিয়ে শান্ত অপরাধীর মত তাঁর সমুখে দাঁড়িয়ে রইল্ম। আমাকে বোসতে বোলে তাঁর ভৃত্যুকে তিনি তার বাল্লটা আন্তে আদেশ দিলেন। আবার বালা! সর্কানাশ, এখনি হয় ত তিনি হরেক রকম ভাষায় লেখা এক তাড়া সার্টি দিকেট খুলে বোদ্বেন, আর এই সব পাহাড়ীদের সম্মুখে আমাকে তার ব্যাখ্যা কোর্ছে হবে! কি কুক্লেই আজ বাজারে পা দিয়েছিল্ম, মনে বিলক্ষণ অস্তাপের উদয় হোলো; কিন্তু সে জন্য জ্যোতিষী মহাশ্রের বাজ্যের শুভাগমন বন্ধ রইল না।

যা হোক শীঘ্রই আমার ভয় দূর হোলো; দেথলুম, এবার আর তিনি সার্টিকিকেটের তাড়ায় হাত দিলেন না, বাজের মধ্য হোতে একথানা থাম বের কোরে হাস্তপ্পুত মুখে আমার দিকে চাইলেন এবং দেই থামথানি আমার হাতে দিলেন। থামথানি সমচতুকোণ, জলর মহণ বং পুরু, ডাকহরকরাদের ময়লা হাতের সংস্পর্শে কিঞ্চিং প্রীন্তর ; ের সম্মুথে স্থলর ইংরেজী অক্ষরে জ্যোতিয়ী মহাশ্যের নাম লেখা, অপর দিকে স্থাবর্গে অন্ধিত একটী মনোগ্রাম; মনোগ্রামটি দেখে লেখকের নাম ঠিক ধোরতে পালুম না; ডাকঘরের মোহর দেখে বৃরুল্ম এ চিঠি কলিকাতা থেকে আমছে। চিঠিখানা হাতে কোরে কি কর্তব্য ভাবছি; তখন জ্যোতিয়ী মশায় চিঠিখান গোড়তে সামাকে অনুমতি কোরেন। পত্র খুলে দেখলুম কলিকাতা হোতে মহারাজ সার যতীক্রমোহন ঠাকুর বাহাছর জ্যোতিয়ী মহাশ্যকে এই পত্র থান লিখেছেন। হিন্দী ভাষায় লেখা, মহারাজের স্বাক্ষর ইংরাজীতে। জানিনে পত্রখানি রচনা কার, কিন্তু খারই রচনা হোক ভাগাটি অতি স্কুল্মর; হিন্দিভাল লিখিতে না পারি, বছদিন

্বেং এ হিন্দিভাষীর দেশে থেকে ভাষার ভালমন্দ ব্রবার একট ক্ষমতা ফারেছিল। বছদরদেশপ্রবাদী—একজন হিন্দুখানী ব্রাহ্মণের জন্ত মহারাজ বাহাতবের এরপ যত্ন প্রশংসনীয়। জ্যোতিষী মহাশয়ের শরীর ভাল নয়. ্রেট মহারাজ তাঁকে দেশভ্রমণ ত্যাগ কোরে শীঘ্র দেশে অথবা কলিকাতায় প্রাগমনের জন্য বার বার অন্তরোধ কোরে পত্র লিখেছেন। জ্যোতিষী হুবার আমাকে জিজ্ঞানা কোল্লেন, আমার সঙ্গে মহারাজের আলাপ আছে কি ন। মহারাজের অনেক মহংগুণের কথাও আমাকে বোলেন, তিনি ্য অনেক বড় বড় রাজা ও মহারাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাও তুচারটি উদা-হরণ দিয়ে প্রমাণ কোল্লেন। প্রশংসাভান্ধন লোকের প্রশংসা করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার দর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় এই যে কতকগুলি বিদেশী লোক একত্র হোয়ে এই স্থানরবর্তী হিমালয়ের অন্তরালে আমার একজন স্বদেশী এবং স্বজাতির এমন প্রশংসা কোল্লেন। স্বজাতির সমস্ত লোকের মধ্যে পরস্পর যে একটা হৃদয়ের গভীর টান আছে, সে দিন তা আমি বেশ বুঝেছিলুম; বুঝি শত লক্ষ বাদালীর মধ্যে দাঁড়িয়ে বাদালীর প্রশংসা শুন্লে মনে এমন আনন্দের সঞ্চার হোতো না: কিন্তু এখানে বাঙ্গালী আমি একা—স্বদেশ আমার বহু পশ্চাতে—দেই প্রাতঃসূর্য্যের স্ত্রিয় মধুর কিরণোজ্ঞল আমার মাতৃভূমি সেই নদীমেগলা শস্ত্রশামলা বঙ্গ-্দশ—আমার মা বাবা ভাই বোনের পবিত্র স্মৃতিভূষিত,চিরবাঞ্চিত ভস্বর্গ, খামার ত্যিত হৃদয়ের একমাত্র আকাজ্ঞার ধন! এখানে প্রত্যেক বাঙ্গা-শীর শ্বতিই আমার কাছে পরম আদরের বস্তু। আমার বোধ হোতে লাগলো জ্যোতিষী মহাশয়ের নিকট আমার একজন প্রিয়তম প্রমান্ত্রীরের গল ভন্চি।

জ্যোতিধী মহাশয়ের একটা বাহাত্বী এই যে, তিনি গল্প কোরে কথন ক্রান্ত হন না; ছেলেনেলায় বর্ষাকালে কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যে মাগর বিছিয়ে শুয়েছি, আর ভিমিত প্রদীপের কাছে বোদে পিসিমা তার

देन छ। नानव, त्रांकन-त्रांकनीत क्रथकथा द्वांन टिन , आयाद्वत (महे नीत দিনের অবদানে খেলা-খ্রান্ত, ক্লান্ত শিশুশরীরটি নিতান্ত আলম্ম-বিজ্ঞি হোবে উঠতো: তার পর মেঘমণ্ডিত রাত্রি, মেধের ডাক, বৃষ্টির বাম বাম শন্দ, দেই শন্দে বিশের সমস্ত নিদ্রা একতা জন্ম হোয়ে কোমল নয়নপ্র চেকে ফেলতো। পিদিমার অসম্ভব আষাতে গল্পের অসম্ভব নায়কটি, তার প্রেরদীর অন্তরোধে যথন অতল মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে অঞ্চালপূরে পদ্মরাগম্মি ত্লছে, ঠিক দেই সময়ে আমাদের "হু" বলা বন্ধ হোয়ে যেত, পিসিমাও তার শোতাদিগকে নিদাকাতর দেখে তঃখিত মনে হরিনামের মালায় অধিক কোরে মনঃসংযোগ কোরতেন; কিন্তু জ্যোতিষী মশায় গল্প করবার সময় পিদিমায়ের চেয়েও বাভিয়ে তোলেন। কেউ তাঁর কথায় "হ" বলক আর না বলক, শুতুক গার না শুতুক, তিনি অনুর্গল বোলে যান, এবং বোধ করি তাতে তাঁর তৃপ্তির অভাব হয় না। তবে সৌভাগাবশতঃ তাঁর নিবিষ্টচিত্ত সহিষ্ণু শ্রোতা প্রায়ই দেখা যায়। আজ গল্পের অভুরোধে বেলা ১টা পর্যান্ত জ্যোতিয়া মশায়ের স্থানাহার হয় নি: আমি তাঁকে সে বেলার মত সভাভ স কোর্ত্তে অন্থরোধ কোল্ম। তিনি উঠি গেলেন, আমিও দে স্থান পরিত্যাগ কল্ম।

বাজারের দিক্ ছেড়ে থে দিক্ দিয়ে বদরিকাশ্রনে বেতে হয়, সেইদিকে গানিক দ্র গেলুম। কিছু দ্র গিয়ে দেখি একদল সাধু আসছে। পাঠক গণের হয় ত মনে আছে, আমরা যথন এই পথে আসি, তথন বিতীয় দিনে এক দল উনাসী সাধুর সঙ্গে আমাদের দেখা হোয়েছিল—এ সেই দল; কেদারনাথ দর্শন কোরে আজ এখানে এসেছে। সাধুদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আমার সামাত পরিচয় হোয়েছিল; তাদেশ সঙ্গে যথারীতি অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন শেষ হোতে না গোতেই আমার সেই পৃর্বাপরিচিত বাঙ্গালী সাধুটি এসে উপস্থিত হোলেন, এই আনানেশর সঙ্গে আমাকে আলিঞ্বন কোলেন; পরিকার বাঙ্গালায় বোলেন,

শ্রাই আর ষে তোমার সঙ্গে দেখা হবে এ আশা ছিল না" — দেই সরল সাধুকে পেয়ে আমার বড়ই আনন্দ হোলো। আজ আমার মনের অবস্থা অতি ধারাপ, এ অবস্থায় আমার সমধর্মী একজন স্বদেশী লাভ বিধাতার বিশেষ অন্ধ্রগ্রহ বোলে মনে হোলো! সাধুকে সঙ্গে নিয়ে আড্ডার দিকে চোল্লম; তাঁর সঙ্গে থান ছই পুথি, একটা কমগুলু, আর একথানি ছেড়া ক্ষল। তাঁর তথনও আহারাদি হয় নি। আমি বাজার হোতে তাঁকে থাল্ল সামগ্রী কিনে দিতে চাইলুম, কিন্তু তিনি তাতে নিমেধ কোলেন, বোলেন সঙ্গীদের কারও থাওয়া দাওয়া হয় নি, এ অবস্থায় তাঁর আহারাদি শেষ করা নিয়্ম-বহিভুতি। কোন দিনই বেলা চারিটার আগে তাঁহার আহার হয় না, কারণ দলে লোক অনেক, তার উপর গ্রন্থ সাহেবের পূজা আছে, পূজা ও ভোগের পর ইহাবা আগে অতিপি অভ্যাগতদিগের আহার করায় পরে নিজ্ঞের বংবস্থা।

আমরা গুরতে গুরতে বেল। তিনটার সময় বাসায় ফিরে এলুম।

যামীজিও প্রীমান্ অচ্যতানন্দ বাসাতেই ছিলেন। আমরা চারিজন গল্প

যারস্ত কোলুম। কিন্তু সংসারে অবিমিশ্র প্রথ কোগায় ? গল্পের আরস্তেই

অচ্যত ভাষা আগন্তক সাধুর সন্দে তর্ক করবার এক বিপুল আয়োজন কোরে
বোসলেন। সাধুটির তথনো আহার হয় নাই এবং প্রথমে তিনি নিতান্ত

কান্ত স্বতরাং তিনি তর্কের প্রবিশা সন্তেও তাহাতে মনোযোগ দিলেন না।

বেলা প্রায় চারটে বাজে দেপে আগন্তক সাধু উঠে গেলেন, বোলে

শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন; আসন্ন তর্কের আশা বিল্পু হওয়াতে বৈদা
ত্বিক নিকংসাই চিত্তে নিশ্চলদাসের বেদান্তদর্শন খুলে বোসলেন। আমি

দেশলুম, বেচারা নিতান্ত অপ্রবিধায় পেডেছে, অতএব প্রস্তাব কলুম, "এস

এই তীর্ষ্কানে বোসে আমরা এক টু শাসালোচন। করি।" এই রকম শালালাচনা যে তর্কান্তর ভূমিকা, তা স্বামীজির বুঝতে বাকী রহিল না! তিনি

বোফেন, "তোমরা বাপু শাস্ত চর্চ্চা কর, আমি একটু বাহিরে যাই।" স্বামীজি

রণে ভদ দিলেন, ব আমরা মায়াবাদ, অবৈত্বাদ, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি নিয়ে এক ঘোর দার্শনিক তর্ক জুড়ে দিলুম। আমার উদ্দেশ্য অচ্যুতভায়াকে কিছু জব্দ করা, স্থতরাং যত তর্ক করি না করি, ক্রমাগতই বলি, "আরে ভাই, তুমি যে এ সোজা কথাটা বুঝতে পাক্ত না, এটা যার মাথায় না আমে তার পক্ষে তর্ক না করাই নিরাপদ।" বুদ্ধির উপর দোষারোপ কোলে, অতি ভাল মাহ্মমেরও রাগ হয়। বৈদান্তিক আরও অসহিষ্ণু হোয়ে উঠলেন, এবং অবিক উৎসাহের সঙ্গে নানা রকমের শ্লোক আউড়াতে লাগলেন, আমি বলি, "হোল না,—হোল না, ও শ্লোকটা ঠিক এখানে খাটবে না।" "কেন খাটবে না" বোলে তিনি আবার সেই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, কোন্ টাকাকার কি বোলে গেছেন তা প্র্যান্ত বাদ গেল না।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। স্বামীজির সদে সাধু কূটারে প্রবেশ কোলেন, তথনও আমানের তর্ক সমান ভাবে চোলছে; স্বামীজি বৈদান্তিককে ডেকে বলেন ''রাত্রি হোয়ে এল, শুধু তর্কেতে ক্ল্বা নিবৃত্তির কোন সন্থানান নেই, এখন তর্ক ছেছে আহারের বন্দোবতে মন দিলে হল না কি?'' প্রথল মুদ্ধের মধ্যে সন্ধির শ্বেত নিশান দেখালে যেমন নন্ধপথে যুদ্ধিনির অনক তর্ক অন্নচিস্তায় নিশ্বতি হয় য়য়, আমাদেরও তাই হোলো। সেই সন্ধ্যাকালে দিবা রাত্রি, আলো এবং অন্ধকারের মধুর মিলনক্ষণে স্বামীজি ও আগন্তক সাধু সংযতহৃদ্ধে পুরাণের শান্ত-গন্তীর বিষয় আলোচনা কোর্তে লাগলেন; তথন দূর মন্দিরে শন্থ ঘণ্টা ধ্বনিত হোছিল, দূরে সন্ধ্যাসীর দল সমস্বরে ভজন আরম্ভ কোরেছিল। তাদের সেই ভজনের স্থ্রে আমার একটি পরিচিত ভজন মনের মধ্যে জেগে উঠল, আমার প্রাণের মধ্য হোতে একটা ব্যাকুল স্বর নিভাস্ক কাতর ভাবে যেন গাহিতে লাগিল—

'কি করিলি মোহের ছলনে। গৃহ তেষাগিয়া, প্রবাসে ভ্রমিলি, পথ হারাইলি গহনে। (ঐ) সময় চলে গেল, অ'ধোর হোয়ে এল, মেঘ ছাইল গগনে।

শান্ত দেহ আর, চলিতে চাহে না,
 বিধিছে কণ্টক চরণে।"

অনেক রাত্রি পর্যন্ত এগানটি পুনঃ পুনঃ আমার মনে দ্বানত হোতে লাগল। কেবলই মনে হোতে লাগল, ''শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাচে না—বিধিছে কণ্টক চরণে।'' নানকের ফথা ও কবিরের দোহা আবৃত্তি কোরে অনেক রাত্রে আগত্তক সাধু ও স্বানীজি শ্বন কোলেন, আমিও ক্টীরের একপ্রান্তে ক্ষলশায়ী হোলুম। এবারের মত আমাদের তীর্থ্যাত্রা শেষ হোলো, স্কালে আমরা দেশে কিরিব,—দেখি ন্তন পথে নৃতন দেশ দিয়ে কিরে বেতে যদি কোন রছের সন্ধান পাই।

## প্রাবর্তন

২৯শে মে, শুক্রবার — অপরাহে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হই। শনি, রবিবার সেই পবিত্র তীর্থেই কাটান গেল। আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, প্রত্যেক তীর্থস্থানেই তে-রাত্রি বাস কোরতে হয়। আমরা হিন্দুধর্মের সকল নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না কোল্লেও তীর্থস্থানে তে-রাত্রি বাসের পুণ্য অর্জন করা গেলো।

তিন দিন কাটান গেল, তবু এখান হোতে ফির্তে ইচ্ছা হয় না, এমন স্থনর স্থান! ভারতে স্থনর অনেক স্থানই দেখা গিয়াছে, কিন্তু এমন শাস্তিলাভ আর কোথাও হয় নি। অনন্ত স্থনরের পরিপূর্ণ সভায় আত্মাকে বিসৰ্জন দিয়ে বে তৃপ্তি, তা এখানেই পাওয়া যায়। তৃষিত পাছের জীবনব্যাপী পিপাদা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু হায়! তথাপি চপল, চঞ্চল চিন্তু অধীর হোছে উঠে, ও স্থর্যের উজ্জ্বল আলো, চন্দ্রের সূবিমল দিয়ে হাদি, নীল আকাশ ও আমাদের মানুস্বর্লিণী, ফলপুপ্প-শোভিমাবস্কর্বা সমন্ত অন্ধকার বোলে প্রতীম্মান হয়।

তাই এই নিভ্ত পার্কব্য-কুঞ্জে শাস্তির আলয়ে এসেও মধ্যে মধ্যে প্রাণটা দূর দেশে ছুটে যেতে চায়। যথন পথজমণে পা ছুটি অসাড় হোয়ে এসেছে এবং মন আর কোথাও যেতে রাজি হচ্ছে না, তথন একটা বন্ধ্যাল ছুর ৪-স্থল মাষ্টারের মত কাণটা ধরে নাড়া দিচ্ছে, আর বোলছে. "আর কাজ কি এখানে, কম্বল ঘাড়ে কোরে বেরিয়ে পড়া যাক্।" ইচ্ছানা থাকলেও মন এ কথার নিক্দে কাজ কোতে সক্ষম নয়। স্ত্তরাং দেশের দিকেই ফিরতে হোচ্ছে।

কিন্তু আর এক মৃদ্ধিল। আমি একা নয়; আমার গ্রায় বাধাহীন, বন্ধন-শৃত্য, উদ্ধান, অসংযত প্রাণীর কঠরজ্ঞ্ আর ছুইজন পথিকের করলাঃ; তাঁরা হোজেন বৈদান্তিক ভায়া ও স্বানীজী। এমন সাদৃষ্ঠানি তিনটি মুম্বয়্য একস্থ্রে গাঁথা কতকটা বিশ্বয়কর বটে। ি এ আর বৃথি শেষ রক্ষা হয় না। বৈদান্তিক, এখানে আহার কোচেন, আর মহাক্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বছদিন পরে ইঙ্ছামত সময়ে আহার এবং উপমৃক্ত কালেনিজালাভ কোর্ত্তেপেয়েভায়া আপন থেয়ালেই ঘুরে বেড়ান, কাকেও গ্রায়্থ করেন না। দেশে ফিরবার কথা তুলেই গভীরভাবে বলেন, "গৃহধর্মে বিরক্ত সন্মাসীর এ উপমৃক্ত কথা বটে।" কথাটা ঠিক কি ভাবে আমার কালে প্রবেশ কোলে, তা জান ? আমার বোধ হোলো নিশীথ রাত্রে কারাবক্ষর জগংসিংহের কাছে আয়েসাকে দেখে শ্লেমকল্বকণ্ঠ ওসমান যথন বোল্ছেন, "নবাবপুরীর পক্ষে এ উপযুক্ত বটে।" কি বোলবো, হলয়ে আয়েসার মত আবেগ ছিল না, থাকলে বৈদান্তিককে

বোলড়ন,—কি বোলতুম এখন সে কথা ভাবি শক্ত; ভবে ভাকে কথনই পল্লী-মাতার অজস্র স্নেহ-রস-পুষ্ট মা-হারা কার্ত সন্তান বোলে অভিহিত কোত্র মানা।

্রুলান্তিকের কথায় নিরুৎসাহ হোয়ে স্বামীজির কাচে বদরিকাশ্রম-ত্যাগের প্রভাব কোলুম। তিনি বোলেন, "আরও দিন কতক থাক। যাক ; চিরদিনই ত ঘুর্ছি। এখন দিনকতক বিশ্রাম করা মন্দ কি ?" গ্রমি মনে কোল্লম বুদ্ধ পথশ্রমে ক্লান্ত হোয়ে পড়েছেন। তাঁর অপরাধ কি । তার জীবনে পরিশ্রম অল্ল হয় নি। আমি জীবনের মধ্যাহ্নকালে তাকে সংসার-যুদ্ধে পরাভূত, অক্ষম, বৃদ্ধ বোলে মনে কোরেছিলুম, কিন্তু এরপ মনে কবাব আমার কোন অধিকার ছিল না। যে বয়সে লোকে পৌত্র-পৌত্রী-পরিবেষ্টিত হোয়ে আরাম উপভোগ করে, সে ব্যাসে তিনি অস্তবের মত পাহাডে পাহাডে ঘুরে বেডাচ্ছেন। এরূপ অবস্থায় ছদিন বিশ্রামের জন্ম তার হৃদ্য ব্যগ্রহবে, তার আর আশ্চর্যা কি ? আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, তিনি আজ হঠাৎ আমাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ কোল্লেন। শুক্ষ কঠোর উপদেশের উপর আমার বড় শ্রদ্ধা নেই, তাও তিনি জানতেন, তবু ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হোয়ে তার এ কপ্ত স্বীকারের আবশ্যকতা বুঝালুম না ;— শুধু মাথার উপর অবিরল ধারে উপদেশস্রোত বর্ষণ হোতে লাগল। ক্রমে তাঁর আদাম ভ্রমণের কথা, কুলি-কাহিনী হোতে আরম্ভ কোরে— ক্রির; নানক ও তুল্দীদাদের দোহা প্রয়ন্ত কিছুই বাদ গেল না। সামীজি মুখন দেখ লেন যে তাঁর উপদেশে কোনই ফল হবার সম্ভাবন। নেই, আমার সংকল আমি ছাড়ছিনে, এবং এই রকমে চির জীবনটা দেশে দেশে ঘরে কাটানই আমার অভিপ্রেত—তথন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোলেন "তবে কালই বেরিতে পড়া যাক।" স্বতরাং বৈদান্তিককে হাত করা আর কঠিন হলে। না। তিনজনে পরামর্শ কোরে স্থির করা গেল-কালই প্রাতঃকালে বদরিনাথ পরিত্যাগ কোর্ত্তে হবে।

অপরাত্রে পাণ্ডা লছমীনারায়ণ আমাদের আড্ডায় আহারের কোন রকম আয়োজন কোর্ত্তে নিষেধ কোলে। ব্রালুম তার বাড়ীতে আয়োজন হোচ্ছে। সন্ধ্যাকালে আর কোন কাজ নেই, শেষ বারের জন্ত বদরিনাথ প্রদক্ষিণ কোর্ত্তে বেব হলম।

বাজারের মধ্যে উপস্থিত হোলে দেখ্লুম কাশীনাথ জ্যোতিয়ী মহাশয় অনেকগুলি পাণ্ডা সাধু সন্ধানী-পরিবৃত হোরে একটা ঘরে বোসে আছেন; আমাকে নিকটে ভাকলেন। এ সময় আমার মনটা বড় ভাল ছিল না, কিন্তু তার কথা অগ্রাহ্ম কোর্ত্তে পাল্লুম না। তাঁর নিকট উপস্থিত হোলে তার ইংরাজী সাটিফিকেট আমাকে দিয়ে তর্জ্জমা করিয়ে নিলেন; তার পর আমার প্রশংসা আরম্ভ হোলো; ভবিষ্যতে আমার যে মঞ্চল হবে তিনি সে দৈববাণী ও কোনেন এবং আমরা শীর্ত্ত বদারনাথ ছাড়ছি শুনে আমাকে পথখরটের সাহায্য কোর্ত্তে চিইলেন। আমি তাঁকে ধ্যুবাদ দিয়ে এবং তার এই অ্যাচিত অফুগ্রহ প্রকাশের জ্যু ক্রতক্ত্রতা জানিয়ে সেগন হোতে বিদায় হোলুম। বিদায়কালে তিনি আমাকে বিশেষ অন্তুরোধ কোলেন, যেন কলিকাতাতে আমি তাঁর সঙ্গে সামাক হিনিহ আমার তুর্ভাগ, বঞ্চদেশে ফিরে আর তাঁর সঙ্গে সাঞ্চাহ হ্না।

এখানকার পোষ্ট আফিদে গেলুম, পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে খানিক আলাগ কোরে নারায়ণের মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলুম, পথের মধ্যে ভন্লুম—মন্দির-দ্বার বন্ধ হোয়ে গেছে, স্থতরাং আর নারায়ণ দর্শন হলো না। যথন বাসায় ফিরে এলুম তথন ঘণ্টা খানেক রাত্রি হোয়েছিল।

কিন্ন-ক্ষণ পরেই পান্তা লছ্মীনাবান্ত্রণ আর তার কর্মচারী পান্তা বেণ্-প্রদাদ এক হাঁড়ি উৎক্রাই থিচুড়ী ও একটা থালে থানিক তরকারী, তিন চারি রকমের চাটনি, আর কতকগুলো পেড়া নিয়ে উপস্থিত হলে। রসনেক্রিয় এ সকল আমাদন স্থা বছকাল অন্তত্ত্ব করে নি, আমি যথেই আশ্বন্ত হোলুম। স্বামীজি একবার বৈদান্তিকের দিকে চেয়ে দেখলেন এই আশাতিবি ক ভোদ্ধনদ্বা দেখে ভাষার কি আনন্দ! তাঁর দেই
ল্ব্ব ব্যগ্রদৃষ্টির কথা অনেককাল মনে থাক্বে! আহার বিষয়ে আমিও
পশ্চাংপদ নহি, কিন্তু এখন পর্য্বতের মধ্যে কঠোর সন্ন্যাসে আমার আহারপ্রবৃত্তিটা কিছু থর্ম হোয়ে পোড়েছিল। আজ পূর্ণ উৎসাহে লছমীনারারণের আনীত দ্রবাগুলির সংবাবহার করা গেল। স্বামীজি বোলেন
"অচ্যত, এবার আমাদের যাত্রা ভাল, রাস্তায় আহারের কই হবে না!"
প্রামীজির এই ভবিষাংবাণী পূর্ণ হয়েছিল—কিন্তু অচ্যুত ভাষার অদৃষ্টে
দ সৌভাগ্য ঘটে নি—কয়েকদিন পরে তিনি আমাদের মন্ধ ছেড়ে চোলে
গিয়েছিলেন।

আহারাত্তে পাণ্ডাদের কিছু দান করা গেল,—পরিমাণে অধিক নয়। ভবিষাতে আরও কিছু দান করবার আশা দেওয়া গিয়েছিল: কিছ া আর পূর্ণ হয় নি, পূর্ণ হ্বারও কোন সন্তাবনা নেই। রাত্রেই পাণ্ডাদের কাছে বিদায় নিরুম। সে সময় লছমীনারায়ণ আমাকে একটা অন্তুরোধ কারেছিলেন. – তা এই যে, "আমরা বদরিকাশ্রমে এদে যত দিন এখানে ছিলম.—ততদিন আমাদের কোন অস্কবিধা ভোগ কোর্ছে হয় নি, পাণ্ডা ্রমীনারায়ণ ভারি 'জবর' পাণ্ডা, দে আমাদের খুব বত্ন কোরে রেখেছিল" 🤞 কথা কটা থবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ কোর্তে হবে। তার ্রগাস আমাদের মত বড় বড় ( ? ) লোক যদি ছাপার অঙ্গরে তার জল্যে ্রথা লেখে, তা হোলে তা অবার্থ; তার পদার অনতিবিলম্বেই ভারি ্রতিরে উঠবে। আমি সেই সরল-প্রঞ্তি, উপকারী পাণ্ডার অপুরোধ ে। কোরেছিল্ম। আমার জনৈক বন্ধর দারা পশ্চিমদেশের এই একথানি িন্দী সংবাদপত্রে লছমীনারায়ণের গুণের কথা, বিশেষতঃ সে দেবপ্রয়াগে ্রক্ষ কষ্ট স্বীকার কোরে দক্ষতার সঙ্গে আমার হতসর্বাস্থ উদ্ধার করেছিল, তা সেই পত্রের মধ্যে বাহুলারূপে উল্লেখ করা গিয়েছিল। <sup>৩ই</sup> প্রশ**্সাপত্র প্রকাশ** করাতে লছমীনারায়ণের কোন উপকার হোয়েছে কিনা এবং তার পদার কিরপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা ভান্তে পারি নি, তবে এ কথা স্পষ্ট বৃয়তে পারা গিয়েছিল যে, সর্বাতই মানব হৃদয়ের প্রবৃত্তি এক রকম। থবরের কাগজে নাম প্রকাশের জন্ম আমরা স্থানতা মানব-সন্তানগুলি কি নিদাকণ আয়াদ স্বীকারই না করি ? পর্বতবাদী অশিক্ষিত্ত পাতাপুত্রের নিকটও এ প্রলোভন দামান্ত নয়। নারায়ণক্ষেত্রে রাত্রি কেটে গেল।

১লা জন, দোমবার — অতি ভোরে যাত্রা করা গেল। আ র আমাদের নতন রকমের 'প্রোগ্রাম': আমি প্রস্তাবকারী, আর স্বামীজি সমর্থন-কারী; কাজেই অচ্যতানন্দ আমাদের মতেই বাধ্য। আমরা স্থির কল্লম— গতবারের মত হরুমান চটিতে অল্লকাল বিশ্রাম কোরে এবং সম্ভব হোলে দেখান খোতে জলযোগ শেষ কোরে রওনা হব। পাণ্ডকেশ্বরে দেগার শিরংপীড়ায় অত্যন্ত কাতর হোয়ে পোড়েছিল্ম,—জীবনের আশা বেশী ছিল না : সেই কথা মনে হওয়াতে পাওকেশ্বরের প্রতি সহামুভতি নিতান্ত হাদ হোয়েছিল; জানি যে তাতে পাওকেশ্বরের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, তথাপি স্থির কোলম-সেথানে এক মহন্ত্ত অপেক্ষা করা হবে ন। পাওকেশ্বরে যদি দে দিন না থাকি—তা হোলে আহাপের একেবারে বিষ্ণপ্রয়াগে আড্ডা নিতে হবে। নারায়ণ হোতে বিষ্ণপ্রয়াগ আঠাব মাইল: সমতলক্ষেত্রে আঠারো মাইল পথ পদত্রত্তে চলা তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়- অনেকেই চোলেছেন। কিন্তু এই পার্বতা আঠারো মাইলে মধ্যে যে চড়াই ও উৎবাই, এ বক্ষ অতি ক্ষই দেখা যায়। ইহা একদিনে হেঁটে শেষ করা প্রচর দামর্থোর কাজ। স্বামীজি বৃদ্ধ বয়দেও এই চুর্গ পথ অনায়াদে অতিক্রম কোর্তে প্রস্তুত, শুনে আমার মনে অত্যন্ত আন ভোলো।

নিজ্জন, সহীর্ণ, পার্বাত্য-পথ দিয়ে তিন জনে চোলছি। কারো মুদ কথা নেই, সকলেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত। মনটা ভারি উৎক্ষিপ্ত- saferনের জন্ম বদরিকাশ্রম ছাড়বার প্রের স্থলার প্রতি, পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেক লোকের বাড়ী—ত্ত্বারাপ্তর বৃদ্ধিম গিরিন্দী—উদ্ধে অগন্য তৃত্বশুত্র ; এবং পর্বতের মধ্যদেশে সমুন্নত স্থন্দর বুক্ষরাজী দেখুতে ্দেখ তে অগ্রসর হলুম। অনেকথানি বেলা হোলে আমরা হন্তমান চটিতে উপস্থিত হোয়ে জলযোগের যোগাড়ে মনোনিবেশ কোলুম। অধিক বিলম্ব ্লালো না-প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে আবার চোলতে আরম্ভ করা গেল। প্রায় আধু মাইল যাবার পর প্রিমধ্যে দেখি—একজন বাঙ্গালী ভদলোক আমাদের দিকে আসচেন। পোষাক আবা সন্নাসী আবা গৃহস্থ রকমের। গৈরিক বসন, অথচ পায়ে জতো, মাণায় ছাতা আছে: ২র্ণ গৌর, চেহারা দেখে মনে হোলো ভদ্রলোকটি সম্রান্তবংশোদ্ধব: বয়স ৪০।৪২ বৎসর হবে। আমি ও স্বামীজি একত্রেই চলছিল্ম, —পথিক স্বামীজিকে দেখে "নুমস্বার মশায়" বোলে অভিবাদন কোলেন। স্বামীগ্রী কিন্তু তাঁকে চিনতে না পারায় তিনি বোলেন, "মশায় আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না, আপনার সঙ্গে শেই আমার বম্বে কংগ্রেসে দেখা ?" স্বামীজী তথাপি তাঁকে চিনতে না পারায় কিছু বেশী সম্পৃতিত হোয়ে পোড়লেন। পথিক বদ্ধিকাশ্রম সম্বন্ধে ছই চারিটা জ্ঞাতব্য কথা জিজ্ঞাদা কোরে চোলে গেলেন, নিজের কোন পরিচয়ই দিলেন না। তাঁর পরিচয় জান্বার জন্মে আমার ভারি কৌত্হল ংারেছিল, কিন্তু স্বামীজিকে নীরব দেখে আমার কোন কথা জিজ্ঞান। কোর্ত্তে সাহস হোল না: কারণ এপর্যান্ত তাঁার যা কিছু আলাপ তা স্বামী-িলর সঙ্গেই হোচ্ছিল, আমি মধ্যে হোতে তু কথা জিজ্ঞানা কোরে কেন নিজের বর্জবকার পরিচয় দিই।

লোকটি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশে চোলে গেলেন। আমরাওগস্কব্য পথে
াল্ম। স্বামীজি বার বার বোল্তে লাগলেন, আমি যেন পাওুকেশ্বর
হোতে বিষ্ণুপ্রবাগ পর্যন্ত ভয়ানক রাস্তাটা থ্ব আন্তে আতে চলি। এদিকে
প্রত্যেক কাজে তাঁর উপদেশের বিক্লাচরণ করা অভ্যাদ হো. য গেলেও

আনি মতি দাবধানে এবং আন্তে আন্তে চোল্তেই কুতৃসংকল্প হোল্ম। কিন্তু তবু চোল্তে চোল্তে সহদা গতিবৃদ্ধি হোয়ে যায়,—স্বামীজি অনেক পেছনে পড়েন, —আবার তাঁর জন্মে থানিক অপেকা করি।

ক্রনে পাঞ্কেশরের বাজারের মধ্যে উপস্থিত হোলুম। বেলা তথ্য প্রায় ছটো; স্থা পশ্চিম আকাশে একটু চোলে পোড়েছেন; রোদ বাঞ্কারছে; তথানক রৌদ, পাহাড়গুলো অগ্নিম —জলহীন, ধূমর, উলপ বাজারের মধ্যে কলাচিং এক আধ্দন লোক দেখা যাক্ষে। একখান লোকারে খালা, দোকানদার মেখানে নেই, আর একটা দোকান—যে দোকারে আমি গতবারে মৃত্যু-মন্ত্রণা ভোগ করেছিলুম, সে খানা বন্ধ; বোধ করি দোকানী গ্রামান্তরে পণ্যপ্র সংগ্রের চেইটার গিয়েছে। আমি একবার ঘালাভরে সে দিকে অবঞ্চাপ্র দুইনিকেপ কোলুম; বড় ক্লান্তি বোধ হোছেছিল,—এক একবার ইক্ষা হোছিল, একবার বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু প্রতিক্রা ভঙ্গ কোলুম না। বেমন স্বেগে আস্ছিলুম, তেমনি চোল্ডে লাগ্লুম। দূর পাহাডের গায়ে বছদূর বিস্তৃত বৃদ্ধশ্রেণী, তার নীচে দিয়ে যদি আমাদের গন্ধবা পথ হোতো, তবে দেই স্নিশ্ধ ছারাণ ক অবণ্য উপত্যকার শ্রামাল শোভা দেখতে দেখতে বেশ আরণ ব সম্বেজ প্রত্তমন করা যেত।

আরাম তোগের কল্পনা কোদ্ধি, দেবতার বুঝি তা সহ হোলো না।
চেয়ে দেখি সম্পুথে এক প্রকাণ্ড চড়াই; এতক্ষণে চড়াই উংরাইএর আরম্ভ হোলো; স্বতরাং বিনা প্রতিবাদে অধিকতর উংসাহের সঙ্গে চোলতে আরম্ভ কোলুম। পদম্য অবসন্ধ হোয়ে এল, কিন্তু বিরাম নেই। বেল: প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে, বিফুপ্রয়াগ ভিন্ন এ পথে আর কোগাও 'আড্ড:' পাওয়া যাবে না। বৃদ্ধ স্থামীজিকেও গতিবৃদ্ধি কোভে হোলো।

বেলা ঘণ্টা থানেক থাক্তে আমরা বিষ্ণুপ্রয়াগেএসে উপস্থিত হোলুম পূর্ব্বের শেই মন্দিরে এবারও বাদা করা গেল। যে দোকানদারের জিমা: র্নের ছিল, সে আমাদের দেখে বিশে। উল্লাস প্রকাশ কোলে। আমরা ক্ষম ছিলম,পথে কোন কষ্ট হয় নেই ত. ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোলে। আমি একা দোকানে বোদে। যেদিন এখান হোতে বদবিনাথ যাই ্রেই দিনের সঙ্গে আজকার প্রভেদ অন্নভব কোরতে লাগ লম। সে দিন ্তথানি উল্লম, উৎসাহ, একটা স্থগভীর আকাজ্ঞা এবং একাগ্রতা হদ-্রের সমস্ত অভাব ও কট্ট দুর কোরেছিল। আমরা একটা উদ্দেশ, একটা ত্রত ধারণ করে চোলেছিলুম। সে ত্রত শেষ হোয়েছে; এখন হালয় শৃত্য! এই সকল কথা ভাবছি এমনসময়ে স্বামীজি এবং পশ্চাতে বৈদান্তিক ভাষা প্রম স্মিতমুখে দর্শন দিলেন। বৈদান্তিককে সহসা ওষ্ঠমূলে হাস্তারসের অবতারণার কারণ জিজ্ঞাদা করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "আজ থব প্রতিজ্ঞা পালন করা গেছে। একদমে আঠার মাইল, এই পাহাডে রাস্থা। এর চেয়ে জন্দলে বোদে অনাহারে চক্ষু মূদে তপস্তা করা সহজ।" দোকান-দারের পুত্র তার ক্ষুদ্র দেবতাটিকে মন্দিরের মধ্যে জাকিয়ে বদালে। আমরা েদ রাত্তে প্রচর অর্থ বায় কোরে অপ্রচর আহায়া সংগ্রহ পূর্বক কোন রকমে উদর দেবতাকে পরিতৃপ্ত কোল্লুম। অন্তর্গানের যে টুকু ত্রুটী হোলো তা নিদ্রাতেই পুষিয়ে গেল। বহুকাল এমন নিদ্রাস্তথ অমুভব করা যায়নি। ২রা জুন মঞ্চলবার,—এবার ফেরত পথ, কাজেই কবে কতদূর গিয়ে ্কাথায় আড্ডা নিতে হবে তা পূর্ব্বেই স্থিৱ কোর্ত্তে পাত্ম। বিফুপ্রয়াগ হোতে স্থির কর। গেল, স্কালে নয় মাইল চোলে তুপ্রহরে কুমারচটিতে থাক। ঘাবে। প্রবিদিন আঠার মাইল চোলে আমাদের শরীর কিছু বেশী

হোতে স্থির কর। গেল, সকালে নয় মাহল চোলে ত্থাংরে কুমারচাটতে থাকা যাবে। পৃর্বাদিন আঠার মাইল চোলে আমাদের শরীর কিছু বেশী শাস্ত হয়ে পোছেছে; কাজেই গতি কিছু মন্থর। তার উপর আর এক বিপদ; শেষরাত্রি হোতে ভারি মেঘ হোরেছিল। আমরা যথন রওনা হই, ভ্রমন অর অর বৃষ্টি পোড়ছিল, কিন্তু অপেক্ষা না কোরে বেরিয়ে পড়া গেল। খানিক পথ অতিক্রম কোর্তে না কোর্তেই বৃষ্টি ভয়ানক চেপে এল। স্র্বশ্রীর ভিজে গেল, তার উপর কম্বল ভিজে এমন ভারি হোরে

পোড়লো যে, তা আর সঙ্গে নেওয়া যায় না। নিকটে এমন কোন আড়া নেই যে বিশ্রাম করি। অগত্যা ভিজতে ভিজতেই চোল্তে হোলো। যদি একবার ঝুপঝাপ কোরে রৃষ্টি হয়ে থেমে যায়, তাকে পারা যায়; কিন্তু এ পার্কত্য রৃষ্টি, সে রকম নয় ত! থানিক ছঞ্চ রুষ্টি হোয়ে গোল—চারিদিকে বেশ ফরদা হোলো, একটু একটু রোদও উঠলো। কোথা থেকে হঠাৎ একথান ঘোলা মেঘ এসে আবার থানিক বর্গণ কোনে গোল—ঘেন সোহাগের অশ্রং। সে বেশ হাস্তে, হঠাৎ কি একটা কার ঘোল বা ঘোলি না—আমনি প্রবল অশ্রুবর্গও আরম্ভ হেটালা, মুদ্দেহ বা ত্রান্ত। সকালে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আমরা আট দশবার ভিজ্ল্ম, ভারি বিরক্ত বোধ হোতে লাগলো, ছই তিনটা চড়াই উংগ্রাই পার হব'ব সময় পা পিছলে ছই একবার পদ্শলনের সম্ভাবনাও বড় প্রবল হোয়ে উঠেছিল। স্থেব বিষয় খ্র

আজ সকাল হোতে আমাদের নৃতন পথ; ক্ষারচটি থেকে বের হোয়ে যারা যোশীমঠে যায়, তারা খানিক দূরে অগ্রসর কোন উপরের নথে ্রেনীমঠে প্রবেশ করে; আর যারা বরাবর বিরু এয়াগ আফে তাদের পথ নীচের দিক্ দিয়ে। আমরা বদরিনাথ দর্শনে আসবার সময় উপরের পথে যোশীমঠে গিয়েছিলুম এবং সেখান হোতে একটা প্রকাণ্ড উৎরাই দিয়ে বিফ্পুয়াগে নেমেছিলুম। এবার বিফ্পুয়াগের টানা সাকো পার হোয়ে আর চড়াইয়ে উঠলুম না; নীচের পথে বীরে ধীরে উঠতে লাগলুম। এ পথটা মন্দ নয়। খানিক দূর পর্যান্থ আক্রনন্দার খুব কাছে দিয়ে গিয়েছে; তার পর য়োশীমঠেব পথের সঙ্গে মিশ্বার জন্তে আতে আতে উপরে উঠিছে।

এ পথে একটা অতি হৃদর দৃশ্ম দেখলুম। বেলা প্রায় এগারটা। মেঘ কেটে গিয়েছে এবং স্থা পাহাড়ের অক্তরাল ছেড়ে উর্দ্ধে, অনেক দ্র উঠেছে; কিন্তু তথনও সমন্ত প্রকৃতি সিক্ত, তাতেই বোধ হক্ষে, अत्र तन। दन्नी रम्न नि। आमता भीत्त भीत्त श्रामान्य अदर्भ কোরেই দেপলুম একট গৃহত্বের মেয়ে শুলুরবাড়ী যাচ্ছে: বিবাহের পর েই তার প্রথম শশুরবাড়ী যাত্র। তথন আমোদ উৎসবের মধো িয়ে শুশুরালয়ে একদিন ছিল, আর আজ কত দিনের মত ঘরকর কোর্ছে যাচ্ছে। তাই তার মা, মাদি, বোন এবং নিতান্ত আপনার ভনের আয় পাডাপডদীরা এমে রাস্তার ধারে তাকে ঘিরে দাঁডিয়ে বিনায় দিছে। মেয়েদের কারও চোক দিয়ে জল পোড়ছে, কেউ তার হাতথানি ধোরে কত স্লেহের কথা বোল্ছে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার দব চেয়ে মধর বোধ হোলো, যে মেয়েট শশুরবাড়ী যাচেছ, তার কোলে একটী বছর সুয়ের ছোট ছেলে, অন্তুমান কোল্লম সে তার ছোট ভাই। ভাইটা কিছুতেই তার বগুরবাড়ী সমনোমুখ দিদির ্কাল ছাড়বে না। যতই সকলে তাকে সাগ্রহে ডাক্ছে, ততই সে তার দিদির ঘাডটা ছহাতে ধোরে বারে বারে মুখ ফিরুচ্ছে, বুঝি দে কত কালের মত তার দিদির মেহময় ক্রোড় হোতে নির্বাসিত হোতে বসেছে, তা ব্রতে পেরেই শিশু তার আজন্মের স্লেহাধিকার ত্যাগ কোৰ্ত্তে অনিজ্ঞা প্ৰকাশ কোষ্কে এবং অক্যান্ত ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একটা আগল বিপদের কল্পনা কোরে শোগর চক্ষু মেলে চেম্ব ব্রেছে ।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃষ্ঠ দেখতে লাগন্য। এ পর্ব্বতের উপর পাহাড়ে মেয়ের বিদায় দৃষ্ঠ, কিন্তু এই দৃষ্ঠ আমাদের প্রীতিরদিক মাতৃত্মি, বহুদ্রবর্ত্তী বঙ্গের একটা মৃহ্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়ে দিলে; দে যে বাঙ্গলা, আরে এ যে পশ্চিমদেশ তা আমরা ভূলে বাই, শুধু মনে হয় সেথানেও ধেমন মা ভাই, এথানেও তেমনি। ছই দেশের মধ্যে প্রভেদ বিশুর, কিন্তু ব্দর্য ও সেহের মধ্যে স্ক্রিউই অমর-সম্বদ্ধ

সংস্থাপিত। বৈদান্তিক ভাষা বোধ করি, এ সমন্ত বিষয় এমন গভীরভাবে চিন্তা করেন না, স্বভরাং মৃষ্ণ-ইদমে এই বিদায়-দৃষ্ঠ দেখ্ভি দেখে তিনি বিদ্যুপ কোরে বোলেন "আবার ভাব লাগ্লো বুঝি! পথে ঘাটে এ রক কারে ভাব লাগ্লে ত রাস্তা চলা যায় না।" আমি তার কথাই কোন উত্তর কিলম না - শুধু কঠোরদৃষ্টিতে একবার তার দিকে চেয়ে চোলতে লাগ্লম

আনার সঙ্গে । নাইটীও অগ্রসর হোলো, সেই নেয়েটী আনার আগে আগে যেতে লাগলো। যুবক দ্বী নিয়ে ঘরে যাচ্ছে, তার চিন্তা, আর কর্মনা এবং স্থা, প্রেম্বর্গচ্চত সন্মাদীর আন্নতাবীন নয়। সংসারের এই মোহবন্ধনই সোণার বাঁধন।

কুনারচটির আছেই ব্বকের বাছা, সে সন্ত্রীক বাছার দিকে গেল. আমরা চটিতে প্রবেশ কোলুম। এখনও অনেক বেলা আছে, কিন্তু আছ শরীর বড় অবসন্ন। তার উপর আবার ছবোগা আরম্ভ হোলো। কতকণ আকাশ বেশ পরিকার ছিল, ভয়ানক মেঘ কোরে পুনর্বার বৃষ্টি আরম্ভ হোলো। পর্বতপ্রান্তে এক অন্ধকার কোণে এক। পোড়ে কত সংটি মনে আস্তে লাগলো, শুধুই বোধ হোতে লাগলো—

"সংসার-স্রোত জাহ্বীসম বহ<sup>া</sup>দুরে গেচে সরিয়া, এ শুধু উষর বালুকা ধূসর মক্তরূপে আছে মরিয়া! নাহি কোন গতি, নাহি কোন গান; নাহি কোন কাজ, নাহিক প্রাণ; বে দে আভ্ত এক মহানির্কাণ আধার মুকুট পরিয়া!"

্রা জুন, মদলবার—অনেক বেলা থাকতে কুমারচটিতে পৌছন গিয়েছিল। চারিদিকে মেঘ খুব আঁধার কোরে এসেছিল বোলে বোধ হক্তিল, বুঝি আর বেলা নাই। থানিকক্ষণ ঝুপঝাপ বৃষ্টিবর্ধণের পরই মেঘ কেটে গেল, আকাশ পরিষার হলো, রোদ উঠলো। তথন মনে হোলো এখনও অনেক বেলা আছে। যদি বেরিয়ে পড়া যায় ত অনেক পথ এগিয়ে থাকা যাবে, স্বামীজির কাছে এই প্রস্তাব কোল্লম, তাতে তিনি বাজা হোলেন। আর দেরী কি ? অমনি লাঠি হাতে, ভিজে কম্বল ঘাড়ে নিয়ে চটি হোতে রওনা হওয়া গেল, কিন্তু দে পাহাডে রাস্তায় ८वनी जत या अबा इरला ना । एवं। शिका आकारण उरल १५८ला ; शाह रहत অন্তরাল হোতে অন্তমিত তপনের আলোতে যতক্ষণ বেশ পথ দেখ। েল আমরাচলতে লাগ্রম ! সন্ধার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে খুব মেঘ কোরে এল। আমরাও একটা ক্ষুদ্র চটিতে রাত্রের মত আশ্রয় নিলুম। ১টর নাম 'পাতালগঙ্গা'। বৰবিনাখে য'বার সময় আমবা এ চটিতে ভিলম না, এমন কি এটা তথন আমাদের নজুরেই পড়ে নি; হয় ত তথ্য এ চটিটার জন্ম হয় নি ৷ চটির নীচে দিয়ে যে ক্ষুত্রকালা বারণাটী বোষে যাত্তিল, তারই নাম অতুদারে এই চটির নাম পাতালগন্ধা হোয়েছে। পাতালগুলা স্তা স্তাই পাতালগুলা; রাস্তা থেকে খনেক নীচে নেমে তবে নদার কাছে আসা যায়। কিন্তু চ্টিওয়ালাদের জলের সন্ধানে নদী তীর পর্যান্ত যেতে হয় না : চটির গায়েই একটা ঝরণা আছে, তাতেই জল-কষ্ট নিবারণ হয়। এ দেশের চাট সকল দরত্ব হিসাবে নির্মিত হয় না, (प्रशास धत वैविवाद खिविधा, बात्रा युव निकटि अवः आध्राति। इति उदानात বাঢ়ীর যথানন্তব কাছে, দেইখানেই একটা চটি খোলা হয়। আমরা লক্ষ্য কোরে বেখেছি কোন জায়গায় দাত আট মাইল তফাতে একটা চটি, আবার কোথাও মাইলে মাইলে চটি: আর দে সকল চটিরই বা কি শোভা। তা নির্মাণ করবার জন্মে চটিওয়ালাকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না, খরচ পত্রও কিছু নেই বল্লেই হয়। গিরিরাজ হিমালয়ের কোলের মধ্যে হাজার হাজার গাছ রোয়েছে, তার তলে প্রচর লম্বা লম্বা ঘাদ। গোটা হত হ গাছের ডাল, আর বোঝা কত ঘাদ কেটে আনলে ঘণ্টা ছুয়ে-**८क अ म**र्था এ कथान 5 हे व घत दे छ दा वी हरत यात्र । आत रम हे भर्ग कू ही दि

আশ্রু নেবার জন্মে কত ঝডবুষ্টিম্মী অন্ধকার রাত্রিতে আমর। ব্যাকুল হোয়ে উঠেছি, তাও সব দিন অদৃষ্টে জুটে ওঠে নি।সেই পর্ণকুটীরে এদে আমরা যে রকম অকাতরে নিজা বেতুম, তা মনে হলে এখনও কাতর হোয়ে পডি। তথন কোন ভাবনা চিন্তা ছিল না, কেমন কোরে যে দিন-পাত হবে, দে কথাও মনে আদতো না, ভগবানের নাম নিয়ে সমস্ত দিন ঘুরে দারুণ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে চটিতে এসে পোড়তম, খাওয়া দাওয়া হোক না হোক, কমল গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়া যেতো, আর কোথা হোতে হাটের ঘুন, মাঠের ঘুন, জঙ্গলের ঘুন এদে চোকের পাতা আচ্ছন্ন কোরে কেলতো। কচিৎ দেই স্থাস্থপ্তির মধ্যে বাল্যের নিশ্চিন্ত জীবনের, যৌব-নের আবেশপূর্ণ স্থাস্বপ্নের কথা মনে পড়তো; কথন মনে হোতো, পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতার দেই ক্ষুদ্র বাসাবাটীতে একথান সতর্ঞ্চি বিছানো তক্তপোষের উপর শুয়ে নবীন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রকাণ্ডাকার স্টীক রঘুবংশধানাতে, না হয় চাম্ডা বালান বিরাটদেহে ছ ভরুম ওয়েব্টারের ডিকানারীতে মাথা রেখে নিদ্রা যাক্তি। ও হরি। জেগে দেথতম হিমা-লয়ের মধ্যে এক ভাঙ্গা চটিতে ছেঁডা কম্বল জডিয়ে দিবিব আর 🖂 শুয়ে আছি, মাথার নীচে একটা ঘাদের আঁটি। বৈদাদ্খটা বড় ব । নয় ভেবে মনে মনে ভারি হাসি আসতো।

পাতালগন্ধা চটিতে ঘর বেশী নেই, যাত্রীর সংখ্যাও নিতান্ত অন্ধ রু যাত্রীর মধ্যে আপাততঃ আমরা তিনটি প্রাণী এবং একটা বিপুলকার পাহাড়ী। আমরা যে ঘরে বাদা নিন্ম, দেই ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা লোক একধানা কন্ধলে মাথা হোতে পা পর্যান্ত সর্বধারীর জড়িয়ে পোড়ে রয়েছে দেখলুম। মনে হোলো হয় ত কোন পথখান্ত সন্ন্যাসী এই নিজ্জন কুটীরে সাধন ভজনের পরিবর্ত্তে নিদ্রাদেবীর উপাসনা কোছেন। আমরা ঘরের মধ্যে সোরগোল কল্লেই বিরক্ত হোমে তিনি হুছঙ্কারে উঠে বোদবেন। বাত্রিক আমাদের কথাবার্ত্তায় লোকটা উঠে

পোসলো, কিন্তু সে কোন সন্মাসী নয়, যোল সতের বংসর বয়সের একটি বালক। যোল সতের বংসর বয়স হোলে অনেকে দেখতে যুবকের মত হয়, কিন্তু ছেলেটিকে অনেক ছোট বোলে বোধ হলো; শরীর ভারি রোগা। বোধ হোলো, এখন ও সে রোগ ভোগ কছে। আমরা তার সদ্দে আলাগ কোর্তে লাগলুম, স্বামীজি তার কাছে বোসে গেলেন; মানাদের সন্ধী পাহাতী আহারের যোগাড় কোর্তে গেল।

আলাপ কোরে দেখনুম, ছেলেটী অন্ধ বিশুর বাঙ্গালা কথাও জানে, তবে বেশী বংঙ্গালা বলে না; কিন্তু দে খেটুছু বাঙ্গালা বলে তা বাঙ্গালীর উক্তারিত বাঙ্গালার মত, খোটাই ধরণের নহে। তার উচ্চারণ আমাদের মতই সহজ এবং সরল, কঠম্বর কোমল বিবাদগুত।

আমার মনে ঘোর সন্দেহ হোলো, এ হয় ত বাদালী; হয় ত কোন কারণে মা বাপের উপর রাগ কোরে, কি মা বাপ নেই, পরের কাছে উপেকা বা অনাদর পেয়ে অভিনান কোরে কোন যাত্রীর দলের সঙ্গে এ অঞ্চলে এসে পোড়েছে; তার পর অনাহারে, পথশ্রমে এবং রোগে রাস্ত ও জ্জ্জরিত হোয়ে এই নির্জ্জন পর্বতের নির্জ্জনতর প্রান্তে জীবন মধ্যাহের পূর্বেই অতর্কিত সদ্ধায় জীবন বিদ্ধানের জন্ম প্রস্তুত হোজে। একবার আমার জীবনের দপে তার জীবনের তুলনা কোরে দেশ ল্ম; সংসারে আমি সকল বন্ধন শৃত্য, এও কি তাই ? চল্তে চল্তে পথপ্রান্তে মৃত্যুকেই কি সে জীবনের শেষ ব্রত বোলে মনে কে রেছে ? আমার তায় জীবনের সমন্ত বাসনা, সমত্ত আশা এবং আকাজ্জাগুলিকে হালর হোতে একে একে থুলে নিয়ে,ননীস্রোচে ভাসিয়ে দিয়ে ত শৃত্যমনে তাকে সংসার ত্যাগ কোর্তে হয় নি ? তার প্রথ ও আমার প্রথ ক্রমন এক হোতে পারে না; তার এই নবীন জীবনের নৃতন উৎসাহ, অভিনব আশা, জ্বাগ্রত আকাজ্জা এবং প্রাব্যাপী উক্তাভিলাধ, সমন্ত পরিত্যাগ কেরে সে জীর্ব তীর গ্রহণ পূর্বক এক অনিষ্কিট্ট জীবনপথে অক্ষের তার চোল্তে আরম্ভ

কোরেছে। এমন কলাচ দেখতে পাওয়া যায়। আর যদি তার মার্প থাকে, তবে তাঁদের অজ কি কষ্ট ! অভিমানী বালক হয় ত আজ এই বোগশ্যায় গভীর যাতনার মধ্যে বুঝতে পাচ্ছে, এই পৃথিবীতে ঘাদের কেট নাই, তারা কি তুর্লাগা। জব ও উলবাময়ে কণ্ট পাচেচ, এমন সমহ ষদি স্নেহম্য়ী মা এসে একট গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, কোমলস্ক্রা ছোট ভগিনীটি এসে যদি তার পাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানির উপর ছটি করুণ চক্ষর কোমলদৃষ্টি স্থাপন কোরে বোলতে। "দাদা এখন কেমন আছ, তা হোলে হয় ত তার রোগ্যন্ত্রণা অর্দ্ধেক কমে যেতো। কিন্তু তার দিকে ভিত্তে চেয়ে যে একবার আহা বলে এমন লোকটী নাই। পুথিবীর এমন অংল। তার কাছে অন্ধকার এবং জীবজগতের হর্ষকাকলী বোধ করি তার কাছে একটা বিকট আওন দের মত বোধ হোচ্ছে। বালকের কথা ভেবে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হে:যে উঠ লো। তর তর কোরে তার সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে লাগলুম; সব কথ র ঠিক উত্তর পেল মন। তবে জানতে পাৰ্ম আজ ছদিন হোতে এখানে দে পোড়ে আছে, কত লে.ক যাচে আসচে, কিন্তু কেউ তাকে কোন কথাও জিজ্ঞাসা করে না সংস তু তিনটি টাকা ও অনা কয়েক পয়দা আছে; যখন একটু া থাকে, ছু প্রসার বুট ভাজানা হয় বহুকালের প্রস্তুত ধুলিপূর্ণ হুর্গন্ধময় পচা প্যাড়া কিনে ক্ষা শান্তি করে। উদরাময় ও জরের চমংকার পথা। অভা সম্বলের মধ্যে একথানি ছেড়া কম্বল, একটা কমণ্ডলু, আর একটা ছোট ঝুলি, তার মধ্যে হয়ত হু চারিখানি ছেড়। কাপড় থাক্তে পারে: সেটা आत अक्रमसान कता पत्रकात मतन दशाला ना। इत्नि है रेताकी अ आतन, ন্লুম দে অম্বালা স্বুলে এন্ট্রেন্স পর্যন্ত পোড়েছিল, পরীক্ষাও দেয়েছিল, কিন্তু পাশ কোর্ত্তে পারে নি। আমি একবার সন্দেহাকুল চক্ষে তার मिटक (**५१३ (मथ्नुम, अन्**रिक्त (कन शास वाड़ी (इर्ड शानिस आरम নি ত ্ আনি তাকে এনটে সের পাঠাপুতকসম্বন্ধে প্রশ্ন কোলুম, তাতে

সূত্র সকল বইএর নাম বোলে পঞ্চাব বিশ্ববিতালয়ের তা পাঠ্য কি না. তা আমি তথন ঠিক জানতম না: তবে দে দকল বই আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠিতেশীভুক্ত বটে। The Book of Worthies ক্রমন পঞ্জাব বিশ্বতালয়ের এনটে লের পাঠ্য ছিল বোলে আমার মনে ২৪ না, তবে ১০৮৮ দালে ঐ বই কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের এনটে কের হল নির্বাচিত হোয়েছিল: স্থতরাং বালকটী বাঙ্গালী বোলে আমার গুলেহ দটতর হোলো: এমন সময় দে কি কাজের জন্তে কটারের বাহিরে ্রাল। আমি স্বামীজিকে আমার সন্দেহের কথা জ্ঞাপন কোল্ম। তিনি িকঞিং আবেগের সঙ্গে উত্তর কোল্লেন, ঠিক ও বাঙ্গালী, তাতে আর দলের নেই, আমাদের কাছে নিশ্চর্য্থ সমস্ত কথা গোপন কোচ্ছে। ্তলেটি বাহির হোতে আবার ভিতরে এদে বোগলো: সামীজি তার নাড়ী পরীক্ষা কোরে বোল্লেন, তথনও খুব জর আছে, উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রীর কম নয় : স্বামীজি বালকের মথের উপর তীত্র দৃষ্টি রেলে তাকে আমাদের শনেহের কথা বোল্লেন। কিন্তু সে যে বাঙ্গালী তা কিছুতেই স্বীকার কোলে না; সে বোলে অম্বালাতেই তার বাড়ী; মা বাপ কলেরায় মারা গছে, একটা মাত্র ভগিনী আছে, সেও শশুরগুছে। মনের জুংগে সে গৃহতাাগ কোরেচে: বাজীতে যখন কেউ নেই, তখন পাহাড় প্রতিই তার বাড়ী, তার কাছে ঘর বাড়ী, জন্দল দব দ্যান। সে বান্ধালী নর, একথা প্রমাণের জ্বেল দেবিন্তর চেষ্টা কোলে. এবং তার দেই চেষ্টা দেখে আমাদের আরও মনে হোলে। এ নিশ্চয়ই বান্ধালী, কোন বিশেষ কারণে আত্মগোপন কোচ্চে। আমি শেষে তাকে বোল্লম দে যদি বাড়ী হোতে রাগ কোরে এদে থাকে, তবে আমরা তাকে আবার বাড়ী পৌছে দিতে প্রস্তুত আছি, আর যদি দে একান্তই বাঙী ফিরে যেতে নাচায় তা হোলে সে আমাদের সঙ্গে ধেতে পারে। দেরাদুনে ফিরে গিয়ে যা হয় ভার জন্ত কর যাবে। দে আমার এ কথার কোন স্পই উত্তর না দিয়ে বোলে

"আপন্তা কেন আমাকে বাঙ্গালী মনে কোচ্ছেন ্লীয় যে সকল বাঙ্গালী বাব আছেন, তাঁদের কাছেই আমি বাঙ্গালা শিথেছি;" তার এ কংার উত্তর দেওয়া আবশ্চক বোধ কোল্ল ম না। আমাদের পাহাডী সঞ্চী এমন সময় এদে থবর দিলে যে, আমাদের থাবার প্রস্তুত। বালকটাতে জিজ্ঞাদা করার দে বোল্লে তার অত্যন্ত ক্ষুধা হোয়েছে, কাজেই আম'দের জত্যে প্রস্তুত থাদ্য দ্রব্যের অংশ তাকে দেওয়া গেল; সে থাদ টা কি শুনবেন ? মোটা মোটা আধ পোড়া কটা আর থোসাওয়ালা কলায়ের ডাল। ১০০ ডিগ্রী জর ও উদরাময়গ্রস্ত রোগীকে যনি দেশে এই বক্স পথা দেওয়া হোতো তা হোলে আমরা নিশ্চয়ই Cu ble homicide not amounting to murder এই অভিযোগে শে ায়রা সোপ্র হোত্ম; কিন্তু এই পর্বতের মধ্যে এ ছাড়া আর অন্ত মিলবে ? রাত্রে বালকটি ছ তিন বার উঠে বাইরে গেল, ত দের ভয় হোল ব্ঝি আজই দে পেটের ব্যায়রামে মারা ধায় ৷ যে প্র তাতে ভয় হবারই কথা, কিন্তু ছেলেটা বোল্লে, তার অবস্থা ক ভাল এমন পরিপক ভাল কটা বহুদিন তার অদৃষ্টে জোটে নি: নি ক্রেই স্থে যা পারতো তাই বানিয়ে নিতো। আমরা বুঝলুম, এ "বিষ 🚈 বিষমৌষধম" অর্থাৎ ইংরেজী কথায় হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎদা হোয়েছে, ভরদা করি ভামার ডাভার বন্ধরা এ ঔষধের সমর্থন বোরবেন: নিদ্রায় অনিদ্রায় কোন বক্ষে বাত্তি কেটে গেল।

তরা জুন, বুধবার—খুব ভোরে পাতালগন্ধা চটি ত্যাগ কোল্লম। ছেলেটি আমাদের সঙ্গে সন্ধে চোলতে লাগলো। তাকে নিয়ে আমাদের কিছু অস্থাবিধা হোলো, কিন্তু দেদিকে দৃক্পাত না কোরে তার সঙ্গে অভি আত্তে আতে গোলতে লাগলুম। তার শরীর মোটেই চলবার মত নয়; এদিকে তার জন্তে পাতালগদায় ছ তিন দিন বোদে থাকাও অসম্ভব, হুত্রা বীরে ধীরে অগ্রসর হুত্রাই সন্ধৃত বোলে বোধ হোলো। চটি

্রাগ করবার আগে স্থির করা গেল যে, আজ যে রকমেই হোক ছুপুরের সংস্কৃতিতে এদে আহারদি কোরতে হবে।

ভূপুরের সময় পিপুলকুঠিতে এসে পৌছন গেল। ছেলেটি সঙ্গে না সকলে আমরা বেলা দশটার মধ্যেই এখানে এসে উপস্থিত হেতো পার্ভুম; কিন্তু তা আর ঘোটে ওঠে নি। আধু মাইল চলি, আর একটা গাছের ছারা কি ঝরণার কাছে এসে বিদি। ঝরণা দেগলেই ছেলেটা বোদতে চার, অঞ্চলি পুরে জলপান করে, একটু বিশ্রাম কর্বার পর উঠে ধীরে ধীরে জোলতে আরম্ভ করে।

পিপুলকুঠিতে আমাদের সেই পূর্ব্বকার চটিতেই বাসা করা গেল। কিন্তু আজ পিপুলকুঠির ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখনুম। গতরাতে এখানকার একজন বেণিয়ার দোকানে চুরী হোয়ে গিয়েছে। নগদ টাকা এবং দোনারপার গহনা প্রভৃতিতে অনেক টাকা গিয়েছে। চোর মশায় কি উপায়ে গুহপ্রবেশ কোরে এই সাধ অনুষ্ঠানে কুতকার্য্য হোয়েছেন, তাকেউ ঠিক কোর্ত্তে পারে নি কিন্তু তিনি যে ব্যাল সমেত দর্জা খুলে বেরিয়ে গেছেন, তা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। লালসালার থানায় থবর পাঠান হোয়েছে, ত এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিসের লোক এসে উপস্থিত হবে, স্তরাং বাজারের লোক কিছ ভীত ও ব্যস্ত হোমে পোড়েছে। আমর। পূর্ববারে যে দোকান ঘরে আড্ডা নিয়েছিলম, তার সম্মুখেই এই বেণিয়ার দোকান; কাবো প্রতিসন্দেহ হয় কিনা জিজ্ঞাসা করাই সে বোলে কাকে সে সন্দেহ কোরবে ? তার ত কোন 'গুষমন' নেই, কারো সে কথন অনিষ্টকরে না; কেন যে তার সর্বনাশ হোলো, বিধাতাই জানেন; এই বোলে বেচারী কাঁদতে লাগলো। দোকানে কোন চাকর আছে কি না জিজ্ঞাদা করায় জানতে পারলুম, তুইজন চাকর দোকানের মধ্যেই থাকে; বেণিয়া নিজে থাকে না, সপরিবারে দোকানের উপরতালার থাকে। বেণিয়ার আর কোন ভাই নেই, ছেলেপিলে গুলি সকলেই ছোট।

বেলা প্রায় টোর স্ময় ছুই তিন জন লালপাগড়ি কনেইবল সংস্থানিয়ে পুলিশের জনাদার সাহেব সেখানে এমে উপস্থিত হোলেন। আমরা আমাদের চাইর মধাে বােদে জানালা দিয়ে জনাদার সাহেবের কাণ্ড-কার্বখানা দেখতে লাগল্ম। মনে করেছিল্ম, জনাদার এসেই চ্রীর তদারক আরম্ভ কোর্বেন, কিন্ধু তাঁর সে রকম ভাব কিছুই দেখা গেল না। ঘোড়া হাতে নেমেই জিজ্ঞানা করা হোলো, কোপায় তাঁর বাসা দেওঘা হো এবং ত পরিকার পাঞ্জন্ম কি না। কথার ভাব বােদ হোলো, মেজাজ্টা বড় গরম! জনাদার সাহেব একে সরকারী লােক, তার উপর সরকারী কা জ এসেছেন, সত্রাং তাঁর কেন্দানীতে ক্ষ্ম শাক্ত বােজার সশ্ধিত হােমে উঠিলা; বখন কার মাথা যায় তার ঠিক নেই।

যে বাসাটা ক্ষমানার সাহেবের জন্তে ঠিক করা হোয়েছিল, গর্ভাগাক্রমে তা তাঁব পছন্দ হোলো না। তিনি গন্তীর মুখে এবং তাবি রাগ কোরে আমানের চটির পশো অর একটা বাঙীর বারাওার একটা চারপায়ার উপর বোশে পোণালেন। বেণিয়া তার সকল কট ভূলে হাজ্মমুখে প্রচুর উপহারের সঙ্গে ক্ষানার মহাশয়ের অভার্থনা কোর্তে পশরে নি' এই তার অপরাধ, এবং এই অপরাধের জন্তে তিনি কনেষ্ট্রকল শেত হোয়ে ভর্জন গর্জন পূর্বক বোল্তে লাগ্লেন যে, চুরীর কথা সমন্ত মিথাা, এই শঠ বেণিয়া অনর্থক সরকারকে হায়রাণ করবার জাত চুরীর এজাহার দিয়েছে, বাজারের লোকেরও এতে যোগ আছে। শুনে বাজারেরর লোক আতদ্ধে আছেই হোয়ে পোড়লো। জমানারকে শাস্ত করবার জন্তে অবিলম্বে তার সন্মুখে স্তৃপাকারে খাজান্তব্যের অর্গা এনে হাজির করা হোলো। নানা রকমের জিনিদ, এতই বেশী যে, জমানার সাহেব স্ব্রোজী মিলে তিন দিনেও তা উদরস্থ কোর্তে পারেন না। এই উপহা স্তৃপ দেখে হাকিম সাহেবের মেঞাছটা একটু নরম হোলো; তিনি আয়াস স্বীকার কোরে তথন ব্যপানে যানানিবেশ কোলেন। ধ্যপান শেষ হোলে বোর

করি চুরির কথাটা তাঁর মনে পড়লো। তিনি নিকটন্থ লোকগুলির দিকে েছে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কোন দোকানে চুরী হোয়েছে।" দশ বার জন লোক এক সঙ্গে তাঁর কথার জবাব দিল। বেণিয়া কাঁদতে কাঁদতে এদে তার দর্বনাশ হোয়েছে এই কথা 'আরজ' কোর্ত্তে যাছিল, এমন সময় জ্মাদারে লাহেব হুজার দিয়ে উঠ,লেন 'বাস, চুপ'';—হুতভাগ্য বেণিয়া, সঙ্গে সজে সাত আট জন লোকানী এই ভুঞ্চার শব্দে বিচলিত হয়ে দশ হাত তফাতে সোরে দাঁড়ালো। হায়। এই দুর পার্বতাপ্রদেশ, এখানেও সেই 'বঙ্গীয় পুলিশের' অভিন্ন মুর্ত্তি; তেমনি কর্কশ এবং কঠোর। ইহারাই আবার হুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর্তা। ব্রি পুলিশ সর্ক্রেই সমান। হঠা: একটা কঠিন ভুকুমজারি হোলো। জমাদার সাহেব ভুকুম দিলেন যে, আজ বাজারে দোকানদার কি 'নুদাফির'লোক্যত আছে, চুরীর তদন্ত ্রেষ না হওয়া পর্যান্ত কেহই স্থানান্তরে থেতে পার্বে না। অ মাদের উওয়ালা মনে করেছিল, আমর। বুঝি জমাদার সাহেবের এই কঠিন आरम्भ खन्ट भारे नि, जारे तम आभारमत कार्छ अरम मःवीम मिरन रय গাল্ল আমর। পিপুলকুঠিতে বন্দী; চুরার তদত্ত শেষ না হোলে আমরা খানান্তরে যেতে পাঞ্চিনে। স্বামীন্ধী বল্লেন, 'স্থাংবাদ বটে। একেই ্লে উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা।" যে ভাবে জমাদার সাহেব গদন্ত আরম্ভ কোরেছেন, তাতে তদন্ত শেষ হওয়া পর্যান্ত যদি এখানে মপেক্ষা কোরতে হয়, ত ইংরাজী মাসের এ কটা দিন এখানেই কাটিয়ে ্যতে হবে। যা হোক, যা হয় করা যাবে ভেবে আমরা আহংবাদিতে নন: मংযোগ কল্প। এ দিকে জমাদার সাহেব যোড়শ-উপচারে আহার সম্পন্ন কোরে নিজাদেবীর উপাসনায় প্রবুত হ'লেন। বেলা তিনটের পর মামরা চটি ত্যাগ করা মনস্থ কলুম; কিন্তু জমাদার সাহেবের কঠোর হুকুম লক্ষন কর্লে পাছে বিপদে পড়তে হয়, এই ভেবে একটা উপায় স্থির করা আবশ্যক বোলে বোধ হলো।

জমাদার সাহেব তথন নিশ্চিম্ব মনে গাঢ় নিলায় অভিভূত; দোকানদারেরা কেহ কেহ দার প্রাস্তে বসে ভ্জুরের নিম্রাভক্ষের প্রতীক্ষা কছে।
আমর। কি করি, তাই ভাবতে লাগ্নুম। স্বামীন্ধী বলেন, জমাদার
সাহেবকে বলে চলে যাওয়াই ভাল; কিন্তু কে সে ভারটা গ্রহণ কর্বে ?
একটু গুছিয়ে কথাগুলো বলা চাই, এবং আবশ্যক হলে ভয় দেখান ও
কর্ত্ববাহবে। এই রকম অনিম্রে আমা অপেক্ষা স্বামীন্ধী পটু নহেন,
স্বতরাং আমি এ দৌত্য-কার্য্য গ্রহণে সম্বত হলুম।

জমাদার দাহেবের আড্ডায় হাজির হয়ে দেপলুম, দাহেব ঘোরতর नामिकागर्জन दकारत निजा याट्यन ; करनश्चेत्रता निकर्ते हे वरम आह्य। আমি একজন কনেষ্টবলকে বল্ন যে, প্রভুকে একবার জাগান দরকার---বিশেষ কাজ আছে। কনেষ্টবলের কাণে বোধ করি এ রকম অন্তত কথা আর কথনও প্রবেশ করে নি: ঘুমন্ত জমাদারকে জাগান, আর ঘুমস্ত বাঘের গায়ে খোঁচা মারা, এ তারা একই রকম জঃদাহদের কান্ধ বলে মনে করে, স্বতরাং অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমিও নাছোডবানা; পুনর্বার তাকে এ কথা হল হলো, এবার কনেষ্টবল সাহেব ক্রকটিভঙ্গে আমার দিকে চাইলে, ত্র হছবের নিপ্রভিদ্ধ হয়, এই ভয়ে ছকার দিয়ে উঠাতে পালে না। আমি দেখ-লুম এ এক বিষম সমস্তা। শেষে খুব চেঁচিয়ে কখা কইতে লাগলুম, অভিপ্রায় আমার গ্লার আওয়াজে জমাদার সাহেবের নিদ্রভঙ্গ হোক। ফলেও তাই হলো; আমার কণ্ঠম্বরে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলে তিনি চক্ রক্তবর্ণ-করে বল্পেন "কোন চিল্লাত। হায় ?" সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। সম্মুখেই আমাকে দেখে ভারি গরম হয়ে কর্কশন্বরে জিজ্ঞাসা কর্লেন "ক্যা মাস্কতা ?" অনেক দিন এ দেশে থেকে পুলিশের লোকের চরিত্র স**দত্তে আমার অনেকথানি অভিজ্ঞ**তা জরোছে। এরা প্রবলের কাছে त्मध्यावक, किन्न वर्कतला वाष । श्रुवताः क्रमानात माट्य 'का। मान्छ।' লবামাত্র আমিও তেমনি স্থবে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কলুম।
নামরা যে তথনই চলে যেতে চাই, কোথা হতে এসেছি, কোথা
াব, আমরা কজন আছি, সমন্ত তাঁকে খুলে বলা হলো। তিনি
'আবি নেহি হোগা" বলে ফরদির নলে মুখ লাগালেন। আমে দেশলুম,
াহজে কাথা দিদ্ধির সম্ভাবনা নেই; তখন আর একটু চড়া মেজাজে
াবেল্লী ও হিন্দুখানীতে মিশিয়ে কথা বলতে আরম্ভ কলুম। তাকে
সাজাস্ত্রিজ জানিয়ে দিলুম যে, সে যদি আর এক দণ্ডও আমাদের
নাট্কে রাখে, তবে তার মন্তক ভক্ষণের স্বর্বহা কববো। বাকায়
কাথাও কোন পুলিশের লোক কোনও রকম কুব্যবহার কর্লে তখনই
নিম্পেক্টরের জানামর ভার আমার উপর্লাছে; ইনেম্পেক্টরের সঞ্চে
য আমার বন্ধুতা আছে সে কথাও তাকে জানিয়ে দিলুম, এবং আজ কয়
দম হলো, কর্ণপ্রাগে তাঁর সক্ষে আমার সাকাহ হয়েছে, তাও বর্ম।
ন্যাদার যে ভাবে চুরীর তদপ্ত করেন, আমি তা দেখে যাক্তি; এ কথা
গ্রাপন থাকবে না।

আমার কথা গুনে লোকটা একদম নরম হয়ে গেল। কাপুরুষদের
বিশেষস্থ এই যে, তারা প্রথমে মুথে যতুই তজ্জন করুক না কেন, কিন্ত
থ্যের কোন কারণ উপস্থিত হলেই একেবারে পৃষ্ঠভন্ধ দেয়। এ ক্ষেত্রেও
থাই হলো। জমাদার সাহেব ফরসি ছেড়ে আমাদের সঙ্গে ভন্তাগাল।
বারস্ত কর্লেন এবং আমাদের প্রতি আদেশ দিলেন যে, আমর।
বান ইনেম্পেক্টরের জানিত লোক এবং ইনেম্পেক্টরের সঙ্গে কিঞিৎ
ব্রাও আছে, তখন আমরা "চোটা কি ডাকু" হ'তে পারি নে,
বামরা যুখন ইচ্ছোচটি তাগে কর্তে পারি। অনেকেই স্ক্রাসীর সাক্ত নিয়ে
ধরী ডাকাতি কোরে বেড়ায় বলে, সকলের প্রতি তাকে প্রিস্কোচিত
বিশ্বভাব প্রকাশ কর্তে হয় এবং ইহা তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার
করা আমরা যদি থানিক আগে আত্মপ্রকাশ কন্তম, তা হলে ভাত

তাঁকে বাধা হয়ে এ রকম রুচ্চা প্রকাশ কর্তে হতো না। তিনি আরও প্রকাশ কর্লেন যে, চুরীর তদন্ত তিনি আনেক আগে আরছ কর্তেন, কিন্তু আজ তাঁহার "তবিষ্বত আজো নেহি" তাই কিঞ্চি বিশামের পর তদন্ত আরম্ভ করা মনত্ব করেছেন, এতে সরকারী কাজের কোন কতির সন্তাবনা নেই। আর আমি এসকল কথা যেন ইনেম্পেক-টরের গোচর না করি। হাজাম্যে তাকে অভ্যাদান কোরে চটি তাাগ কর্বার উদ্যোগকর্তে লাগলুম, জমানার সাহেবও তদন্ত আরম্ভ কোর্লেন

দেই এক বাজ'র পাহাডী লোকের মধ্যে দারোগা সাহেবকে খুব পানিকটে অপদম্ব কোরে আমর। চ'ট ত্যাগ কল্লম: বলা বাছলা তথন মনে মনে প্রচর আত্মপ্রসাদ লাভ করা গিয়েছিল এবং দারোগার দর্প চূর্ণ করবার দক্ষণ তার পরেও কিছু ক্ষোভের কারণ জ্বায় নি. তবে মনট। বিশেষ প্রসন্ন ছিল নাঃ থানার দারোগা মফঃস্বলের স্ক্রিই যমের এক একটী আধুনিক সংস্করণ; কনেইবলগুলা যমদৃত; কিন্তু সে কালের ষম ও যমদৃত্তের সঙ্গে একালের দারোগা এবং কনেষ্টবলদের অনেক বিষয়ে পার্থকা দেখা যায়। দারোগা সাহেবদের হাতে যমের ভাষ ুান রক্ষ দ্রু না থাকলেও তাঁদের দোর্দ্ধি প্রতাপে মুক্তম্বলবাস নেগের সুশ্বিত থাকতে হয়, এবং যদিও ধমদুত দিগের শেল, শূল, মুষল, মুদগর ও পাশ একালে লৌহনিশ্বিত হাতকড়া ও ফলনামক অনতিদীর্ঘ কাল্দতে পরিণত হয়েছে তথাপি সাহদপুর্বাক বলা যায় যে, যম ও যমদৃতের হাতে অন্তত সাধুদিগের কোন আশ্র। ছিল না, কিন্তু পুলিশের হাতে সাধু অদ্ কারও রুদা নেই: অত্এব এ রুক্ন ক্ষমতাশালী দারোগা সাহেব ত হাতার মধ্যে একজন নগ্লপদ, রুক্ষকেশ, কম্বলধারী মুস্ফির সন্ন্যাসী কাছে এরপভাবে অপদস্থ হয়ে এবং তাঁর অমোঘ ছকুম ফিরিয়ে নিতে বাং হুরে সাধারণের সম্মুখে যে গৌরব হতে বঞ্চিত হলেন, তাঁর সেই হুঃ গৌরব পুনক্ষার ক্রতে তাঁকে: অনেক হয়রাণ হতে হবে এবং আমাদে

নোধে হয় ত অনেক নির্দোষী বেচারা তাঁর হাতে অনেক ধন্ত্রণা সহ করবে। অনেক অসাধু লোকের এ রকম স্বভাব যে, যদি তারা নিজের কুক্ষের জন্তে কারও কাছে নিগ্রহ ভোগ করে, তা হলে আর পাচটা নিরীহ লোককে নিগ্রীত কর্তে না পাবলে তারা কিছুতেই শান্তি পায় না; যতক্ষণ সে রকম কোন স্থবিধা না পার, ততক্ষণ মনে করে তার অপমানটা স্থানতে অনাদায় থেকে গোল।

এই দকল কথা ভাবতে ভাবতে এবং তংসম্বন্ধে বৈদান্তিক ভাষা ও থামীজীর সঙ্গে রহস্থালাপ করতে করতে আমরা অপরাহে পর্কতগাত্তর मकीर्ग भव बदत हलाउँ लाग तुम । ज्यम ६ पूर्व । व्यस व्याप वि : पूर्व র্দর পাহাড়ের অস্তরালে থানিকটে চলে পড়েছিল, এবং তার লাল আভা পার্বত্য গাছপালার উপর দিয়ে আকাশের অনেক দুর প্রাও ছড়িয়ে পড়েছিল। অল্পকণ পরে আকাশের পশ্চিম দিগন্তে একটু মেঘ দেখতে পেলুম, স্থাতের পুরের নীল আকাশের গোহতাভ প্রদেশের অতি উদ্ধে ছই একটা কালো পাগা থেমন ছোট দেখায়, তেমনি ক্ষত্ৰ একগণ্ড মেঘ,—ক্রমে মেঘগানি বড় হতে লাগলো, শেষে মোড় খুরে দেখি সম্মুথে পাহাড়ের উপর মেঘের দল সার বেঁধে দাভ়িয়ে গেছে; বোধ ইল যেন তারা পরামর্শবদ্ধ হয়ে কোন আগন্তুক শক্রের প্রতীক্ষা কচ্ছে. আমরা বৃষ্টির জত্তে প্রস্তুত ছিল্ম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তুগম, দীর্ঘ পথের উপর সহদা এ রকম ঘনঘটা দেখে মনটা বড় অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো, ভাবলুম আর যাই হোক দারোগার শাপটা হাতে হাতে ফলে গেল। দেখছি কলিযুগেরও কিছু মাহাত্ম্য আছে ; সভ্যযুগে শুনেছি ব্রাহ্মণ যোগা ঋষির শাপে অগ্নিবর্ষণ হতো, ব্রদ্ধতেজে অভিশপ্ত ব্যক্তি দক্ষ হয়ে যেতে: আর এই কলির শেষে মুদলমান দারোগার শাপে বুঝি অজ্ঞ বুষ্টিধারাখ আমরা ভেদে যাই। এখন কোথায় আত্রয় নেওয়া যায়, এই চিস্তাহ মন वाक्ष इस छेर्टा।

'কম এখানে আশ্রয় জটানও বড় সহজ কথা নয়। এ সহর অঞ্চলের পথ নয় যে, ঝডবৃষ্টির উপক্রম দেখলে কোন বাড়ীর হারে আশ্রয় নেব: একবার পথে বেরুলে সহজে গ্রাম নজরে পড়ে না. যদি চুই বা চারি কোশ অন্তর এক আবধান গ্রাম দেখা যায়, সে গ্রাম আর কিছুই নঃ পাঁচ সাত কি বড জোর দশ থানি কটীরের সুমৃষ্টি মাতা। গোটাকতক মহিষ, ছাগুল আর জনকতক স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদের ছেলে মেয়ে এই গ্রামের অধিবাদী। যে কয়থান কটীর, তা হয় ত তাদের নিজের ব্যবহারের জন্মই ধথেষ্ট নয়। এই পথে চোলতে চোলতে অনেক সময় বিপদে পোড়ে এ রকম গ্রামে গৃহস্তের ঘরে আশ্রয় নিতে হোয়েছে, কিন্তু ঘরে আশ্রম নিয়ে সমস্ত রাত্রি বাহিরেই কাটিয়েছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে: একবার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করা হোয়েছিল যে, সে এতটাপথ কি রকম কোরে এল, তাতে সেলোকটা উত্তর কোরেছিল যে. "নৌকাতেই এসেছি, তবে দমন্ত রাস্তাটা গুণ টেনে। আমাদের এ পার্ব্বত্য আশ্রম ও ঠিক সেই রক্ষের : গৃহস্থের ঘরে আশ্রম পাওয়া গিয়েছিল বটে. কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনাবৃত আকাশতলেই কটিাতে হোয়েছে। ্রুউ মনে কোরবেন না যে, আমি গ্রামণাসীদের আতিথেয়তার দো । ৰজি, তার। বাক্ষবিকই অতান্ত আতিথেয়। পার্কতা গৃহস্ত চুর্গম হিমালয়ের নিভূত ব্রুকর মধ্যে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, তাই অনেক যাত্রীর প্রাণরক্ষা ২য়। বান্ধবিক যদিও তার। গরিব এবং কায়কেশে পর্বতে বিদীর্ণ কোরে যে মৃষ্টিমেয় গম বা ভুটা সংগ্রহ করে তারই তিনখানা কটির একখানা ক্ষ্পিত অতিথিকে দিতে কিছুমাত্র কাতর হয় না; এবং অতিথির প্রতি তাদের থে ষত্ন ও আগ্রহ, তা অপাধিব। কিন্তু পরের জন্ম তারা নৃতন কোরে ঘর বেঁধে রাখতে পারে না: আর পাহাডের গারে বৈঠকখানা তৈয়েরী করবার মত জামও মেলে না। অনেক খুঁজে পাহাডের যেখানে দামান্ত একট চাষের উপযুক্ত জায়গা পায়, তারই এক কোণে ছুই প্রাচ ঘর গুহস্থ ছোট চোট কুটীর তৈথেরী করে, বাকি জমিটা চাষ করে। কাজেই অতিথির মাথা রাথবার মত স্থান কথন মেলে, কথন মেলে না। যা হোক আমাদের সন্মথে ত আপাততঃ বৃষ্টি উপস্থিত, ঝড় হওয়াও আশ্চয়া নয়। তিনটী প্রাণী ্যার তুফান মাথায় কোরে চোলেছি, এক একবার আকাশের দিকে চাচ্ছি আর অগ্রসর হোচ্ছি। কিছু লক্ষ্য নেই,তবু ব্যস্ত সমস্ত হোয়েছুটে চোলছি,— কথাটা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমর। কেউ নির্ব্বাক হোয়ে চলছি নে। দারো-গার দঙ্গে আমার যে কথান্তর হোয়েছিল তাহ। লক্ষ্য কোরে বৈদান্তিক ভাষা উল্লেখ কোলেন যে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা সাধ সন্মাসী মান্থবের উচিত নয়, তাতে প্রত্যবায় আছে। তাঁর মত নৈয়ায়িক প্রবর যে, এই শব্দ বিত্যাদের মধ্য হইতে 'অকারণ' কথাটা অনায়াদে বাদ দিলেন,দে জন্মে তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার প্রলোভনটা সংবরণ বরা দায় হোলো। আমি সবে গৌরচন্দ্রিকা ফেদে বিষম একটা তর্কজাল বিস্তার কোরবো এবং সেই অবসরে অনেক দূর নিভাবনায় যাওয়া যাবে ঠিক কোরেছি, এমন সময় স্বামীজী আমাদের ভেকে বোলেন সম্বাথে একটা ভ্যানক ঝড উঠেছে: সময় থাকতে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার, আর তর্ক করবার সময় নাই! সামীজী আমাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন, এক মিনিটের মধ্যে বাড আমাদের উপর এসে পড়লো। স্বামীদ্ধী তৎক্ষণাং পাহাডে ঠেম দিহৈ বোদে পোড়লেন। প্রবল বাতাদে কতকগুলো পাতা উড়ে স্বামীজীকে ছেয়ে ফেলে: তিনি ব্যতিবাত হোয়ে পোডলেন কিন্তু দেখলম বৈদা-স্তিক ভায়। তর্ক কোরতে বিশেষ মজবুদ হোলেও তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিট। আমার চেয়ে অনেক বেশী। তিনি অন্ত উপায় না দেখে এবং বেশী কিছ বিবেচনা না কোরে আমাকে কোলের মধ্যে চেপে ধোরে রাস্তার পাশে উচ হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি তার শরীরের নীচে পোড়ে রইলুম; তিনি তাঁর বিপুল শরীর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাণ্লেন। বাতাসটা আমাদের উপর দিয়ে এত জোরে বোয়ে গেল, এবং আমাদের এমন

নাড়া দিলে যে, বোধ হোলো যেন দেই দত্তেই আমাদের হজনকে উড়িছে নিয়ে পথের পাশে গভীর থাদের মধ্যে ফেলে দেবে ; কিন্তু দেখগুম, বৈদা-থিকের শরীরে অসাধারণ বল। সেই প্রবল বাঞ্চাবাতটা তিনি অকাতরে সহু কোল্লেন। আমাদের নাক মুখের ভিতরে যে কত ছাইভন্ম প্রবেশ कांत्राला जात (भव (नहें। वाजार होतल शाल आमता हिए प्रमुम, গাছের পাত। গুলো কাঁকর আর রাস্তার ছোট ছোট পাথরের মধ্যে আমর। সমাহিত হোয়েছি। তুজনেই গা ঝেড়ে উঠ্লুম, উঠে দেখি বৈদাস্তিক ভাষার পিট জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে, এবং সেখান হোতে অল অল্প রক্ত পোডছে: পাঁচ সাত জায়ীগায় ছড়ে গিয়েছে। বড় বড় কাঁকর থুব জোরে এদে পিঠে লাগাতেই এ রকম হোয়েছে। আমার কোন ক্ষতি হয় নি, শুধু এক ধর দম আট্কে গিয়েছিল। ঝড় রৃষ্টির সময় পক্ষী-মাতা ধেমন তার কুজ, অসহায় শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার হৃদয়ের সমস্ত ক্লেহ ও যতু এবং স্থকোমল প্রসারিত পক্ষপুট দিয়ে ব্যাকুল আবে-গের সঙ্গে চেকে রাথে, আজ্ব এই ঘোর বাঞ্চাবাতের মধ্যে বৈদান্তিকও তেমনি নিজের শারীরিক কট্ট উপেক্ষা কোরে শরীর দিয়ে আমাকে বক্ষা কোরেছেন: নিজের যে কষ্ট হোয়েছে,সে দিকে একটকুও লক্ষ্য নেই। আমার শ্রীরে যে আঘাত লাগে নি এতেই তাঁর মহানন: বৈদাধিকের সহদয়তা. মহত্ত এবং আমার প্রতি করুণস্নেহ দেখে স্বতই আমারহান্য কৃতজ্ঞতা রুসে ভিজে গোল। বিপদের সময় ভিন্ন যে মান্ত্য চেনা যায় না. বিপদই মান্ত্যের ক্ষি পাথর, তা তখন বুঝতে পারনুম। এই সংসারবিরাগী, ওদহদয়, তর্ক-প্রিয় প্রুষ ভাষী বৈদান্তিকের সঙ্গে অনেক দিন হোতেই একত্র ঘুরে বেড়াঠি। শরীর শক্ত, মাতুষ প্রকাণ্ড উচু, মাথার চুলগুলো আবড়া খাবড়া, ঠিক খেজুর গাছের মত; মনে হোতো এর মধ্যে শুধু তর্কেরই ইন্ধন সঞ্চিত আছে; এতে আর কিছু পদার্থ নেই; কিন্তু আজ বুঝ্তে পাল্ম, এই কঠিন দেহের মধ্যে একথানি অতি স্বকোমল নেহার্ম স্থান্ম

আছে, এবং তার ঐ অতি বিশাল বক্ষ আর্ত্তের স্নেহনীড়। কৃতজ্ঞতার উচ্ছাদে আমার চক্ষে জল এলো। আমরা উঠে দাঁড়ালে স্বামীজী তাড়া-তাড়ি আমাদের কাছে ছুটে এলেন; আমরা কেমন কোরে রক্ষা পেয়েছি শুনে তিনি বৈদান্তিকের গায়ে তাঁর মেহাশীর্কাদপূর্ণ হাতথানি বুলিয়ে দিলেন। স্বামীঞ্চীর ভাবে বোধ হোলো, আমাকে এমন ভাবে রক্ষা কোরে-ছেন বোলে বৈদান্তিককে তিনি তাঁর প্রাণের মধ্যে হোতে নীরব আশী-র্বাদ প্রেরণ কোরছিলেন। ছইজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এ কি ব্যবহার ? বৈদান্তিক বিপদের সময় আমার কাছে ছিলেন, ধর্মশাস্ত্র অন্ধ্রুপারে তিনি না হয় নিজের প্রাণ দিয়ে পরের প্রাণ রক্ষা কোরেছেন, কিন্তুস্বঃমীজী সংস্ট-রের উপর বীতম্প হ হোয়ে লোটা কমগুলু মাত্র সার কোরে বেরিছে পোড়েছেন, তাঁর এ আসন্তি, এ সায়াবন্ধন, এ বিড়ম্বনা কেন ? কোথায় ভগবানের নামে বিভোর হোয়ে তিনি সময় কাটাবেন, না শুধ আমার স্থ স্বস্থান জনোই তিনি বাস্ত। এই পর্বতের মধ্যে শত কার্য্যে আমার প্রতি তাঁর নেহের পরিচয় পেয়েছি। আজ দেখলম আমার জন্ম তাঁর আগ্রহ, উৎকণ্ঠ।—স্লেহবন্ধনে বদ্ধ গৃহীর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা অপেক্ষ। অল আস্ত্রি-বর্জ্জিত নয়; তাই একবার আমার ইচ্ছা হোলো তাঁকে চেঁচিয়ে বলি, 'সাধু স্ঞাসি, এই কি তোমার সংসারত্যাগ, ইহারই নাম কি মারার বন্ধন ছেদন ? সমস্ত ছেড়ে হিমালয়ের মধ্যে এসেও তোমার আসক্তি বিদ্-রিত হোলো না। শেষে কি বোলবে যে, এই লেডক। হামকো বিগাড দিয়া" - কিন্তু এত কথা মুখ দিয়ে বাহির হোলো না, ভুধু বোলুম "আমার প্রতি আপনার মায়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাচে, এটা কিন্তু ভাল নয়।" তিনি এবার জবাবে আমাকে যা বোলেছিলেন, তেমন দেববাণী আমি আর কথন শুনি নি: তিনি বোলেন "আমি সংসার ছেড়ে এসেছি. শংসারে আমার কেহ নাই, তোমার সঙ্গেও আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তোমার উপর আমার ফদয়ের নি:স্বার্থ ফেহবর্ষণ কোরে

আমি প্রেমনয়ের প্রেম-মন্দিরে প্রবেশের পথ উন্মৃক্ত কোরচি। তৃমি আমার কে ?"

আমি নিক্তর বইলুম। অল্প আল্ল বৃষ্টি পোড়তে আল্লন্থ হোলো, তাতে পথ আরো পিছিল এবং ছ্রারোহ হোয়ে উঠলো। আমরা তিনটা প্রাণী নীরবেই চোলচি, কিন্তু বোধ করি মন চিন্তাশ্রা কয়। চারিদিকে ঘোর মেঘ, দ্রে পাহাড়ের কোলে বড় বড় গাছ গুলোতে বাতাদ বেধে একটা অম্পন্ট অথচ বিকট শব্দ উঠচে, যেন বছর্রে উন্নত্ত দৈতাদল হুর্ভেগ পর্বতহুর্গ বিদীপ করবার জন্যে প্রবল্গ আফালন কোর্চে; আমরা কথন অতি ধীরে, কথন জ্বতপদে চোলে অনেক বিলম্বে নারায়ণচটি নামক একটা খুব ছোট চটিতে উপস্থিত হোল্ম। শুনলুম এ জালগাটা পিপুলকৃটি হতে সবে ছুমাইল, গুনে আমার বিশাদ হোলো না, জানাদের দেশে ছুমাইল তকাম বোলে এ পাড়া ও পাড়া বুরাল; বোবাজার হোতে শামবাজার ছুমাইলের বেশী নয়; কিন্তু এ কি রক্ম গজের ছুমাইল তার্মতে পালুমুনা। এ যদি ছুমাইল রাতাহর, তাহলে স্বীকার কোর্ফে হবে, এর সঙ্গে আরো পাচ দাত মাইল কোউ যোগ করা ছিল

আমিই তিপুর্বের্ধ আমাদের সঙ্গেকার যেরোগা ছেলেটির কথা বোলেছি,

, আমরা ভাকে কাতর দেথে আহারান্তেই আগে রওনা কোরেছিলুম, কারণ

দে যে রকম রোগা, তাতে দে যে আমাদের সঙ্গে চোল্ভে পারবে, সে

ভরদা ছিল না; তার উপর যদি তাকে আগে রওনা না করা যেতো, তা

হোলে দেখছি, পথে এই দৈব ছুর্য্যোগের মধ্যে সে নিশ্চরই মারা পোড়তো।

যাহোক দারোগা সাহেব আমাদের চটী তাাগ করবার নিষেধবার্তা জারী

করবার পূর্বেই দে বেরিয়ে পোড়েছিল। কথা ছিল, সে সমুপের

চটিতে এদে আমাদের জন্মে অপেক্ষা কোরবে; আমরা নারায়ণচটিতে

পৌছে দেখলুম, সে আমাদের অপেক্ষার বোসে আছে। পথে জল ঝড়ে

আমাদের কি ছরবন্ধা হোডেছ ভেবে বেচারী বড়ই চিন্তিত ও বিমর্ব

হোয়ে বোসেছিল। আমরা ভিজ্তোভিজ্ত নারার্ণচটিতে উপথিত হোল্ম; আমাদের দেখতে পেয়ে তার রোগক্লিষ্ট ভক্ষ্বে মুত্রাদির রেখা ফুটে উঠলো, আমরাও তাকে স্থঃদেহে দেখানে উপথিত দেখে খুব আনদিত হোল্ম।

নারায়ণ চটিতে যথন পৌছান পেল, তথনও দেখলুম বেলা আছে। পাতলা নেঘের দল ছিন্নবিভিন্ন হোয়ে চারিদিকে উড়ে যাছে; রোদ একটুও নেই, গাছের ভালে নানা রকম পাণী বোদে তাদের দিক্ত পাণা ঝাড়চে, আর কলরও কোর্চে। এগানে ছ পাচজন মানুষের মুখ দেখে আমরা অনেকটা আশ্বন্ত হোল্ম। এ চটিও পাহাডের এক অতি নিজন নেপথো; লোকালয় নেই বোল্লেও অ্চাক্তি হয় না; তবু এখানে এদে মনে হলো, আমরা জনমানবশ্ত নির্জন প্রান্তর ছেড়ে যেন একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কোরেছি। পুক্ষেরা নিশ্চিত মনে গল কোরচে, মেয়ের। ছ তিন জন মুখোমুখি দাঁছিয়ে হাসচে, কথাবাত্তা বোলচে; অপরিচিত কয়েকজন সম্যাদীকে দেখে কৌতুক-বিজারিত চোথে আমাদের দিকে চেয়ে জনান্তিকে কি বলা কছা কোরচে; আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এদিকে ওদিকে দৌড়ে বেড়াচেচ; পথের উপরে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশীকৃত ভিজে কঁকের জড় কোরচে, কিছা অদুরবর্ত্তী গাছের তলা হোছে রাশি রাশি শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনচে। চারদিকে বেশ একটা জীবনের হিলোল এবং সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাছে।

এই চটিতে তুথানা ঘর। ঘর তুথানা নিতান্ত কুটারের মত নর,একটু বড় বড়। আমরা বদরিনারায়ণে যাবার সময় এ চটিটা দেখতে পাই নি। এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছি তাতে আর সদেহ নাই, কিন্তু তথনো বোধ হয় এ চটি থোলা হয় নি, কি হয় ত কোন গৃহত্তের বাড়ী ভেবে এদিকে না তাকিয়েই চোলে গিয়েছি। সম্ভবতঃ তথন বিশেষ দরকার হয় নি বোলেই এ বিষয়ে উপেকা কোরেছিনুম, এখন ফিরিবার সময় এই চটর

সম্ভাবনার কথা একবারও আমাদের মনে হয় নি বোলেই জ্বারা মেঘদেখে ভারি ভয় পেয়েছিল্ম; কারণ আমাদের মনে হোয়েছিল, এত নিকটে বুঝি আর চটি পাওয়া যাবে না। যাহোক এই চটিতে আজ আমরা কয়জন মাত্র যাত্রী; অন্ত কোন যাত্রী নেই দেখে আমাদের মনে বড়ই ভরদা হোলো,কারণ যদি আমাদের আগে কোন যাত্রীর দল আসতো, তা হোলে চটিতে যে সামাল খাল সামগ্রী পাধান মহাবনা, তা তারা পঙ্গপালের মত সমন্ত নিঃশেষ কোরে চটির দোকানখানিকে গলভুক্ত ক্পিথবং নিতান্ত অসার কোরে রাথ্ত; আমরা দারুণ পথশ্রমে, এবং তা অপেক্ষাও নিদারুণ ক্ষ্ণা নিয়ে অনাহারেই পোড়ে থাকতুম। যৎকিঞ্চিৎ পানাহার হোতে বঞ্চিত হোতে হবে না ভেবে, আমরা অনেক পরিমানে আশস্ত এবং আনন্দিত হোলুম। বৈদান্তিক ভাষা পেটের চিন্তাতে এতই বিভোর হোয়ে পোড়েছেন যে, তাঁহার পিঠের বেদনার দিকে কি ঠুমাত্র জ্রম্পে নাই। চটতে যাত্রীর ভিড় নেই দেখে তিনি হাঁফ ছেডে বাঁচলেন। তাঁর সেই দীর্ঘনিশাসকে ভাষায় তজ্জমা কোর্ত্তে হোলে, এই ভাবখানা দাঁডায় থে, ''রাম, বাঁচা গেল, একটা বাজে লোকও এথানে আসে 🕟 দেখ্চি, ভা হোলে এখানে ছটো থাবার এবং একটু মাথা রেখে আরাম করবার অস্কবিধা হবে না।"

চটাতেই দোকানদারকে দেখতে পেলুম। তার বাড়ীও এই চটর নিভান্ত কাছে, একেবারে লাগাও বোল্লেই হয়। রান্তার বাঁ ধারে পাহা-ড়ের ঢালুর দিকে হুখানা দোকান ঘর, আর ডাইন পাশে একটু উচ্ জমীতে তার বসতবাড়ী। দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটু উপর দিকে নজর কোল্লেই তার বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। আজ এতদিন পরে তার সেই পরিজার পরিশ্বন্ন ছোট চটখানার কথা লিখচি, এখনও যেন দেই ঘর. ঘার, বাড়ী আমার চক্ষ্র সম্মুখে চিত্রের মত ভাস্চে। তার বাড়ীখানিও বেশ স্কর। আমারে চক্র ক্ষেপ্তের সমভ্মিতে পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহত্ব- বাড়ী যে রকমের, ঠিক দেই রকমের নয় বটে, কিন্তু তার দেই পার্ব্বত্য-প্রীর দামান্ত বাড়ীটাতে আমাদের পরীগ্রামের অনেকটা ভাব পরিক্ষৃট্ট দেখা পেল: তেমনি জাঁকসমকহীন, পরিকার দরল মাধুর্যমন্তিত, রাঙা-মাটির দেওয়াল—দেওয়ালের উপরে নানা রকমের ফল ফুল লতা পাতা-কাটা, পরাগ্রামের অজ্ঞাতনামা রবির্মার হাতে তৈয়ারি অভ্যুত রকমের পাখীর ছবি; ছবিগুলিতে রে পরিমাণেই শিল্প-চাতুর্যোর অভাব থাকুক, কিন্তু দেই অশিকিত হত্তের অজনভঙ্গীর মধ্যে একটা আগ্রহের ভাব ফুটে উঠেছিল। স্থানর কোরে আঁক্রার জন্ত ব একটা আগ্রহের ভাব ফুটে উঠেছিল। স্থানর কোরে আঁক্রার জন্ত ব একটা বাাকুলতা, আর তাতে স্থায়িত্ব স্থাপনের আক্ষাভ্রমার কাছে লজীব এবং স্থানর বোলে বোর হোছিল। পৃথিবীতে সকলে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে না, কিন্তু বারা সিদ্ধিলাভের জন্তে চেটা করে, অসিদ্ধ হোলেও তানের প্রাণপ্র আক্ষাভাটা উপেক্ষার বস্তু নয়।

দোকানদারের বাড়ীতে তথানা ঘর; একধানা বেশ বড়, তাতেই সে
দপরিবারে বাদ করে আর একধানা ছোট কুঁড়ে—বোধ হোলো গোয়াল,
কিন্তু তথন দে ঘরের মধ্যে গরু ছিল না, একটা মাঝারি পোছ বেলগাছতলাতে ত তিনটে গরু বাঁধা ছিল, এবং একটা ছোট বাছুর পাহাড়ের একধারে ছুটাছুট কোরে বেড়াছিল। বাছুবটা এক একবার তাহার
মায়ের দৃষ্টির বাহিরে গেলেই তার পয়িয়নী মাতা মাথা উঁচু কোরে
প্রসারিত চক্ষে ঘন ঘন দে দিকে তাকিয়ে দেখচে, যেন দেই রক্ষ বন্ধ
গাভীটীর সকরুণ মাতৃরেহ অক্ষ কবচ হোয়ে তার চঞ্চল বংসটীকে কোন
অনিশ্চিত বিপদ হোতে রক্ষা কোরতে চায়। এই বেলগাছের অদ্রে
আরপ্ত একটা বেলগাছ এবং হুটো পেয়ারাগাছ। এথন বর্ধার প্র্বভাস
মাত্র, ফুল এবং ছোট ছোট ফলে পেয়ারা গাছ ছটি ভোরে গিয়েছে।
গোয়ালের পাশে এক ঝাড় কলা গাছ, তেমন সরল নয়, এবং পাতাগুলো

ছোট ছোট, থেন পাহাড়ের শুক নীরদ জ্বী হোতে তারা যথেই পরিমাণে থাজরদ সংগ্রহ কোর্ছে পাছে না। দোকানদারের বাড়ীর ঠিক নীচে দিয়ে একটা ঝরণা বোয়ে যাছে; জল গভীর নয় কিছ অতি নির্মান, এবং এই ক্ষুদ্র প্রামথানির প্রাণম্বরূপিয়। দোকানদারের বাড়ীর সমুখে একট্থানি সমতল জমী আছে, মাঝখানে একটা মধ্য আকৃতি বটগাছ, গোড়াটা পাথর দিয়ে বাঁধান; আমাদের দেশের কোন কোন গাছের তনা যেমন ইট পাথর দিয়ে বাঁধান হয়, সে রকম নয়; কতকগুলো বড় বছ পাথর গোল কোরে গাছের গোড়ায় দেওয়। পাথরঙলি সমশুই আল্গা, তবে তার উপর বোসলে ধোসে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই। সকলে সম্বায় অনেকেই এই গাছের তলায় বোসে গল গুজবে ছ দও কাটিয়ে দেয়; ধোরতে গেলে এই গাছতলাই দোকানদারটার বৈঠকথানা। আমরা এই দোকানদারের দোকানেই রাত্রির মত আশ্রম্ম নিল্ম।

আমরা যে দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল্ম, সেই দোকানদারের বাড়ী ও দোকান খুব কাছাকাছি বোলে সে দোকান এবং ঘরের তু জায়গার কাজই চালাতে পারে। তার কটি ছেলে মেয়ে তা জানি নে, তবে এক তুবড় মেয়ে দোকানে এসে আমাদের জিনিসপত্র এনে দিয়েছিল। আমরা আজ সত্যসত্যই একটা প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন কোরে ফেল্লুম। দোকানে চাউল মিল্লো না, এ পায়াছে রাস্তার অতি কম জায়গাতেই চাউল পাওয়া যায়; অনেকদিন পরে পিপুলকুঠিতে একদিন পাওয়া গিয়েছিল। চাউল না পাবার কারণ এই য়ে, ভাতভক্ত বাঙ্গালী এদিকে প্রায়ই তীর্থ কোরতে আসে না; যে হু পাঁচজন আসে তারা অল্লদিনের মধ্যে অগত্যা ভাল কটিতে অভ্যন্ত হোয়ে পড়ে। দোকানদারের মেয়ে আমাদের জত্যে আটা নিয়ে এল। আটার চেহারার বর্ণনাটা এখানে দিতে পাল্লুম না, সেটা আমার দোষ নয়, বঙ্গভাষা তার উপযুক্ত দৃষ্টাম্ব প্রয়োগ করবার চেটায় একেবারে হয়রাণ হোয়ে গিয়েছি; তবে কাৰ্যরস-

বঞ্চিত বৈদান্তিকের মুখে একটা উপমার কথা শুনা গিয়েছিল, তিনি আটার রং দেখে বলেছিলেন "এ কি আটা ? তব ভাল, আমি ভাব ছি বুঝি থোল পিষে এনে দিয়েছে।" -কথাটা শুনে আমার মনে একট্ তক্ত-কথার উদয় হোলো; আমি বোলুম "আমাদের মনরূপ গাড়োয়ান এই দেহরূপ গরুগুলার নাকে দড়ি দিয়ে ক্রমাগত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াকে; কাঁথের ্জায়ালও নামচে না, যাত্রারও অবদান নেই। ওধু মহাপ্রাণীটাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাথবার জত্যে সন্ধ্যাবেলা এই রকম চাট্টি খোল বিচালীর বন্দোবন্ত হোলো।" স্বামীজি দকল অবস্থাতেই অটল, তিনি বোল্লেন "অচ্যত, আজ তুমি যেমন পিঠে খেয়েছ, তেমনি এই আটা দিয়ে লুচি তৈয়েরী কোরে তোমাকে পেটে খাওয়াতে পার্ত্তন ত বড় আনক शास्त्रा ।"-"(म क आंत्र कठिन कथा नयु" द्वारल आमि त्नाकाननारवद দোকানে প্রবেশ কোল্লম এবং তার ঘিয়ের ভাঁড়টি বাদ সমস্ত ঘিটুকু নিং এলম। দোকানদার আমাদের এই ভোজন-ব্যাপারে স্বয়ং পরিশ্রম দারা শাহায় কোর্ত্তে অঙ্গীকার কোরলে। সে তার বাড়ী হোতে জিনিসপত্ত এনে আমাদের যোগাত কোরে নিলে, তার মেয়েট আমাদের কাছেই বদে বইল। উন্ন জলছে, আটা মাথা হোচে, একট ছোট প্রদীপে ছোট শরণানি আলোকিত হোয়েছে, আর মেয়েট যুক্তাসনে বোসে তিনটি অপরিচিত অতিথির কারখানা দেখচে: একবার বা আমাদেরে দিকে চাইতেই আমাদের দক্ষে ধেনন চোপোচোথি হোচ্ছে, অমনি মুথ নামিয়ে তহাতের দশটা অঙ্গলী নিয়ে থেলা করচে। আমি বারেবারে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিলুম: মুথখানি য়ে থুব জন্দর ত। নয়, তবে ভারি সরলতাপূর্ণ। চোখের উপর কাল কাল জ্র; সমস্ত মুখখানি এবং রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন চলের উপর প্রদীপের আলো পোড়ে তাকে একটা পবিত্র আরণ্য ফুলের মত দেখাছিল; স্থন্দর না হোক কিন্তু তার স্থবাদ ঢাকা খাকে না। এই মেয়েটি তার ক্ষুদ্র জীবনের কয়েক বংগর মধ্যে আমালের

মত কত অপরিচিত পথিক দেখেছে, কতদিন কত লোকের স্বর্থ চঃথের সঙ্গে তার জীবনের একদিনের স্থা, তাথ, আনন্দ মিশিয়ে দিয়েছে। সংসারের সকল বন্ধন কেটে যারা সন্মাসী হোয়ে বেরিয়েছে, পুত্রকন্সার সেহের টান এই দুর হিমালয়শৃঙ্গেও যাদের হৃদয়কে সবলে আকর্ষণ কোরেছে- এমন কত লোক এমনি সন্ধ্যাবেলা এই কুটীরে প্রদীপের আলোতে এই মেয়েটির কচি মথখানি দেখে চিরবিদায়-ক্রিষ্ট-হৃদয়ে আপ নার একটী স্থন্দর ছোট মেয়ের করুণ আহ্বান অমুভব কোরে ছ. হঠাং একটা অব্যক্ত মধর ব্যথায় তাদের বকের শিরাগুলো ট্রটন কোরে উঠেছে: এই দকল কথা ভাবতে ভাবতে আমি কটীরের এক কোণে শুয়ে ঘ্রমিয়ে পোডেছিলম। বৃষ্টি ও বাডে আমার শরীরটেও বড কাতর হোয়ে-ছিল, কাজেই আমাকে খুমুতে দেখে কেউ জাগিয়ে দেন নি। শেষে কতক্ষণ পরে জানিনে, সামীজির ডাকাডাকিতে ঘম ভেঙ্গে গেল, দেখি তথনো মিট, মট কোরে আলো জল চে, উন্নের আগুন নিবে গিয়েছে, মেয়েটিও চোলে গিয়েছে,তার বদলে থালের উপর অনেকগুলি গ্রম লচি. খোদাওয়ালা 'রহডকী ডাল' আর ছোট একতাল গুড় তাতে বং কাঁকর প্রভৃতি এমন অনেক জিনিদ প্রচর পরিমাণে মিশানো, যা নান কালে খাছশোর মধ্যে ধর্ব্য হোতে পারে না ; কিন্তু তাই পর্ম পরিত্পির্দঙ্গে গ্রহণ করা গেল। আমার অন্তরোধ ক্রমে দোকানদার তার মেয়েটীকে নিয়ে এল, বোদ হয় দে ঘুমিয়েছিল। প্রথমে কিছুতেই খাবার নিতে চায় ना. (भवकारत कांत्र वाराश्व छेशामार कि इ कि इ निरत्त । रामकानांत्र নিজের বা গৃহিণার হাতের রালা ভিল খার না, আহ্মণদের মধ্যে উচ্চ-त्यंगित अध्वा त्वात्व निरक्षत श्रीत्र प्रमिन, श्रुवताः आमारमत এই श्रानम-ভোজন হোতে তাকে বঞ্চিত হোতে হোলো। আমবা খুব পরিতোষের সঞ্চেই আহার কোলুম, পথের সমস্ত কট এবং ক্ষ্ণা এই গরম পুরী ও 'ब्रह्फ्की छात्नव' महा পविभाक स्थार शन। आभात्मत मधी द्यांगा

ছেলেটার প্রতিও এই পথ্যের ব্যবস্থা গোলো; কিন্তু এই ব্যবস্থার সমা লোচনা কর্বার উপযুক্ত লোক দেখানে ছিলেন না; এক স্বামীজী নাড়ী টেপ তে জান্তেন, কিন্তু তিনিই রোগা ছেলেটাকে স্বহত্তে 'ভাল ও পুরী' দিলেন।

আহারাস্তে আবার নিদ্রা—অতি চমংকার নিদ্রা: এই দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হোয়ে আমাদের সকল জিনিসের অভাব ছিল, অভাব ছিল না কেবল একটা জিনিসের, সেটা হচ্চে—স্থানিদ্রা: বাস্তবিকই এই অতি তুর্গম দীর্ঘ পথে নিদ্রা আমাদের সভাবলারি দ্বায়ের মত হোয়েছিল। এই নিদ্রার অভাব হোলে বোধ করি আমরা এতটা কই সহু কোর্ত্তে পাত্ত ম ন। বিছানা ত কোনদিন জোটেই নি. কোনদিন কদাচিং পত্রকুটীরে মাথা রাখ্বার জামগা পেয়েছি, অধিকাংশ সময়ই হয় অনাবৃত পর্বত-াঞ্, না হয় গাভের তলায় রাত্রি কাটাতে হোয়েছে; কিন্তু তথন দেই পর্বতগহরের ভূমি-শ্যায় কম্বল মুড়ি দিয়ে যেমন ঘুম হোতো, দেরূপ নিদ্রালাভ করবার জন্মে এখন কতদিন স্থকোমল শ্যারি উপর শ্যাকিণ্টক ্ভাগ কোরতে হোয়েছে। সন্ধ্যার সময় শুয়েছি, জার এক ঘুমেই রাত্রি ভোর হোমেছে: সঙ্গে সঙ্গে শরীরের জড়তা, পায়ের বেদনা,মনের অবসন্ন ভাব দূর হোমে গিয়েছে: সম্মুখের বড় বড় চড়াই উৎরাইগুলো ভাদুতে কিছুই কষ্ট বোধ হয় নি। আজ এই বাঙ্গালাদেশে সে সব কথা স্বপ্ন বোলে মনে হয়: আরও দিনকতক পরে হয় ত মনেই কোর্বে পারবো না যে. আমার দ্বারা এমন একটা গুরুতর কাজ সম্পন্ন হোয়েছে।

৪ঠা জ্ন, বৃহস্পতিবার—আজ সকালে যাত্রা আরপ্তের উদ্যোগ কোর-লুম। স্থির করা গেল লালসাঙ্গায় গিয়ে তুপুর বেলা বিশ্রাম কোর্ছে হবে। লালসাঙ্গার কথাটা আমার এখনো বেশ মনে আছে। এই পথ দিয়ে নারায়ণে যাবার সময় এখানেই সেই,জুভোচোর সাধুর বিভ্দনা দেখে-ছিলুম। আমাদের তুর্ভাগারশতঃ আজও কিছু লজ্জাজনক ব্যাপার দেশতে হোলো। নারায়ণ চ নী হোতে লালসাঞ্চা ছয় মাইল; পথের বর্ণনার আর দরকার নেই; আল এই একমাসের উপর হোতে শুধু চড়াই ও উৎরাই. নামা আর উঠা, পর্বাত নিঝার এবং নিঝার পর্বাত এই নিয়েই আছি। এসব কথা বলতে আর ভাল লাগে না, কিন্তু এখন নেমে যান্তি, আর কখন এ সব জায়গাতে দিরে আস্তে পারবো না তাই লেবে মনে বড় কই বোধ হোভে। একরাত্রিও যে দোকানে বাস কোরেছি, সেটি ছাড়তে মনে হোছে যেন চিরকালের মত একটা শান্তির আশম ছেড়ে চোলুম; নারায়ণে যাবার সময় মনে হোছেছিল যেন মহাপ্রস্থানের পথে স্বর্গে চোলেছি। এখন মনে হোছেছ আবার সেই আকাজ্ঞা-কাতর, ধূলিময়, রৌজ্রদয় পৃথিবীতে ফিরে যান্তি। আমার চিরনিনের মাতৃভূমিতে যাতি এই যা কিছু সান্থনা; কিন্তু সেথানেও ছঃগ, য়য়ণা, হাহাকারের বিরাম নেই।

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে চোলতে লাগনুম, শেষে বিওর চড়াই উংরাই ভেদ্নে শ্রাপ্ত দেহে বেলা প্রায় এগারটার সময় লালসাদায় পৌছলুম। আজ আমার পথপ্র বড়ই বেণী হোমেছিল। ধীরে তা আমার অভাস নয় সে কথা প্রেই বোলেছি; চোলতে চোলতে নের রাজাতে গোসে আমি কোনদিনই বিশ্রাম কোর্ত্তে পারি নি। যেদিন যতটুকু বা ভ্রম্ব কার এক দম্ চোলে, তারপর হাত পা ছড়িয়ে সে দিনের মত ছুট। এই রকম হিসাবে চোলে আমা যাজিল, কিন্তু আজ আমাকে বাধা হোয়ে এ অভাস ছাড়তে হোলো; আমাদের সঙ্গে সেই রোগা ছেলেটি আছে, সে নিতাহ ভালমাহ্রম, মুথে কথাটি নেই। তাকে সঙ্গে কোরে পথ চলা বড় কঠিন: পাছে ক্রত চোলতে তার কই হয়, এই ভেবে আমি বড় আস্তে আগে চোলছিলুম। সে দশ পা ঘায়, আবার নিতান্ত অবসম্ব হোয়ে পড়ে; তথন গাছের হায়ায়। কি পাথরের পাশে বোসে তাকে অঞ্জলি পুরে ঝরণার জল খাওয়াই, ইংরেলী পূঁথির তু চারটে ভাল গল্প বলি, কথন বা তুই একটা

কবিতা বলে তার মনটা প্রাফ্ল করবার চেষ্টা করি। তারপর আবার তাকে
নিয়ে উঠি —ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে তাকে নানারকমের অভুত গল্প বোলে
—মা যেমন ছোট ছেলেটির মন গলে আক্রষ্ট কোরে তাঁর চঞ্চল শিশুটীকে
গুমের রাজ্যে নিয়ে যান, তেমনি আমিও তার অজ্ঞাতসারে তাকে চালিয়ে
নিয়ে যাচ্চি, অজ্ঞাতসারে তার গতিবৃদ্ধি হোচে। এই রকম কোরে ছ্য
ঘটার প্রায় ছয় মাইল প্রথ পার হোয়ে লালসালার হাজির হওয়া

নারায়ণে যাওয়ার সময় লালদা গার বাজারটী পর্যান্ত ঘূরে দেখি নি।
এবার লালদান্দায় এদে দেবারকার দেই দোকানের উপর্থরেই বাদা
নেওয়া গেল। মাহারাদির বন্দোবত্তের ভার সন্ধাদের উপরে সমর্পন
কোরে বাজার দেখ্তে বেরিয়ে পড়া গেল।

বাজাবের ঘরগুলি বেশ বড় বড়, অধিকাংশই দোতালা। দোকানগুলিতে প্রচ্র পরিমাণে জিনিসপত্র আছে। চারিদিক দেখুতে দেখুতে
আমি বাজাবের শেষ প্রাস্তে উপস্থিত হোলুম। সেগানে একটা ছোট
অথচ বেশ পরিকার পরিছের ক্টারের সম্মুথে একটু জনতা দেখুতে পেয়ে
দেখানে গিরে দেখি চার পাচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপার কি
জানবার জন্তে একটু অগ্রসর হোয়ে দেখি, চুজন স্ত্রীলোক হিন্দী ও বাঙ্গলায়
কথা মিশিয়ে ঝগড়া কোরচে। এই দ্রদেশে বাঙ্গলা কথা, তা আবার
স্ত্রীলোকের মুখে, আমি আরও গানিকটে অগ্রসর হোলুম। সেসময়
আমার চেহারা এমন হয়েছিল যে, আমার অতি নিকট বন্ধুও আমাকে
বাঙ্গালী বোলে সন্দেহ কোর্তে পার্তেই না, স্থতরাং সেখানে যে সমস্ত
পাহাড়ী দাঁড়িয়ে ঝগড়া দেখ্ছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন হোয়ে
পোড়লুম; কিন্তু গিয়ে দেখি সেখানে না গেলেই ভাল হোতো। সে
দুগু দেখে আমার ঘেমন কট তেমনি রাগ হোলো। অনেক দিন হতেই
সাধু সন্মানীদের সঙ্গে চলা কেরা, আহার উপবেশন কোচ্চি, সাধারণের

কাছে আমিও একস্বন সন্নাসী বোলে পরিচিত, কিন্তু সাধু সন্নাসীর মধ্যে থেকেও সন্নাসীর জাতের উপর শ্রন্ধা অপেক্ষা আমার অশ্রন্ধাই বেশী হোছেছে। সন্নাসীদের দ্ব হোতে দেখ্তে বেশ, কোন আসক্তি নেই; বিলাদ লালসা, সংসারচিন্তার নাম মাত্র নেই; মুক্ত স্বাধীন বন্ধনহীন, কিন্তু শরীরের উপরের মত তাদের অধিকাংশেরই মনের ভিতরে এত মন্নলামটি যে, এদের ঘ্যা করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক বোলে বোধ হয়। শ্রেষ্ঠতীর্থ কাশীধানের পবিত্রতার আবরণতলে যে বীভংস কাণ্ডের অভিনয় হয়, পবিত্র সন্ন্যাসী নাম গ্রহণ কোরে কত সমাজতাড়িত লোক যে সন্ন্যাসধর্মের উপর কলক্ষ চেলে দিছে; তার আর অবধি নেই। অধিব্যংশ সন্নাসীই শুধু গাজাপোর, ভিক্ত্ব, কোপনসভাব; সকল দোষের বালি নিয়ে তীর্থে তাপের বীজ ছড়িয়ে বেড়াজে। তবে বান্ধালী সন্ন্যাসীর সংখ্যা নিতার কম, তাই তাদের ক্কীর্ত্তি বলবার কোন স্থ্যোগ হয় না, কিন্তু খুঁছে দেখলে বান্ধালী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মধ্যেও অনেক ভণ্ড নঙ্করে পচ্ছ।

আছ যে স্ত্রীলোক চ্টাকৈ প্রকাশ বাজারের মধ্যে দাঁভিয়ে সঞ্জীন ভাষায় ঝগড়া কোর্তে দেখলুম, তারা বাঙ্গালী সন্ন্যাসি ভৈরবীবেশ, পরিধানে গৈরিক বন্ধ, সিঁথিতে রক্তচলনের কি দিনুরের দেশীন কলকেশপাশ আলুলানিত, হতে ত্রিশূল ও কমন্তল, গলে কলাক্ষের মান্দ্র ধারের বুলি বোধ হয় কূটারের মধ্যে আছে। অন্তর্গানের ক্রটী নেই, যাত্রার দলের নিলজ্জ ছোকরারা যেমন গোঁফ কামিয়ে সন্ন্যাসিনীর পোষাকে দর্শকদিগের সম্মুখে দর্শন দেয়, কিছুমাত্র সক্ষোচ কিছা শ্লীলত নেই, এদের ছঙ্গনেরও ঠিক সেই ভাব দেখা গেল। অন্তর্গানের কোন ক্রটি না থাকলেও এদের আর কিছুই নেই, ধর্ম নেই, কর্ম নেই, সতিধ্যের সৌকুমার্য নেই। স্ত্রীলোক গজন মধ্যবয়দী, একটি প্রৌচুব্যপ্র বন্ধেও অত্যক্তি হয় না। যার বয়স কিছু বেশী, দে এইমাত্র লালসাক্ষর এগেছে; দেখে বোধ হোলো সে এখনও বাসা নেয় নি; সর্ক্ষণরীঃ

ধালাবুদারত আন্ত ক্লান্ত। এদের বিবাদের কারণ শুনে আমার মনে যুগ-পং লজ্জা ও তুংখ হোলো। এরা তুজনেই কেদারনাথ দর্শন কোরতে প্রিছেল, বড় ভৈরবীর দঙ্গে একট দাধুপুরুষ ছিল, কনিষ্ঠা ভৈরবী পৃধ্বদিন অপরাত্নে দেই সাধুটিকে ভূলিয়ে এখানে নিয়ে এদেছে। জ্যেষ্ঠা সন্মাসিনী বহু পরিশ্রমে এথানে এদে তার হারানিধিকে আবিষ্কার কোরেছে, এবং দেই দাধু পুরুষের উপর অধিকার কার, এই নিয়ে ছজনে বিষম ঝগড়। আরম্ভ কোরেছে। এ বিবাদের কথাবার্ত্ত। সমস্ত হিন্দুখানীতে পুর্বিয়ে ভঠেনি, কাজেই হিন্দুখানী ছেড়ে এখন বাদলায় কথা চোলছে, সঙ্গে দদে হলনেই হাত মুথের অতি কুৎদিত ভঙ্গী কোরচে। আমি আর ্দ্রধানে লজায় দাঁড়াতে পাল্পুম না। যে সকল দর্শক দেখানে উপস্থিত ছিল, তারা বাঙ্গলা জানে না, কাজেই তারা পরম তুপ্ত মনে এই বীরস্ক গাখা শুনে বাহ্ছিল। আমি সেথান হোতে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এবুম, কথায় কথায় অচ্যুত ভাষা এই কলঙ্ক কাহিনী শুন্তে পেলেন, আমাকে জিজ্ঞাদা কল্লেন "তারা কি স্তিয়স্তিট্ট বাদালী নাকি ? এতক্ষণ <sup>ৰল</sup> নি !"—এ**ই বলে তিনি তাঁ**র স্থরুহং পার্বত্য য**ট**িনিয়ে ভৈরবীদ্বয়ের দ্রনাকাজ্ঞায় চটি ত্যাগ কোল্লেন। আমি ও স্বামীজি মিলে কি তাঁকে <sup>ঠাণ্ডা</sup> কোৰ্<mark>ত্তে প রি ? শেষে অনেক নীতিকথা ব্যয় কোরে তাঁকে কিরাই।</mark> িভরবীহয় আপাততঃ রক্ষা পেলে, কিন্তু ভায়া তর্জন কোরতে কোরতে বোলেন যে, একবার তাদের সঙ্গে দেখা হোলে এক লাঠির বাড়িতে তাদের ভগুমী ভেঙ্গে দেবেন।

নারায়ণে যাবার সনমে লালসাঞ্চায় এক বিনামোচোর সাধুর কীন্তি-কাহিনী বোলেছিলুম, এখন কিরবার সময়ে ছুইটি বাঙ্গালী ভৈরবীর পাশব দৃষ্ঠ দেখা গেল। স্থামীজির ইঙা ছিল যে, আজকার দিনটা লাল-সান্ধায় থাকা যাক, বৈদান্তিক ভাষারও তাতে বড় একটা আপত্তি ছিল না; কিন্তু না হক বোদে থাকা আমার ভাল লাগ্লো না; কাজেই আমরা

সেই অপরাত্তেই বেরিয়ে পোড়লুম! শীঘ্র শীঘ্র নন্দপ্রয়াগে আসবার আমার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল: আমাদের সঙ্গে একজন অজাতকুল-শীল বালক সন্মাসী জুটেছিল, তার শরীরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। আজু অনেক কণ্টে তাকে লালদাঙ্গা অবধি নিয়ে এদেছি। আজু রাতটা যদি এখানে বাদ করি, তা হোলে এমনটি হওয়াও অসম্ভব নয় যে, দে একেবারে অবদন হোয়ে পোডবে: তার শরীর এমন ভেঙ্গে পোড়বে যে আর তার চলবার শক্তি থাকবে না। যদিও লাল্যাঙ্গাতেও চিকিৎ্যালয় আন্তে, কিন্তু যাকে আজ কয়দিন থেকে সঙ্গে কোরে ফিরছি, তাকে এই অপ্রিচিত স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ফেলে যাব, একথাটা যেন মনে কেমন ঠেকতে লাগ লো৷ তাকে হয় ত তদিন পরে ডাঙারখানা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, অথবাসচরাচর দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীদের প্রতি ্ষ প্রকার যত্ন লওয়া হয়, তাতে এই তুর্কল কগ্ন অনহায় বালকটি ছুদিন আগেই জীবনলীলা শেষ কোরে বোসবে। কোন রকমে তাকে নল-প্রয়াগে নিয়ে যেতে পারলে আমার আর সে ভয় থাকবে ন' যান নারায়ণ দুর্শনে যাই, দেই সময়ে নন্দ প্রয়াগের দাতব্যচিকিৎসাল 🖫 ডাক্তার বাবর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হোয়েছিল; তাঁকে একজন দয়ান ভাল লোক বোলে আমার বেশ বিশ্বাদ হোয়েছিল ; ্ই রোগীটিকে তাঁর হাতে দিয়ে থেতে পারলে তার যে অযত্ন হবে না এবং সেই ডাক্তারের যতটুকু বিভা তাতে যদি বালকের রোগমুক্তির সম্ভাবন। থাকে, তা হোলে চাই কি সে আবার স্কস্থ হোয়ে নিজ গন্তবা স্থানে চোলে যেতে পারবে। এই জন্মই দেই অপরাত্তে তাড়াতাড়ি নন্দপ্রয়াগে আদবার জন্ম বেরিয়ে পড়া গিয়েছিল।

প্রাতে ছয় মাইল রাস্তা হেঁটেই বালকটি কাতর হোয়েছিল, এবেল। আমাদের বাহির হবার আয়োজন দেখে সে যে অতি অনিচ্ছায় তার ঝুলিটি কাঁশ্ব ফেলে বাহির হোলো, তা তার আকার প্রকারেই বেশ ব্রুতে পার।

গিয়েছিল: কিন্তু কি করা যায়! তার মঙ্গলের জন্মই তাকে আজ এই অণরায়ে আবার ছয় মহিল পথ যেতে হোলো। অপরাহু বোলে আজ আর আমরা কেহই একাকী চোল্লম না; আমরা চারিজন মাতৃষ এক সঙ্গে চোলতে লাগলুম: বালকটীকে ধীরে ধীরে চলবার জ্বা বানীলী তার সঙ্গে নানাপ্রকার গল্প জুড়ে দিলেন। দে এমনই ধীর, অথবা তার স্বাভা-বিকতা গোপন করবার তার এতটাই দরকার ষে, দে হুঁ, না, দেই প্রকার ছুই একটা কথা ভিন্ন বৈশা বাকাবায় মোন্টেই কোরলে না: তার এই প্রকার সঙ্কোচের ভাব দেখে সে যে নিশ্চয়ই বালালী,এ বিশ্বাস আমার ক্রমেই দ্যু হোদ্ধিল। দে যদি বালক না হোতো, তা হোলে তার পরিচয়ের জন্ম এত আগ্রহ হোতো না: কারণ বাঙ্গালীই হোক আর হিন্দুখানীই হোক সন্ন্যাদীদলের মধ্যে এ প্রকার লোকের সংখ্যা খুব বেণী, যাদের প্রশ্বীব : না জানাই ভাল ; আইনের হাত থেকে পালিত্বে জটাধারী হোয়ে ভম্ম মেথে কতজন তাদের তুর্বহ জীবন যাপন কোরছে, তার িকানা কি ? কি কষ্টেরই জীবন তাদের ! হৃদয়ের মধ্যে সন্মানের বোঝা প্রকৃত সন্যাসী অপেক্ষা তাদেরই বেশী কোরে বহতে হোচ্ছে; তাদের ভাণ বেশী, কারণ তাদের আত্মগোপন বেশী দ্রকার। বালকটী অবশ্রই এমন কোন অপরাধ করে নি. বা তার পক্ষে এমন কোন কাজ কুল সম্ভবপর নয়, যার জন্মে সে এই নবীন বয়দে সব ছেছে বনে বনে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ঘূরে বেড়াচ্ছে। পারিবারিক কোন প্রকার অশান্তি, বা মনের কর্টেই সে ঘর ছেড়ে ফ্রকির হোয়েছে; নতুরা ছেলেমান্ত্র, ইংরেজী Entrance অবধি পোড়েছে, বয়দও অল্ল এবং জাতিতে সম্ভবতঃ বাঙ্গালী, সে যে ধর্মের জন্যে সব ছেডেছে, এ কথা, এই কলিয়গের শেষ-ভাগে পুনরায় প্রহলাদের তায় ভক্তের আগমন সম্বন্ধে বিখাসবান ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ সহজে, কি মোটেই বিশ্বাস কোরতে চাইবে না। রাস্তায় এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নি. যার কথা বলা যেতে পারে; তবে রাস্তার বর্ণনা একটা দেওয়া অনায়াদেই যেতে পারে: কিন্তু তার ভিতরে ত আর ন্তন কথা কিছু নাই; সেই চড়াই আর উংরাই, দেই বন আর নিঝার: দেই হিমালয়, দেই পাখীর কলতান, আর দেই জনশৃত্য পথে আমাদের মধুর গমন। রাস্তার ধারে তেমনি অতুল শোভ। বিকাশ কোরে ফুল ফুটে রোয়েছে; অলকনন্দা তেমনি কুলকুলম্বরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে: বনের মধ্যে পাথীসকল তেমনি গান কোরছে। এ দব দেখতে দেখতে আমরা একেবারে অভ্যন্ত হোয়ে পড়েছি। লালসাঞ্চা থেকে নন্দপ্রয়াগ ছয় মাইল। আমাদের নন্দপ্রয়াগে পৌছিতে রাত হোরে গেল: তাতে আমাদের বিশেষ কোন অস্থবিধার ভয় ছিল না। এখন প্রত্যাবর্ত্তনের পথ, কোগায় কি আছে দব আমরা জানি; যে দিন যেখানে গ্রিম স্থবিধামত থাকতে পারা যায়, তারও বন্দোবন্ত আমরা পুর্ব হোতেই কোরতে পারি। নন্দপ্রয়াগে উপস্থিত হোয়ে আমাদের দেই পূর্ববাদেই অবস্থিতি হোলে।। রাত্রিকালে আর বালকটাকে দাতব্য हिकिश्मानाय निरम् यां अया शिला ना । यह कन जारक आभारमंत्र कारह রাখতে পারি, সেই ভাল। আমাদের পৌছান সংবাদ পেটেই খানার দারোগা মহাশ্য আমাদের সঙ্গে দেখা কোরতে এলেন। নারায়ণে যাবার भग्राय এখানেই পুলিদের ইন্স্পেক্টর বাবুর সঙ্গে পরিচয় হোয়েছিল, দেই স্থান ননপ্রয়াগ থানার দারোগা বাবুও আমাকে একটা বড় লোক ঠাউরে রেখেছিলেন। রাস্তায় কোন প্রকার অস্থবিধা হোয়েছে কি না, পুলিদের কোন কর্মচারী কোন যাত্রীর উপর কোন প্রকার অত্যাচার কোরেছে কি না, ইনম্পেক্টর সাহেবকে আমি কোন পত্র লিখেছি কি না. এই সুব কথা তিনি একটা একটা কোরে জিজ্ঞাসা কেরেতে লাগলেন। তাঁর কথা গুলির জবাব দিয়ে আমি দঙ্গী বালকের কথা পাড় শুম: তাকে যে मांख्या हिकिश्मानाय द्वारथ यांच तम कथा जानित्य मिन्म, अवः जाँम्ब ভর সায় যে আমি নিশ্চিন্ত হোয়ে বালকটীকে ফেলে যান্তি. সে কথা বালতেও ক্রটী করা গেল না। দারোগা সাহেব প্রাণপণে এ কাজ ্কারবেন বোলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোলেন একে সে রোগী, তার তত্ত্বাবধান ক্রবা ত কর্ত্তব্য কর্ম: তারপর আমি যথন এত কোরে অমুরোধ কোচ্চি এবং ছেলেটীর সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপরে দিয়ে নিশ্চিম্ব হোচ্ছি, তথন তিনি ্য প্রকারে হউক তাকে আরাম কোরে দেবেন। সেই রাত্রেই বালকটীকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু রাত্রিটা আমরা এক সঙ্গে বাস কোরবো এই অভিপ্রায় প্রকাশ করায় অতি 'দবেরে' এদে একত্তে ডাক্তার-খানায় যাওয়া যাবে, এই বন্দোবস্ত স্থির কোরে 'বন্দেগি' জানিয়ে নন্দ-প্রয়াগের দ্ওমুভের কর্তা মহাশয় প্রস্থান কোরলেন। িনি চোলে र्शालन वर्त, किन्नु ठाँद अञ्चरत्रां एन ताजि आमारान्द रहर मश्र मार নি। আমার কথাত বোলেই রেখেচি, কোন রকমে একবার কম্বলথানি গায়ে জড়িয়ে পোড়তে পেলেই হয়, তা হোলে স্বয়ং কুম্ভকর্ণও পেরে উঠেন কি না সন্দেহ। পর দিন ভোরে উঠে শুনবুম সমন্ত রাত্রিই কনেষ্টবলগণ বাজারে পাহার। দিয়েছে এবং তাদের চীৎকারে মরা মান্তবেরও নিজাভক হয়: বৈদান্তিক ভাষা নাকি রাত্রে গুই তিনবার তাদের উপর চটে উঠে-ছিলেন, কিন্তু আজ তারা মনিবের ছকুম পেয়েছে, আজ বেশ ভাল কোরে পাহারা দিতে হবে। কেউ যেন মনে না করেন, আমাদের মত অজ্ঞাতকুলণীল মুসাফির লোক আজ বাজারে বাসা নিয়েছে, রাত্রেহয় ত কিছু চুরি কোরে নিয়ে আমরা পালিয়ে থেতে পারি, সেই জন্মই এত কড়াকড় পাহার।। ব্যাপার এই, নীচে নেমে যাচ্চি, খুব সম্ভবতঃ নীচে कान काम्रगाम हैरनरम्भक्टेन वातून मर्क एनथा हारन नम्भ श्वारगत পুলিদ বন্দোবন্ত সম্বন্ধে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাদা কোরলে আমি থারাপ কিছু বোলতে পারি; যাতে তা নাবলি তারই জন্ম আজ এ প্রকার পাহার।। নতুবা দোকানদারের কাছে শুন্লুম, অন্ত কোন দিন রাত্রে পাংবিভিয়ালাদের সাডাশকও পাওয়া যায় না।

পরদিন প্রাত:কালে (৫ই জুন শুক্রবার) আমরা প্রস্তুত হবার পূর্বেই দারোগা সাহেব ও তুইজন বরকলাজ ধরাচ্ড়া পোরে এসে হাজির। স্থামীজী, বৈদান্তিক ও আমি তিনজনেই বালকের সদে সদে দাতব্য চিকিৎসালরে গেলুম। ডাক্রার বাব খুব থাতির যত্ন কোর্লেন। পথে কোন প্রকার অস্থ সোয়েছিল কি না তার তত্ত্ব নিলেন; স্থামীজীর সদ্ধে পরিচয় কোরে দিলুম। ডাক্রার অতি ভক্তিতরে তাঁর চরণ বন্দনা কোলেন। শেষে বালকটীর কথা বলায় অতি আগ্রহে তাকে ইাসপাতালের একটা ছোট ঘরে একাকী থাক্বার বন্দোবত কর্বাব আদেশ দিলেন। বালকটীকে বিশেষ রকমেতত্ব লওয়ার জন্তে এবংতাকে ভাল কোরে শুন্মাকোরতে থিল কিছু বার হয় আমি তা দিয়ে বেতে প্রস্তুত হওয়ায় ভাকাব বড়ই ছংখিত হলেন। চিকিৎসালয়ের নিয়নায়্ল্যাবে স্বকার থেকেই স্ব দেওয়া হয়ে থাকে, তা ছাড়াও যদি বিশেষ কিছু দরকার হয়, তা হলে সেটা দেবার ক্ষমতা ভগবান্ ভাক্রারকে দিয়েছেন, এ কথা তিনি অতি বিনীতভাবে বল্লেন।—আমি একট্ট অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম।

বালকটীর জগু বিছানা প্রস্ত হলে তাকে সেই ঘণে এয় যাওয়া হলো, আমরাও সঙ্গে সদদ গেলুম। এখন বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হলো। আছ তিনদিন যদিও বালকটীকে পেয়েছি, ত্ুও তাকে আমাদের একজন নিতান্ত আপনার জন বলে মনে হ'তে লাগ্লো। এই অসহায় কর্ম-অবস্থায় তাকে এই পর্বতের মধ্যে ফেলে যাচ্ছি: এ জীবনে হয় ত আর তার সঙ্গে দেখা হবে না; এই দাতবা চিকিৎসালয় থেকে সে যে আর বাহির হ'তে পার্বে, তারই বা নিশ্চম কি, এই সব কথা ভেবে প্রাণের মধ্যে কেমন কর্তে লাগ্লো। তারপর যথনই তার সেই রোগক্রিই মলিন মথের দিকে দৃষ্টি পড়তে লাগ্লো, তথনই একটা অব্যক্ত শোকের ছায়া এসে আমার হৃদয় আছের কর্তে লাগ্লো। তব্ও আমি ধীর নিশ্চলাতে গৈডিয়ে রইল্ম; বৈদান্তিক ভায়ার হুইটি চক্ বিক্লারিতদেথে

বেশ বৃক্তে পার্লুম, মায়াবাদী অনেক কটে মনের কোমল ভাব গোপন কর্ছেন। স্বামীজি কিন্তু কেঁদে কেল্লেন। তিনি আর আজ্মস্বরণ কর্তে পার্লেন না; বালকটার হাত ধরে তিনি কালা জুড়ে দিলেন। হায় সংসারতাাগী সন্নাসী, তৃমিই ধতা! নিজের সব ত্যাপ কোবে এসে এখন পথে ঘাটে যাকে কাতর দেখ, যাকে জুঃখী দেখ, তারই জন্ত কেঁদে আক্ল। আমরা সর্বব্যাগী সন্নাসীর এই অক্ষজল দেখতে লাগ্লুম। পরের জন্তে যে এমন ক'রে চেংথের জল ফেল্তে পারে, সে দেবতা নয় ত কি!

বেলা হয়ে যায় দেশে, আমরা অতি কটে বালকের নিকট হ'তেবিদার গ্রহণ কর্লুম। ডাক্লার বাব ও দারোশা মহাশ্যকে বিশেষ ক'রে অন্নরাধ করা গেল। শেষে তাঁদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ ক'রে চলে এলুন। আর হয় ত এ জীবনে নন্দপ্রয়াগ দেখা হবে না। য়ে সব স্থান ছেছে যাছি, কতদিনের শাধনকলে তবে এমন সব পবিত্র স্থান দেখা হ'য়েছিল; আবার কি এ পুণাভূমিতে আমা হবে ? কে জানে ভবিষাতের গর্ভে কি আছে ? কে জানে অদৃষ্ট-দেবী অন্তর্মাল থেকে আমাদিগকে কোথায় নিয়ে যাছেল। রাহায় খেতে যেতে শুধু বালকটির কথাই মনে হ'তে লাগলো। দে মদি আপনার পরিচয় দিত, তা হ'লে তার জন্ম আমরা মথাসাধা চেষ্টা কর্তে পার্তুম। দে ত নিজের পরিচয় দিলে না। কি এক মনের আবেগে, কি এক স্বদয়ভেদী কটে, বন্ত্রণায় দে লোকালয় ছেড়ে এই ভয়ানক পর্কাত প্রদেশে মাথা দিতেছে, তা না জান্তে পেরে তার উপরে আমাদের মেই আরও বৃদ্ধি হ'য়ছিল। এমনি ক'রে কত পথিকের সঙ্গে কত দিন কত পথে বৃদ্ধি হ'য়েছিল, আজ হয় ত তাদের চেহারা পয়ত মনে নাই।

আজ ৫ই জুন গুক্রবার—নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ ক'রে আনরা তিনটি মাত্রষ বীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগ্রম; কারও মনে প্রসন্ধতা নেই। কেমন একটা গভীর বিয়াদ বুকে কোরে আমরা নিঃশদে পথ বেয়ে চলুম; পা ত্থানি যেন কলে চল্ছে। কারও মুথে কথা নেই। এমন অবসাদ নিয়ে কি বেশী পথ চলা যায়; কাজেই বেলা যথন দশটা তথন আমরা সবে চার মাইল রান্তা এসে কালকাচটিতে বাসা নিরুম। এখন পথ ঘাট সব চেনা; যে চটিতে যাবার সময় বাস ক'রে গিয়েছি, সে চটিওয়ালাকে পর্যন্ত বেশ ভাল ক'রে মনে ক'রে রেখেছি। বিদ্যাবৃদ্ধি মোটেই নেই, টাকা কড়ি দিয়ে যে লোককে বশ কর্বো তাও তেমন ছিল না; তবে একটি জিনিস সম্বল ক'রে এ পথে বেরিয়েছিলুম, সেটি 'শীতল বৃলি'। একটা দোঁহা আমি সর্বনাই আরুত্তি কর্তুম এবং জীবনে সেটিকে কাথ্যে পরিণত কর্বার জন্ম অনেক চেষ্টাও করেছি; সে চেষ্টা যে নিতান্তই বৃথা করি নি, তার প্রমাণ এই নারায়ণের পথে পেয়েছি। দোঁহাটী ঠিক হবে কি না বল্তে পারি না, তবে আমি তাকে এই আকারেই পেয়েছি;—

"ইয়ে রসনা বশ কর, ধর গরিবি বেশ, শীতল বুলি লেকে চলো, সবহি ভুমহারা দেশ।"

এই 'শীতল বৃলি'—এই মিট কথাতেই সকলের সঙ্গে মিকে' শে চলে এসেছি। আমার ত এই অভিজ্ঞতা জন্মছে যে, পথে ঘাটে চল্তে হলে টাকায় কুলায় না, মান মধ্যাদা, গর্ব্ধ অহঙ্কার পদে পদে বিড়ম্বিত হয়; তারা কোন দিনই পথের সঙ্গী নয়, তা এই পাহাড়ের মধ্যেই হউক, আর ইট ইভিয়া কোম্পানীর রেলের গাড়ীতেই হউক। নিজের ধন, মান, ম্যাদা, বংশগৌরব নিজের গ্রামে বা আশ্রেতমণ্ডলীতে বেশ শুছিয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার কর্তে পারে, পথে ঘাটে তা বিশেষ অহুবিধাই ঘটিয়ে দেয়। এই মিট বাক্যে সকল চটিওয়ালাকেই বাধ্য ক'রে আমরা পথ চলেছি।

কালকাচটিতে আমরা পৌছিলে চটিওয়ালা আমাদের দেখে বড়ই

প্রতিদিনই আমাদের প্রত্যাগমনের পথের দিকে সে চেয়ে থাক্ত। তার কথাগুলি শুনে আমাদের মনে বড়ই আনন্দ হলো। আমরা কোথাকার কে, কবে এক রাত্রির জন্মে তার দোকানে আশ্রম নিয়েছিলুম, আর দে আমাদের কথা মনে রেথেছে, এ কথা শুনে মনে বড়ই আনন্দ হোলো।

আমরা চটিতে বিশ্রাম কঞি; দোকানদার আমাদের আহারাদির আয়োজন করছে। সে দিন আমরা ব্যতীত সে চটিতে আর কোন যান্ত্রী বাদা নেয়নি: তাই দোকানদার তার যা কিছু মনোযোগ সমস্তই অ।মাদের দেবার নিযক্ত করেছে। বেলা বথন প্রার ১১টা দেই সময়ে নীচের দিক থেকে একজন বৈষ্ণৱ সাধ এসে ঐ চটিতে উপ্ভিত হলেন। তার ভাব দেখে বোধ হলে। তিনি আজ অনেক পথ হেঁটেছেন। তাঁর সঙ্গে আর দ্বিতীয় লোকটা নেই। আমাদের দেশের বৈঞ্বের মত বেশ; স্বয়ের একটা ছোট রকমের ঝলি আছে। তিনি দোকানে প্রবেশ ক'রেই নিজের ঝুলিটী নামিয়ে রেথে একেবারে মাটির উপর শুয়ে পড়লেন, এবং কতক্ষণ চোক বজে স্ইলেন। তাঁর ভাব দেখে বোধ হোলো, এমনি ক'রে শুয়ে তিনি বেশ আরাম বোধ কচ্ছেন। তাঁর সে আরামে বাধা দিয়ে কথাবার্তা বলা সঙ্গত নয় মনে ক'রে আমরাও চপ ক'বে বদে এইলুন। একট পরেই তিনি গা ঝাড়া বিনে উঠে বদলেন এবং স্বামীজির দিকে চেয়ে বল্লেন, "পথশ্রমে বড়ই কাতর হয়ে পডেছিলম তাই আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে পারি নি. কিছু মনে করবেন না।" স্বামীজি অবাক হয়ে গেলেন: তাঁর সেই আগারুলম্বিত দাভি এবং গৈবিক বন্ধের প্রকাণ্ড উফ্টীয় সত্ত্বেও কি ক'রে বৈঞ্ব তাঁকে বাঙ্গালী ঠাউরে নিয়ে বেশ দিব্দি বাঙ্গালায় কথা বল্লেন. এই স্বামীজির বিশায়ের কারণ। কিন্ত বৈষ্ণব মহাশয় তা বেশ ব্বাতে পেরেছিলেন: কারণ পরক্ষণেই তিনি বল্লেন, ''আপনি সন্মাদীর বেশেই থাকুন আর যাই করুন, আপনার দাড়ি আমরা কোন দিন ভুলুবো না। আপনার হয় ত মনে নাই, কিন্তু আপনারা যথন মুঙ্গেরে ছিলেন আমি তথন জামালপুরে থাক্তুম।" স্বামীজি তাঁকে তবুও চিনতে পার্লেন না। বঞ্চব শেষে আত্মপরিচয় দিলেন: তিনি জামালপুরে কোন আফিসে চা ो করতেন। যথন মুঙ্গেরে কেশববার স্থানবলে অবস্থান করছিলেন, সেস্থা ঐ অঞ্চল থব একটা ধ্যানোলন উপস্থিত হয়েছিল। অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসভা, সংশোধনী সভা প্রভৃতি স্থাপন ক'রে খুব একটা সোরগোল উপস্থিত করেছিলেন: তার পর কেশব বাবুরা চলে এলেন: কিন্তু ধশ্মের আন্দোলন সহজে মুঙ্গের জামালপুর ত্যাগ করলে না: কতকগুলি যুবক यथाती(र क्षा वर्ष भवनधन कतुलनः, त्कछ भित इतनन, त्कछ देवकव হলেন। প্রবিব্রাজক একুঞ্প্রসন্ন সেন, যিনি পরে কুফানন্দ সামী নাম ধারণ করেছিলেন, তিনি সেই মুঙ্গেরের যুবকদলের একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন। কতকগুলি মুব্ব ।শের জ্বত চাকুরী আদি ত্যাগ করলেন। প্রীক্লপ্রসন্ন সেন হিন্দুদর্শের প্রার্থ হয়ে দেশে দেশে কিরতে আগুলেন, তার বক্ত তা শুনে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল! আমাদে ্রে বে বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ হলো, তিনি কিছুদিন সেই দলেই ছিলেন ,কস্তু শেষে নিজের ক্ষতি অনুসারে <sup>></sup>বফ্চবর্ণ্ম গ্রহণ ক'রে, যথারীতি ভেক নিয়ে এখন বুন্দাবনে বাস কর্ছেন। নারায়ণ দর্শন উদ্দেশ্যে তিনি এদিকে আসেন নাই; তাঁর একজন বাঙ্গালী বন্ধু কানপুরে থাকেন; সেই বন্ধুটীর একমাত্র পুত্র কোথায় চলে গিয়েছে। তাঁরা কেমন ক'রে সন্ধান পেয়েছেন যে, সে ছেলেটী বদরিকাশ্রমের দিকে এসেছে: তাই এই বৈষ্ণব সেই ছেলের অমুসন্ধানে এসেছেন; বুলাবনে বসেওপ্রভুর নাম করছিলেন, পণেও তাহরই নাম করবেন; বন্ধুর ছেলেটী যদি পাওয়া যায়, তা হলে বন্ধুর যথেষ্ট উপকার করা হবে, বন্ধুপত্নীও প্রাণ পাবেন। পরের উপকারের জন্মই সাধ বৈষ্ণব এই ভয়ানক পথে এসেছেন।

আমরা ত তাঁকে একেবারে নিরাশ ক'রে দিলুম। তানি যে লোকের উদ্দেশে যাক্তেন তার চেহারা যে ভাবে বল্লেন তাতে তেমন চেহারার লোক ত আমাদের নজরে পড়ে নাই। একটা ছেলেকে আমরা সে দিন ছাজারগানায় রেথে এমেছি, তাকে দেখে আমাদের বাঙ্গালী বলে বিশ্বাস হয়েছে; সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিলুম। তিনিও সেই দিনই যে ক'রে হোক্, সেই ভাক্তারথানা অবধি যাবেন। যথন এতনুর এসেছেন, তথন আর নারায়ণ দর্শন না ক'রে প্রীধামে ফিরবেন না। লোকটা বড়ই স্থন্দর প্রকৃতির। চৈত্যা দেব উপদেশ দিয়েছিলেন—

ত্ণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিঞ্না, অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ !

সে উপদেশ আধুনিক বৈষ্ণৱ মহাশয়ের। কত্ব পালন ের থাকেন দে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার যতটুকু অভিজ্ঞত! তাতে ত বোল্তে পারি বৈষ্ণৱ মহাশয়ের। উপদেশের শেষাংশ পালন নকারে থাকেন, সর্বদা হরিনাম কীন্ন তাঁরা কোরে গাকেন; তবে তার কতগানি হরির জ্ঞা, আর কতথানি ভিক্লার, পদ প্রসারের জ্ঞা তা তাঁরা কোই তাঁদের হরিই বাল্তে পারেন। বৈষ্ণবের নাম শুন্লেই তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি কথা, অনেকগুলি ভাব, আমাদের মনে এসে পড়ে; সে গুলি নামের সঙ্গে এমন দৃচ্ত্রপে জড়িয়েছে যে তাদের স্থানচ্যত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হোয়ে পোড়েছে। ভাল বৈষ্ণৱ বড় একটা নজ্পরে পড়েনা। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে বং সব বৈষ্ণৱ দেগতে পাই, তারা শুপু ভিক্লা পারার জ্ঞাই ভিলকমালা ধারণ কোরেছে বোলে মনে হয়। বৈষ্ণবের কথা বোল্তে বেল্তে একটা অনেক দিনর কথা আমার মনে পোড়ে পেলা। যিনি সে কথাটী বোলেছিলেন, তিনি অংজ স্বর্গে; এথন তাঁর কথা আর প্রতিদিন মনে হয় না; তিনি অংমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী। তিনি মদিও হিন্দু পরিবারের মধ্যে বিদ্ধিত হেয়েছিলেন, কিন্ধু তাঁর ধর্মভাব

সার্বভৌমিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত ছিল। তিনি কোন ধর্ম সপ্রাদানের বিষয়বদের সমালোচনা কোর্তে গিয়ে বোলেছিলেন যে, আমরা সংসারের মধ্যে থেকে হরিনাম অনেক সময়ে ভূলে যাই স্ক্তরাং আমরা পাপী তার আর সন্দেহ নেই; কিন্তু এই বৈষ্ণবগুলো সংসারটাকে একই ভালবাসে যে, তাকে একদণ্ড ক'ছ ছাড়া কোরতে পারে না; তাই তারা তাদের সংসারের উন্কৃষ্টি চৌষটি ঝুলির ভিতর প্রে দিনরাত কাঁধে কোরে, পিটে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াভে। এর এই ঝোলাই বইবে, না হরিনাম কোর্বে! কথা কয়টী তাদের অধিকাংশেরই প্রাণের মধ্যে প্রকাণ একটা সংসার। তারা যে কেমন কোরে সম্প সংসার বাসনা ঝুলিতে বোঝাই কোরে নিয়ে বেড়ায় তালৈর অধিকাংশেরই প্রাণের মধ্যে প্রকাণ্ড বেড়ায় কোরে নিয়ে বেড়ায় তাই ভেবে উঠা যায় না।

সে কথা থাক্। আজু এই চটিতে যে বৈঞ্বের সঙ্গে দেখা হোলো, তাঁর উপরে কোন কথাই থাটে না। তাঁকে দেখে সেই অল্ল সময়ের মধ্যে যত্টুকু আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তাতে বোল্তে পারি লাকটি বেশ ধার্মিক; আর তিনি সত্যসতাই ধর্মের জ্মুই এই আলা এপ্রবেশ কোরেছেন। তিনি এত বেলায় রাল্ল। কোর্তে যাছিলেন, কিন্তু আমরা আর তাঁকে সে কই পেতে দিলুম না; আমাদের জ্ম্ম যে খাবার তৈয়েরী হোছেছিল, তাই তাঁর সঙ্গে ভাগ কোরে গ্রহণ করা গেল।

আহারান্তে তিনি আর একদ ওও বিশ্রাম কোর্লেন না; আমরা যে দেশ ছেড়ে এসেছি, তিনি সেই দেশের দিকে চোলে গেলেন। আমার প্রাণের মধ্যে আবার বাদনা জেগে উঠ্লো! মনে হোতে লাগ্লো, নেমে কোথায় যাব? আমার আবার প্রত্যাবর্ত্তন কেন? বেশ ত গিয়েছিলুম, নেমে আসবার কি এমন একটা দরকার হোয়েছিল, তা ত আজ বুঝ্তে পাছিছ না। কি মনে কোরে যে একটা রান্তা এসেছি, তা আজ মোটেই

মনে আনতে পালুম না। বড়ই ইচ্ছা হোলো বেঞ্বের সঙ্গে আবার নারায়ণের পথে চোলে যাই; সেখানে গিয়ে শেষে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যে কথা দেই কাজ; আমি তথনই কম্বল কাঁধে কোরে বার হবার উদ্যোগ কোচ্ছি দেখে সামীজি নিষেধ কোল্লেন, এত রোদ্রে বাহির হোয়ে কাজ নেই। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলম যে, আমি আবার নারায়ণের পথে যাচ্ছি: নিচে ফিরে যাওয়ার মত পরিবর্তন হোয়েছে। দ্বামীজি শুনে একেবারে অবাক। সতাসতাই হাঁ কোরে আমার মুথের দিকে চেয়ে রইলেন: দেখে যেন বোধ হোলো, হয় তিনি আমার কথা মোটেই ব্যতেপারেন নি. আরু না হয় তিনি শামার মতিক বিকৃতির কথা ভাব ছেন। আমি তাঁকে এই অবস্থায় দেখে নিজেই নীর্ধতা ভঙ্গ কোরে দিলুম। 'তা হোলে আমি' এই বোলে আমি যখন পা বাড়িয়েছি, তথন সেই সন্নাদী, সেই সংসারত্যাগী সর্স্বত্যাগী দাবু এনে একেবারে তুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধোরলেন; দেই শীর্ণ গুর্বল গুই খানি হাতের বাধন দিয়ে আমাকে আটুকিয়ে রাখ্বেন বোলে মনে কোর্লেন। শুধু তাই নয়. নির্ব্বাক সন্ন্যাদী ছুই চারি বিন্দু চথের জল ফেল্লেন। হায় কপট স্ন্যাসী, হায় ভণ্ড সাধু, আজ তুমি এই বাহুবন্ধনে ও চথের জলে ধরা পোড়েছ। তোমার গৈরিকবদন, দও কমওলু ও তোমার এই কট স্বীকার, এত সাধন ভঙ্গন, সব মিথ্যা; তুমি ঘোর সংসারী; তুমি এক শংসার ছেড়ে এসে আর এক সংসারে পোড়েছ। তুমি ভগবানের দারে পৌছিতে পারছ না। এত যার স্নেহ মমতা, এত যার মান্ধবের উপর টান সে ভগবানকে ডাকে কি কোরে ! আমি সন্নাসীর সে বাছবন্ধনে মহা বিপন্ন হোমে পোড়লুম, তাঁর চথের জল দেথে আমার দব ঘুরে গেল। আমি আর কথাবার্তা না বোলে দেখানে বোসে পোড়লুম। স্বামীজিও আমার কাছে বোদে সম্লেহে আমার দার্ঘকেশ রুক্ত মন্তকে হাত বুলাতে नाग तन्। आमात आंत्र नाताग्रत्न পথে या उपा दशन नाः, किन्छ তথনই দকলে মিলে দে চটি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। সন্ধার সময়ে কর্ণপ্রয়াগে এসে নীরবে নিঃশব্দে একটা দোকান ঘরে রাত্রিবাদ করা গেল। , কর্ণপ্রয়াগে পেড়া কিনতে পাওয়া যায়; সেই পেড়া খেয়েই সে রাত্রি কাটিয়ে দেওয়া গেল। ৬ই জুন-প্রাতে উঠে দেখি আকাশ একেবারে মেঘে ছেয়ে ফেলেছে, আর ধীরে ধীরে বেশ বৃষ্টি হোচ্ছে। পাহাড় অঞ্লে এ রকম বৃষ্টি দেখ লেই বৃঝতে হবে যে, সে দিন বৃষ্টি বড় শীল্ল থামবে না। আমার আরে এ বৃষ্টির মধ্যে বার হওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, আবার বেশ গুছিয়ে কম্বলগানি মুড়ি দিয়ে শয়ন কোরতে যাচ্ছি, এমন সময়ে বৈদান্তিক ভায়া বাধা দিলেন, তিনি বোল্লেন "এ রকম বাজারে জায়গায় আর একবেলা থেকে দরকার নেই, যদি এক আধ বেলা বিশ্রাম করা নিতাস্কুই দরকার হয় ত পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা নির্জন চটীতে তুই এক দিন কাটিয়ে দেওয়া ভাল।" বৈদান্তিক ভায়ার কথন কি মত হয়, তা দেবতারাও ঠিক কোরে বোলতে পারেন না। যেথানে বেশ জিনিস পত্র পাওয়া যায়, সেগানে থাকতে ইতিপর্বের কোনদিনও তাঁর কোন প্রকার আপত্তি হয় নি: কিন্তু আজ তিনি জন্ধলের মধ্যে নেহীন পর্ব্বতগহর, কি সামান্ত চটীতে বিশ্রাম ভাল বোলে মত প্রার্থ লেন। হয় তিনি আমাকে বার হোতে অনিচ্ছুক দেখেই বার হবার জন্ম প্রস্তুত হোলেন, না হয় আজ এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পোডে রাস্তায় কিঞ্চিৎ কষ্টভোগ আমাদের অদুষ্টলিপি ছিল,তাই বৈদান্তিক আজ সকলের আগে কম্বল কাঁধে কোরে বেরিয়ে পোড্লেন। আমি বাক্যব্যয় না কোরে তাঁর অমুবর্তী হোলুম।

থানিকটে দ্র এগিয়ে এমন ঝড়ে আটকিয়ে যাওয়া গেল যে আর এক পা অগ্রসর হবার শক্তি রইল না। মড় মড় কোরে বড় বড় গাছ সব ভেলে পোড়তে লাগলো, প্রতি মুহূর্তে বোধ হোল যেন এইবারেই হয় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে বা উপর থেকে হয় গাছ ভেলে না হয়

পাহাড়ের ধদ নেমে আমাদের দল্লাদীগিরি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে; আমরা তিনজন তথন এক জায়গাতেও নেই যে, একত্রে জড়িয়ে পোড়ে থাক্ব; কে যে কোথায় তা আর দে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না। আমি একে নিজের প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত, তার মধ্যে আবার স্বামীজির কথা মনে হোতে লাগলো। একটা গাছের শিক্ত প্রাণপণে তুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধোরে আমি শুয়ে পোডে আছি। মাথার উপর দিয়ে কত কি বোয়ে যাচ্ছে, একবার একটা হয় ত প্রকাণ্ড ডালই হবে আমার মাথার কাছ দিয়ে চোলে গেল। কম্বলথানির তই তিন জায়গা ছিতে গেল, গানের বই থানি কিন্তু বুকের মধ্যে আছে। ঝড় আর থানে না. তবু একট নরম েহোলো: বৃষ্টি থব কম হোয়ে গেলো। বৃষ্টি কম হওয়তে কিছু এলো গেল না; তার চাইতে যদি বাতাসটা কমে গিয়ে বুষ্টি সমভাবেই থাকতো তাতে আমার কোনই ক্ষতি ছিল না; কাপড় ও কম্বল যতটা ভিজে গিয়েছিল তার চাইতে বেশী ভিজিবার যে। ছিল ন।। এ ভাবে আমাকে অধিকক্ষণ আর থাকতে হয় নি। অচ্যত বাবাজী আমার সন্মুখে কোথায় ছিলেন; তিনি বিপুল বিক্রমে বাতাদের দঙ্গে বৃদ্ধ কোরতে কে বৃত্তৈ আমার কাছে এসে উপস্থিত হোলেন এবং তাঁর সেই বিশাল দেহ দিয়ে আমাকে আবৃত কোরে বোদলেন। আমার মনে পড়ে যথনই ঝড় বৃষ্টি ংগায়েছে, তথনই বৈদান্তিকের নির্মাণ কঠোর বক্ষতলে আমি আশ্রয় পেষেছি। পক্ষীমাতা যেমন নিরাশ্রয় শাবককে বিপদ্কালে নিজে পাথা ছুইখানির নীচে লুকিয়ে রাখে বৈদান্তিকের সেই বিপুলবক্ষ তেমনি আমাকে অনেক বিপদের সময়ে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কোরেছে। আমি বিপন্ন হোলে आंत्र कोन मिन्हे रम माग्रावास्मत आधार शहर कारत आमारक छेड़िएत দিতে পারে নি। এ মাত্র্ধটী এতদিন আমাদের দলে রইল, তবু এর ভাব গতিক আমি ত মোটেই বুব্তে পারলুম না; তার মতামতের একট। শামঞ্জ কখনও দেখা গেল না। কি একটা এলোমেলো জন্ম নিয়ে সে যে

দেশত্যাগ কোরেছে, তা আর বোলতে পারি নে; সে বোধ হয় এত দিনে তার সব প্রাণের বিশিপ্ত জিনিসগুলিকে একত্র সংগ্রহ কোরে একটা বৃদ্ধি স্থির কোর্ডে পারে নি।

আর একট পরেই ঝড় থেমে গেল। স্বামীজি আমাদের প**শ্চা**তে আছেন, তাঁর উদ্দেশ করা দরকার হোয়ে পোড্লো; কারণ এখনও তাঁর কোন থোঁজ থবরই নেই। আমরা ছই জনে তাঁর বিলম্ব দেথে বড়ই ব্যস্ত হোয়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথে ফিরে যেতে লাগ লম। বেশী দূরে যেতে হোলো না; একট পথ যেতে না যেতেই দেখি তিনি ভারি বাস্ত হোয়ে ছুটে আস্ছেন। আমাদের ছুই জনকে দেখে একেবারে বোসে পোডলেন: তাঁর এই প্রকার হঠাং বোদে পড়া দেখে আমবা বেশ বুঝ্তে পার্লুম, তিনি অনেক দূর থেকে উদ্বাসে আমাদের যে 🍖 দশা হোলো তাই জানবার জন্য বিশেষ আফুল হয়ে আস্ছিলেন, সম্ম থে আমাদের দেথে हों প ছেড়ে বাঁচলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে চুপ কোরে বোসে রই-লুম। তিনি ধখন একটু কথা কইবার মত হোলেন, তখন আমব। কি কোরে কোথায় আশ্রয় পেয়েছিলুম তাই জানুবার জন্ম উৎস্থব হালেন এবং আমাদের ভিজে কাপড় ও কমল দেখে হু:থ করতে লাগ্লেন। তাঁর নিজের শরীরে মোটেই জল লাগে নি: তিনি ভগবানের কুপায় একটা প্রশন্ত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, দেখানে বড় বৃষ্টি মোটেই চুক্তে পায় নি. আমাদের অবস্থা শুনে তিনি ভগবানকে ক্লভঞ্তা জানালেন; আজ ধে ঝড়জল তাতে ভগবানের রূপা না হলে আমরা আর বাঁচতুম্ না। স্বামীজি এতই ভগবদপ্রেমে বিগলিত হয়ে পড়লেন ষে, দেখান থেকে যে তিনি শীঘ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেন তেমন রকমটা মোটেই বোধ হোলোনা। প্রথমে তিনি চকু মৃদ্রিত কোরে বদ্লেন, আমরা তুইটা হতভাগ্য পাধাণ-হাদয়-জীব হা কোরে তাঁর ম্থের দিকে চেয়ে রইলুম। একটু পরেই তিনি গান আরম্ভ কোরে দিলেন। – আমার উপর তার একটা আদেশ ছিল যে, যথনই যেথানে তিনি যে অবস্থায় গান ধর্বেন আমাকে তাতে যোগ দিতেই হবে, আমার ভাগ্যক্রমে তিনি কথনও এমন কোন গান করেন নি যা আমি জানিনে; গাইতে যদিও ভাল জানি না—ভাল কেন, নিজের তৃপ্তি ব্যতীত আমার গান ভনে আর দিতীয় ব্যক্তির তৃপ্তি জন্মাবার হ্রাশা আমি ত কোন দিনও মনে হান দিই নি, কিন্তু তা বোলে আমার গানের তহবিল শৃত্য নয়; গাইতে পারি আর না পারি গান আমার অনেক সংগ্রহ আছে; আর তা না হলে যদিও কম্বল ও যিষ্ট সম্বল কোরে পথে বেরুর্মেছিল্ম, কিন্তু আমার পর্মারাধা কান্ধাল ফিকির্কাদের গানের বইথানি কোন দিন হ ছাড়ি নি, সেথানিকে বৈঞ্বের জপ্যালার মত ুকে কোবে নিয়ে বেড়িয়েছি।

স্বামীজি গান ধর্লেন; তার স্বটা মনে নেই। তবে তার ম্থথানি মনে আছে, পাঠকগণের মধ্যে ইণ্দের জানা আছে তাঁরা স্বটা গেয়ে নেবেন, গানটা এই –

## ''হরি সে লাগি রহো রে ভাই"

এই গানটা মিরা বাইয়ের রচিত। স্বামীজি যথন তথনই এ গানটা গাইতেন। তিনি যে ভাবে উল্টে পাল্টে গানটা গাইতে লাগ্লেন, তাতে কতক্ষণে যে তিনি গান ছেড়ে দেবেন তা মোটেই ব্ঝাতে পারা গোলনা; এ দি ক বেলাও হয়ে উঠ্তে লাগ্লো। অগত্যা আমি গান ছেড়ে দিলুম; তাঁর ও স্বরও ধীরে ধীরে নাম্তেলাগ্লো, শেষে একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তথনও তিনি উঠ্লেন না। গান শেষ হতেছে দেখে আমরা ছইজনে উঠে এদিক্ ওদিক্ কর্তে লাগ্লুম। কিছুকণ পরে তিনি আপন মনেই চল্তে লাগলেন; আমর; ছইজন ধীরে ধীরে তাঁর পশ্চাতে যেতে লাগ্লুম।

আজ তুই প্রহরে যে চটিতে আশ্রয় নিয়েছিলুম তার নামটা আমার ' থাতায় লেথা নেই, সে জায়গাটা ফাক রয়েছে; বোধ হয় সেই ছুই প্রহরে কোন ন্তন চটিতে ছিলাম, তার নামটা শুনে নিতে মনে ছিল না, বিশেষ এই প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আমার ডাইরীটা তেমন নিয়ম মত লেখাই হোতো না; তার কারণ হচ্ছে এই নারায়ণে যাবার সময় যেমন একটা ফুর্টি নিয়ে বেরিয়েছিল্ম, আসবার সময় তার সম্পূর্ণ অভাব। এখন কলের পুত্লের মত ঘাচ্ছি, এ কথাটা মনে হোলে আমার প্রাণের ভিতর কেনন একটা ঘোর অবসাদের ভাব এসে উপস্থিত হোতো; আমার উদাস প্রাণকে আরও উদাস কোরে ফেল্তো; আমি মোটেই মনটাকে স্থির কোরে নিতে পার্ভুম না; কাজেই সে সময়ে কোন কাজই ভাল লাগতো না; আর সেই জ্লাই প্রতাবর্তনের ডাইরী শুর্ যে ভাল কোরে রাথা হয় নি তা নয়, আম্পূর্ণ পড়ে রয়েছে। যতই নীচে নেমেছি ততই জড়তা, বিষাদ, তুপে কণ্টের ছবি সব আমার প্রাণের ভতর বেশী কোরে ফুটে উঠেছে, আগ ততই আমি অভ্যানস্ক হয়েছি।

সেই অজ্ঞাতনাম। চটিতে তুই প্রহরে বিশ্রাম কে বে অপরাহে আবার পথে। আজ সন্ধ্যার আমরা শিবাননী চটিতে এসে বইল্ম। এই চটিতে আমাদের একাকী ফেলে অচ্যুত বাবাজী চলে । ন। আমরা ি নাননীর সেই ঠাকুরবাড়ীতে পূর্স্ত্র বারের মত বাসা কোরে বইল্ম। ভারিটা বেশ কেটে গেল।

৭ই ছুন—শিবালনী হতে কলপ্রয়াগ পর্যন্ত পথ অতি ব্যা, এমন ভ্রমনক রাজা যে কিছুতেই পা ঠিক রাখা যায় না। আর এই পথের মধাে পাগছেওলো আরার এমন নরম যে, একটু জল হলেই অনেক ধদ নামে। গবর্গমেন্ট এই রাজাটাকে ঠিক রাখাতে না পেরে শিবানন্দীর ৪ মাইল উপবে পিপল চটিতে একটালো বাস্ত্র নির্মাণ কোরে রাজাটাকে নদীর অপর পার দিয়ে চালিয়েছেন এবং সেই রাজা ক্রুপ্রয়াগে এসে আবার আর একটালোই সেতুর সাহায়ে পূর্ব রাজায় এসৈ মিশেছে। আমরা এ সংবাদ জান্তুম, কিন্তু আমাদের এও জানা ছিল, এই ন্তুন

রান্তায় আশ্রয়ন্তান নেই। তাই আমরা নারায়ণে যাবার সময়েও সে বাস্তাহ যাই নি: এখন ফিরিবার সময়েও সে রাভায় গেলাম না। পিপলচটিতে অপেক্ষা না কোরে আমরা একেবারে শিবানন্দীতে এদে উঠেছিলুম। আজ শিবানন্দী হতে বাহির হয়ে একট, বোধ হয় মাইল দেড কি চুই মাইল হবে, অগ্রসর হয়েই দেখি রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। গতকলা যে ঝড জল হয়েছিল, তাতে রাস্থা একেবারে ধয়ে নেমে গিয়েছে। এখন কি করা যায়: স্বামীজি বল্লেন, আরু কি করা: ফিন্তে পিপল চটিতে আজ রাত্রিবাদ কোরে, কাল খুব ভোরে উঠে নদী পার হয়ে নতন রাস্তা ধরে যেমন করে হোক, না থেয়ে নাগাদ সন্ধ্যা কি চার ছয় দও রাত্রের মধ্যে ফলপ্রমাণে পৌছতে হবে, তা ছাড়া আর উপায় নেই। ফিরে ১৩৩৭ আমাদের আপ্রি ছিলু না তার পরের দিন অনাহারে সারাদিন চলতেও যে বড ্কটা ভারি কট হবে তাও মনে হয় নি : কিল আজকের সারা দিন রাত্রি পিপ্রাটিতে বাদ অপেক্ষা গদায় বাপি দেওয়া ভাল: আন্তে ভায়ারও এই মত। যে পিপলচটির লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মাছির দৌরাত্যোর কথা আজও ভাষার মনে আছে, দেখানে কিছুতেই রাত্রিবাদ করা হবে : আন্ত ভাগা বলেন, "আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি একটি বিভারে উচ্চ পাচ ধরে ধরে এগিয়ে দেখি এই স্বমুখের পাহাড়ের ও পাশে বাতা জাতে কি না।" যে কথা সেই কাজ: তিনি তাঁর বেদাস্তদর্শনের বোঝা ও ক্ষলগানি নামিয়ে রেখে বিপুল বিক্রমে গাছপালা ধরে ধরে উপরে উঠতে লাগ্-লেম: এবং কখন গাছের পাতা স্বিয়ে কখন শিক্ত ধরে বেশ যেতে লাগ্লেন: এবং মধ্যে মধ্যে আমানের দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টিনিক্ষেপ কোরতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই চীংকার কোরে বল্লেন, 'ভয় নেই, এ দিকের রাস্তা তেমন ভাকে নি" তার পর আবার যেমন কোরে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি কোরে ফিরে এলেন।

আমি তাঁর গমনাগমন দেখে বেশ যেতে পার্ব বলে মনে ভরদা বাঁধলম কিন্তু স্বামীজি তেমন সাহদ পান না। অবশেষে কি করেন. আর ত কোন উপায় নাই; কাজেই তাঁর দণ্ড কমণ্ডলু অচ্যত ভায়ার জিমা কোরে দিয়ে তিনিই আগে রওনা হলেন: বৈদান্তিক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেতে লাগ লেন: দে সময়ে বৈদান্তিকের দৃষ্টি এমন সতর্ক যে তা লিখে বোঝাতে পাচ্ছিনা: তিনি শুধ স্বামীজির গতি বিধির উপর নজর রেখে অগ্রসর হচ্ছেন, আর মধ্যে মধে; খবরদারী করছেন। বেশ্ধ হয় আমি তাঁর প্রদর্শিত পথে অন্যোদে যেতে পার্ব ভেবে তিনি আর আমার দিকে লক্ষ্য রাথ্লেন না, শুরু সাবধান কোরে দিতে লাগ্লেন। আমরা তিন্টী মানুষ অতি সাবধানে পাহাড়ের গা দিয়ে গেতে লাগলেম; কখন গাছের ভাল ধরে, কখনও লাফিয়ে অগ্নর হতে লাগ্লন। শেষে অনেক কট্টে নিবাপদে একটা বাঝায় উঠা গেল। এই আমাদের কণ্টের শেষ নয়। রাস্তায় ৫৷৭ জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছে: তবে এই ভাঙ্গন্টা যেমন অনেকটা স্থান জুড়ে, অক্সগুলি তেমন নয়। সেগুলি পার হতেও লাফালাফি কোরতে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তেমন বেশী কট্ট হয় নি। যাই াক ছুই ্ঘণ্টার পথ ৫ ঘণ্টায় চলে বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা রুভ প্রয়াগে এসে উপস্থিত। নারায়ণে যাবার সময়ে আমরা ক্রপ্রয়াগের গ্রণ্মেণ্টের ধর্মশালায় ছিলাম এবং দেখানে পীড়িত হয়ে আমাদের তিন দিন থাকতে হয়: এবারে সেইজন্ম আর ধর্মশালায় গেলাম না; বাজারে একটা দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

আমরা আহারাদি শেষ কে'রে বিশ্রামের আয়োজন কচ্ছি; বেলা তথন ছুইটা বেজে গিলেছে বলে বোধ হলো। সেই সময়ে দেখি একজন বাঙ্গালী সন্ধাসী বাঙ্গানা ভাষায় যাচ্ছেতাই বলে দোকানদারগণকে গালাগালি দিতে দিতে আমাদের সমুখ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা যে দোকানখানিতে ছিলুম, সেথানি বাজারের একপ্রাস্তে অবস্থিত। লোকটার গৈরিক ব্দন

দেখে তাকে সন্মাদী বলেছি। তার পায়ে বেশ একজোডা জতা, পরিধানে গৈরিক বস্তু, গায়ে গৈরিক পিরান, একথানি কম্বল, তাকেও রং কোরে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে; হাতে একটা সেতার; তারও পরি-ত্রাণ নাই, তাকেও গৈরিক থোলে মোড়া হয়েছে। লোকটা বড়ই রাগান্তিত দেখে আমি তাকে ডাকতে লাগ লম: বাঙ্গালা ভাষায় তাকে ডাক্ছি তবুও সে রাগের ভরে চলে যায় দেখে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার পথ রোধ কোরে দাঁড়ালুম এবং কেন সে এত চটে গিয়েছে জিজ্ঞাদা করায়, দে দোকানদারের পিত্যাত উচ্চারণ কোরে গালি দিতে লাগ লো এবং রাগে গর গর কোরে কতকগুলি কথা বলে ফেল লে। তার সার এই যে, আজ ভোরে রওনা হয়ে ৭৮ ক্রোশ রাস্তা সে হেঁটে এসেছে, সঙ্গে একটি প্রদা নেই: এখানে এসে যে লোকানে যায় সেই দোকানদারই বিনা পয়সায় তার আহার যোগাতে অসম্মত হয়: বেলা আডাই প্রহরের দম্য বেচারীর উপর এ প্রকার অত্যাচার করায় দে কি কোরে তার মেজাজ ঠিক রাখতে পারে: আপনারাই তার বিচার করুন। অনেক ব্রিয়ে তাকে এনে আমাদের দোকানে বসালম এবং দোকানদারের ঘরে জল থাবার যা ছিল তা দিয়ে তার উদরদেবকে শান্ত করা গেল। সে যথন প্রকৃতিত হোলো তথন তাকে আমি বঝিয়ে দিলাম যে, সে যে প্রকার চটা মেজাজের লোক তাতে বিনা সম্বলে এ পথে চোলতে পারবে না; তার চাইতে তার পক্ষে ফিরে যাওয়া ভাল, এবং দে যদি সম্মত হয়. তা হোলে তাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে থেতে রাজী আছি। সে তাতে সমত হোলোনা: যে কোরেই হোক সে নারায়ণ দর্শন কোরতে যাবেই। তার সত্তদেশ্রে বাধা দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে কোরে আমি যথাসাধ্য তাকে সাহায্য কোল্লম; শেষে এক সক্ষেই সকলে বাহির হওয়া গেল। তুর্বাসার ছোট সংস্করণ সাধু নারায়ণের পথে গেলেন, আমরাও শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর লুহোম। এই স্থানে একটি

না। আমার সঙ্গে একথানি গানের বই ছিল, সেই বই থানি যথন ভাল কোরে বাঁধান হয়, সেই সময়ে তাতে কতকগুলি সাদা কাগজ জুড়ে রাখি; উদ্দেশ্য নৃতন নৃতন গান পেলে সেথানে লিখ্ব। যথন নারায়ণের পথে যাই সে সময়ে সেই থাতায় সাদা কাগজ দেথে স্বামীজি আমাকে কিছু কিছুলিথে রাথতে বলেন এবং তাঁনই আদেশে আমি যে দিন যেথানে যা দেখেছিলুম তা লিথে রাখি। কিছু প্রত্যাবর্ত্তনের পথে জীনগর অবধি এসে আব আমার লেখ্বার তেমন ইচ্ছা হোলো না। আসদ কথা এই যে, যতই আমি লোকালয়ের দিকে নেমে আস্ছিলুম ততই যেন কেমন কোরে আমার সব গোলমাল হোয়ে যাচ্ছিল, আমার মনের অবস্থা ততই কেমন থারাপ হোচ্ছিল; এ অবস্থায় কি আর রোজনামচা লিথে রাথবার ইচ্ছা হয়। বিশেষ সে পথে গিয়েছিলুম, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন, নৃতন ব্যাপার, নৃতন দৃশ্য কিছুই শামার সমুথে পড়ে নি; ডাইরি না লিথবার ইনাও একটী কারণ।

শ্রীনগর হিমালয়ের মধ্যে হোলেও সেটা লোকালয়। আমরা লোকালার পৌছিয়েছি। শ্রীনগরে আমার অনেক বন্ধু, অনেক ছাত্ত আহেন, তাদের সঙ্গে কয়েক দিন কাটিয়ে আমি ফিরে আসি।

এখন আমার বিদায় এহণের সময়। হিমালয়ের পরন পবিত্র মহিমা আদি কীর্ন্তন কোর্তে পারে নাই; যেটা যেমন কোরে বোল্লেভূাল হোতো, যেটা যে ভাবে বর্ণনা কোর্লে ঠিক কথাটা বলা হোতো, আমার তুর্বল লেখনী তাহা বোলতে পারে নি। যে দৃশ্যেরদ মুখে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্বপ্রধান শিল্পী নিজের তুর্বল হন্তের অযোগ্যতায় কাতর হোয়ে তুলিকা দ্রে নিক্ষেপ করে সেই মহান দৃশ্যের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই ক্ষতার্থ হন, আমি সেই হিমালয়ের মহিমা বোলতে গিয়েছিলুম, আমার শুর্মা কম নয়! আর যে রকম কোরে দেখলে ঠিক দেখা হোতো, আমার তা মোটেই হয় নি। আমি শ্বশানের জ্বলম্ভ অয়িশিখা বৃকে নিয়ে

হিমালঘের মধ্যে অ'পিয়ে প্রোড়েছিলুম', আমি শুধু ত্ই হাতে হিমালঘের শীতল বাতাদ, হিমালঘের কঠিন বরক বুকে চেনে বোরেছি; চারি দিকে যে অর্পের দৃষ্ঠ জগংপাতার অনন্ত মহিমা অহাক্ষণ কীর্ত্তন কোর্ত, আমার কি দে দব দেখ বার শুন্বার দময় ছিল, না তেমন আমার মন ছিল দু আমি তথন মাথা উ চু কোরে কি আকাশের দিকে, অর্পের দিকে চাইতে পার্তুম; দে ভাবই তথন আমার ছিল না। আর হৃদয়ের মধ্যে যে কবিত্ব থাক্লে মাহ্য গাছের ফল, ননীর জল, ফুলের দৌল্যা, নির্বারিশীর কলতান, বিহক্ষের হৃদয়েননোহন কৃজন বর্ণনা কোর্তে পারে, আমার দে কবিত্ব কোন দিনই ছিল না; আমার কবিহাহত্তরে অবকাশ বা হ্যবিধা কোন দিনই হয় নাই, স্তরাং কিছুই বল। হয় নাই। সামার এই অতি সামান্ত ভ্রমণ বুভান্ত পোচ্ছে যদি কারে। প্রাণে হিমালয় দশন ইচ্ছা প্রবাদ হয়, তাহা হোলেই আমার এ সব লেগা সার্থক হবে, এবং সেই হিমালয়ের দেবতা ভগবানের চরণে যদি কেহ অগ্রসর হোতে পারেন, তা হোলে আমার জীবন সার্থক হবে।







